নজরুল-রচনাবলী



# নজরুল-রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ



# নজরুল–রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ সপ্তম খণ্ড





বাংলা একাডেমী ঢাকা

#### বাএ ৫০৫৫

প্রথম প্রকাশ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০ সালে) বাংলা একাডেমী সম্পেরণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং প্রথমার্ম ও দিতীয়ার্ম ১৯৮৪)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত নজকল জন্মশতবর্ষ সম্পেরণ সপ্তম খণ্ড, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, ২৫শে মে ২০০৮। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সম্পেরণ) : কার্তিক ১৪১৯/ নভেম্বর ২০১২। প্রকাশক : শাহিদা খাতুন, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকশ্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [ পুনর্মুদ্রণ সেল ], বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.) Nazrul Rachanabali, Central Board for the development of Bengali edition (Three Volumes in 1966, 1967 & 1970 respectively), Bangla Academy edition (Fourth & Fifth Volumes) in 1977 & 1984. New edition (Four Volumes in 1993, Nazrul Birth Centenary edition: Vol. VII 25th May, 2008. First Reprint (Birth Centenary edition): November 2012. Published by: Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Price: Taka 200.00 only.

ISBN 984-07-5074-7

# নজরুল–রচনাবলী জন্মশতবর্ধ সংস্করণ সপ্তম খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ
রফিকুল ইসলাম
সভাপতি
মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্
সদস্য
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য
আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য
আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

# নজরুল-রচনাবলী প্রথম সংস্করণের সম্পাদক আবদুল কাদির

# নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সদস্য

> রফিকুল ইসলাম সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউপ্লাহ্ সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সদস্য

> মনিক়জ্জামান সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ সদস্য

করুণাময় গোস্বামী সদস্য

সেলিনা হোসেন সদস্য–সচিব

## নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা .

অতুলনীয় জীবনবৈচিত্র্য ও বিপুল সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা কবিতার ধারায় একটি নবতর স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন। কৈশোরে লেটোর দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তাঁর সাহিত্যচর্চার যে সূচনা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধারাবাহিকভাবে তা চলেছিল গুরুত্তর অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা না হারানো পর্যন্ত (১৯৪২)। জীবিতকালেই সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকাররূপে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন নজরুল। কিন্তু তিনি খুব সুগুছালো মানুষ ছিলেন না। ফলে জীবিতকালে তাঁর রচনা গ্রন্থাকারে যতটা প্রকাশিত হয়েছিল; তার তুলনায় অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত ছিল অনেক বেশি। গত অর্ধ-শতকেরও বেশি সময় ধরে সেসব রচনা নানারূপে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে।

কান্তী নজরুল ইসলামের মত একজন কবির রচনাবলীর প্রকাশ আমাদের সকলের জাতীয় কর্তব্য। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হওয়ার কারণে সে-দায়িত্ব আমাদের আরও বেশি। বস্তুত বাঙালির জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এ–দায়িত্ব পালনেরও সূচনা।

এরই ফল নজকল-বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে 'নজকল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রকাশ (১৯৬৬, ৬৭, ৭০)। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হলে (১৯৭২) একাডেমীথেকে অবশিষ্ট চতুর্থ খণ্ড (১৯৭৭) এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। কবি আবদুল কাদিরের মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'নজকল-রচনাবলী' সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে।

বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নজরুল–রচনাবলীর জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল–রচনাবলী, বাংলা একাডেমী থেকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা–পরিষদের তত্ত্বাবধানে চার খণ্ডে প্রকাশিত নজরুল–রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র, নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনার পরই সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী'র সপ্তম খণ্ডে রয়েছে প্রবন্ধ, ভূমিকা ও গ্রন্থালোচনা, 'জুলফিকার': দ্বিতীয় খণ্ড, 'বনগীতি': দ্বিতীয় খণ্ড, 'সন্ধ্যামালতী', 'রাঙা–জবা' এবং নাটক 'মধুমালা', গীতিনাট্য 'বনের বেদে', রেকর্ডনাটক 'বিয়ে বাড়ি', ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'।

#### [আট]

সম্পাদনা–পরিষদের সদস্যবৃন্দ, নজরুল–বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, ভাষাবিদ অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে যেভাবে 'নজরুল–রচনাবলী'র সপ্তম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন সেজন্যে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সংকলন উপবিভাগের ড মোহাম্মদ হারুন রশিদ, জনাব ফারহানা খানম, জনাব সুলতানা মাহমুদা বেগম, জনাব আবু মোঃ ইমদাদুল হক, জনাব শুদ্রা বড়ুয়া। প্রেস ব্যবস্থাপক মোবারক হোসেন যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত প্রকাশনার লক্ষ্যে আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। দক্ষতার সঙ্গেদায়িত্ব পালনের জন্য তাদের স্বাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞানাই।

সৈয়দ মোহাস্মদ শাহেদ মহাপরিচালক

বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ ॥ ২৫শে মে ২০০৮

## নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজকল–রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজকল–বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজকল–রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজকল–রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও ভৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যুখ্যক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবন্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজকল–রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদনসহ।

'নজরুল–রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী–র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল–রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল–রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা–পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল–রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল–রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুল্নণের পরও 'নজরুল–রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল–রচনাবলী'–র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল–রচনাবলী'–র নতুন সময় থেকে 'নজরুল–রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল–রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই

কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত নজরুল–রচনাবলী–র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্ধিবেশিত প্রতিটি রচনা পুত্থানুপুত্থরূপে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

'নজরুল–রচনাবলী': নজরুল–জন্মশতবর্ষ সংস্করণ সপ্তম খণ্ডে প্রবন্ধ, ভূমিকা ও গ্রন্থালোচনা, 'জুলফিকার': দ্বিতীয় খণ্ড, 'বনগীতি': দ্বিতীয় খণ্ড, 'সন্ধ্যামালতী', 'রাঙা–জবা' এবং নাটক 'মধুমালা' গীতিনাট্য 'বনের বেদে' রেকর্ডনাটক 'বিয়ে বাড়ি' ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে' সংকলিত হলো। 'নজরুল–রচনাবলী'র নজরুল–জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে নজরুলের গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল–রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রাজনিত ক্রটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যে–সব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা সম্পাদনা পরিষদ করেছেন। সুস্থাবস্থায় নজরুল একই গান একাধিক গ্রন্থে সংযোজন করে থাকলে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও তা বাদ দেওয়া হয়নি।

'নজকল–রচনাবলীর এই সংস্করণে নজকলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজকল–রচনাবলী': নজকল–জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা–পরিষদ আস্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্সত্ত্বেও নজকলের সমস্ত রচনা এ–সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অস্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজকলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজকল–রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া; ভবিষ্যতে নজকলের দুষ্প্রাপ্য কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজকল–রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অস্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ–পর্যন্ত সংগৃহীত নজকলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে যেতে পারে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং ক্রটি–বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজকল–রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজকল–রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির–সম্পাদিত 'নজকল–রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন' এবং গ্রন্থপরিচয়। সুতরাং, কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা–পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং

#### ্ [ এগার•]

পরিবর্ধন করা হলেও 'নজরুল–রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল–রচনাবলী': নজরুল–জন্মশতর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদন পরিষদ'–এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা ১১ই জ্বৈষ্ঠ ১৪১৫ ॥২৫শে মে ২০০৮ র্**ফিকুল ইসলাম** সম্পাদনা–পরিষদের সভাপতি

## প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় বাঙ্লা—উন্নয়ন—বোর্ড বিদ্রোহী—কবি কাজী নজকল ইসলামের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের এক সময়োচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তদনুসারে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজকল ইসলামের সাহিত্য—জীবনের প্রথম যুগের—যেই যুগে তাঁর অন্তরে দেশাতাবোধ ছিল প্রধানতম প্রেরণা—সকল রচনা সংগ্রথিত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'—বিভাগে কবির কিশোর বয়সের রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই যুগে তিনি যে—সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলী—র তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।

নজরুলের দেশাতাবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও আর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জ্বাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চেয়েছিলেন। তার পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন সম্ভ্রাসবাদ—কারণ তিনি ক্ষ্দিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্রিমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়মতাম্ব্রিকতা—কারণ তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন প্যান– ইসলামিজ্বম—কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন ; আবার কেউ ভেবেছেন মহাত্মা গান্ধীর চরকা-তত্ত্ব—কারণ তিনি গান্ধীজ্ঞীকে তাঁর রচিত 'চরকার গান' শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এসব ভাবনার কোনোটাই সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘটিনের সহায় নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল-পন্থী,—কামাল আতাতুর্কের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ। ১৩২৯ সালের ৩০শে আম্বিন তারিখের ১ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যক 'ধুমকেতু'তে তিনি 'কামাল' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধে লিখেছিলেন : 'সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল' যে, 'খিলাফত উদ্ধার' ও 'দেশ উদ্ধার' করতে হলে 'হায়দারী হাঁক হাঁকা চাই 🖟 .... ও–সব ভণ্ডামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না। ... ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার। কামাল আতাতুর্কের প্রবল দেশপ্রেম, মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও উদার মানবিকতা নজরুলের এই যুগের রচনায় যে প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে সম্যক উপলব্ধ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'নজরুল–রচনাবলী' প্রকাশের কাজে হাত দিয়ে আমরা দেখেছি যে, কবির অনেক কাব্যগ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা ইতোমধ্যেই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাঁর কোনো

#### [ তের ]

কোনো কাব্যগ্রন্থ পরের সংস্করণে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তম্বরূপ 'দোলন-চাঁপার উল্লেখ করা যেতে পারে। তার তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বহু বিখ্যাত কবিতা বাদ পড়েছে; সে–স্থলে 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'র কিছু কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। 'দোলন-চাঁপা'র গোড়ার দিকে 'সৃষ্টি–সুষ্বের উল্লাসে' স্থান পেয়েছিল; তৃতীয় সংস্করণে সেটি বর্জিত হয়েছে। এই খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে তা সঙ্কলিত হলো। বলা বাহুল্য যে, আমরা রচনাবলীতে কবির কবিতাগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণই অনুসরণ করেছি।

আমাদের ধারণা যে, 'সংযোজন'–বিভাগে আমরা যেসব লেখা দিয়েছি, তাছাড়াও সে–সময়কার পত্র–পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা অদ্যাবধি গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। কেউ যদি তেমন কোনো লেখার সন্ধান দিতে পারেন, তবে তা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে বা খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করবো।

কবির কোনো কোনো কবিতার রচনা–কাল ও উপলক্ষ্য নিয়ে ইতোমধ্যেই বছ বিতর্কের সূত্রপাক্ত হয়েছে। আমরা গ্রন্থ–পরিচয়ে যেসব তথ্য দিয়েছি, তাতে সে–বিতর্কের নির্মানে কিছু সহায়তা হবে। কিন্তু আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় মাল–মশলা সূব নেই; সেজন্যই কবির অনেক রচনার প্রথম প্রকাশ–কাল নির্দেশ করা সম্ভবপর হলোনা। আমাদের তরুণ গবেষকরা এ–বিষয়ে সন্ধান করে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবেন, এ আশাই আমরা করছি।

८१०८ केल्डि ८८

আবদুল কাদির

## দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা—উন্নয়ন—বোর্ডের সুনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 'নজরুল—রচনাবলী'র দিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য—জীবনের দ্বিতীয় যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'—বিভাগের প্রথম তিনটি কবিতা তার সাহিত্য—জীবনের প্রথম যুগে' রচিত ; এগুলি রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'—এ বলা হয়েছিল যে, সে খণ্ডের 'সংযোজন'—বিভাগে যে সকল লেখা সংকলিত হয়েছে তাছাড়াও সে সময়কার পত্র—পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা গ্রন্থবদ্ধ হয়নি, এবং সেরূপ কোনো লেখা পাওয়া গেলে তা পরবর্তী খণ্ডে পরিবেশন করা হবে। বলা বাহুল্য যে, উক্ত তিনটি কবিতা রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরে আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে। 'প্রবন্ধ' বিভাগের শেষ দুটি নিবন্ধ কবির সাহিত্য—জীবনের চক্তুর্ধ অর্ধাৎ শেষ যুগে রচিত। সে যুগে কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'—পত্রে তাঁর স্বাক্ষরিত এরূপ বহু সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে—সকল দুর্লভ লেখা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের সূচনায় যে মতবাদের প্রবক্তা হন, তা প্রত্যক্ষত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজ্ম)। তাঁর পরিচালিত 'লাঙলে' হয়েছিল তারই কালোপযোগী কর্ষণা। 'লাঙল' ছিল 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র'; ১লা পৌষ ১৩৩২ মুতাবিক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে তার প্রথম (বিশেষ) সংখ্যাতেই সে-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও 'চরম দাবি' বিবৃত করে নজরুল এক ইশতেহারে বলেন:

'নারী–পুরুষ–নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ–স্বাধীনতা–সূচক স্বরাজ লাভই এই দলের উদ্দেশ্য। ...।

আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকরী জ্বিনিস, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া, দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রাম্ভ কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।

ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম–অভাব–পূরণ–ক্ষম স্বায়ন্তশাসন–বিশিষ্ট পল্লী–তন্ত্রের উপর বর্তিবে—এই পল্লী–তন্ত্র ভদ্র শুদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমন্ধীবীর হাতে থাকিবে।

ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' ও 'ফণি–মনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট। তাঁর 'মৃত্যু–্
ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার'–চরিত্র এই আদর্শবাদের আলোকে বিকশিত।

কিন্তু সেদিন কবি প্রবল আবেগ নিয়ে দেশের গণ–আন্দোলনের পুরোযায়ী চারণ হয়েছিলেন, তাতে ভাটা পড়লো দুটি কারণে। প্রথম কারণ: ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল শুক্রবার থেকে কলকাতায় রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত। দ্বিতীয় কারণ: ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্প্রেলনে কংগ্রেস–কর্মী–সংঘের সদস্যদের উদ্যোগে 'হিন্দু–মুসলিম প্যাষ্ট' নাকচ করে প্রস্তাব গ্রহণ। নজরুল কৃষ্ণনগর সম্প্রেলনের উদ্বোধন করেছিলেন 'কাণ্ডারী ইুশিয়ার' গেয়ে, কিন্তু কাণ্ডারিদের কানে তাঁর আবেদন পৌছলো না। অগত্যা নজরুল আত্মরতির সন্ধান করলেন 'মাধবী–প্রলাপ' ও 'অনামিকা'র রোমান্টিক রূপ–জালে ক্রমে আত্মপু হলেন 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'–এর সুর–লোকে। কিন্তু সেই রূপ ও সুরের মোহন মায়াজ্ঞাল ভেদ করেও বারবার তাঁর কানে বেজ্বেছে নিপীড়িত মানবতার কাতর আর্তন্মদ ; তিনি নিরাসক্ত শিক্ষীর আনন্দময় আসন ছেড়ে এসে রুদ্র কণ্ঠে গেয়েছেন 'সন্ধ্যা', 'প্রলন্ধ–শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু'র বেদনার্ত গাথা–গান।

'মৃত্যু—ক্ষুধা' উপন্যামের 'আনসার' একস্থানে বলেছেন, 'নীড়হারাদের সাথী আমি। ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে, পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। ... আমার রাজনৈতিক মত বদলে গ্রেছে।' এই আনসারের কণ্ঠে সেদিন পরোক্ষে ফুটেছে নজকলেরই অন্তরের বাণী রক্ষত তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে যে তাঁর রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর সাহিত্যধারা নৃতন খাতে প্রবাহিত হয়, তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে প্রক্তে নিঃসন্দেহে হৃদয়ঙ্গম হবে বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা।

এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'সিন্ধু—হিন্দোল' ও 'জিঞ্জীর' বহুদিন বাজারে নাই। এ দুটি কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণও হয় নাই। ইতিমধ্যেই 'বুল্বুল' হয়েছে দুর্লভ। 'সর্বহারা', 'ফলি—মনসা' ও 'চক্রবাক' নৃতন সংস্করণে অনেক অদল—বদল হয়েছে। এই খণ্ডের জন্য 'বুল্বুল'—এর গানগুলি আমাকে নকল করে পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'সিন্ধু—হিন্দোল' দেখতে দিয়েছেন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। 'চক্রবাক' প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেছি 'আল ইসলাহ' সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নূরুল হকের সৌজন্যে সিলহেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য—সংসদের পাঠাগার থেকে। 'গ্রন্থ—পরিচয়' লিখতে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এরাও নজরুল—সাহিত্যের প্রচারকামী; অতএব আমার কাছে কৃতজ্ঞতা দাবি করেন না।

এ–খণ্ডেরও 'গ্রন্থ–পরিচয়' অসম্পূর্ণ; তারও কারণ আমাদের হাতে মালমশলার অভাব। তবে নজৰুল–সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ যেরূপ বিস্তারিত হচ্ছে তাতে খুবই আশা করা যায় যে, নবীন গবেষকদের কল্যাণে কবির সকল লেখারই প্রথম প্রকাশকাল ও উপলক্ষ সম্পর্কে আবশ্যক তথ্যাদি পাঠকদের পরিজ্ঞাত হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না।

ঢাকা ২৫**শে ডিসেম্বর ১৯**৬৭ আবদুল কাদির

# তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা—উন্নয়ন—বোর্ডের সুবিবেচিত পরিকল্পনা অনুসারে নজরুল—রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য—জীবনের তৃতীয় যুগের প্রায় সমুদয় রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'প্রবন্ধ' বিভাগে পরিবেশিত 'সত্যবাণী' তার সাহিত্য—জীবনের প্রথম যুগে বিরচিত, অতএব রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে স্থান পেলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। কিন্তু ১৩২৮ ভাদ্রের 'সাধনা'য় প্রকাশিত এ—লেখাটি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এ—লেখাটিতে যে—সুর ধ্বনিত, নজরুলের সমগ্র গদ্য—রচনায় তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নেই। তাই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'পরবর্তী সংস্করণের অপেক্ষা না করে এই মহামূল্য লেখাটি এই খণ্ডেই অন্তর্ভুক্ত হলো।

দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রবন্ধ'–বিভাগের শেষ দুটি লেখা দৈনিক 'নবযুগ'–এ সম্পাদকীয় নিবন্ধ–রূপে পত্রস্থ হয়েছিল। এই খণ্ডের 'ধর্ম ও কর্ম' শীর্ষক লেখাটিও 'নবযুগ'–এ প্রকাশিত কবির সাক্ষরিত এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এ লেখাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। দ্বিতীয় খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'–এ আমরা বলেছিলাম যে, কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'–পত্রে প্রকাশিত তাঁর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি 'সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।' কিন্তু 'সে–সকল দুর্লভ লেখা' সংগৃহীত হওয়ার আশা খুব উজ্জ্বল প্রতিভাত হচ্ছে না বলেই 'ধর্ম ও কর্ম' লেখাটি এই খণ্ডেই পরিবেশিত হলো।

প্রথম খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'—এ আমরা বলেছিলাম যে, নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাহিত্য—জীবনের প্রথম যুগে যে—সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।' কিন্তু এই খণ্ডেরও কলেবর সীমিত ও সুমিত রাখা আবশ্যক বিধায় অবশেষে স্থির হয়েছে যে, নজরুলের 'ঝিঙে ফুল', 'পুতুলের বিয়ে', 'মক্তব—সাহিত্য', 'পিলে—পট্কা পুতুলের বিয়ে' (১৩৭০), 'ঘুম—জাগানো পাখি' (১৩৭১) প্রভৃতি শিশু—পাঠ্য।]\*

নম্বরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগে প্রধানত গীতিকার ও সুরস্রষ্টা রূপেই প্রথিতকীর্তি ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। রোমান্টিক কবি-কৃতির সকল লক্ষণ তাঁর এ-যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট। বঞ্চনাহত অরণ্যের আন্দোলক ও উম্মন্ত সমুদ্রের উর্মিলতা নজরুলের কাব্যে যেমন বাঙ্ময়, মিলনের উদ্দাম ও বিরহের ব্যাকুল বেদনা তাঁর প্রেমের

সম্পাদনা-পরিষদ বর্তমান সংস্করণে নম্বরুলের রচনা কালানুক্রমভাবে সংকলিত হওয়ার
দরুন গ্রন্থসমূহ বন্ধনীর অংশটুকু বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থানুক্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

#### [ সতের ]

গানে তেমনি ব্যঞ্জনাময়। তাঁর দেশাত্মবোধ ও ভক্তিভাবমূলক গানগুলিতেও প্রকৃতিপ্রেম ও প্রতীকপ্রীতি অভূতপূর্ব চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যময়। তাই অনবদ্য সৃষ্টির দিক দিয়ে নজৰুলের শিল্পী—জীবনের দ্বিতীয় যুগকে যদি বলা হয় তাঁর কাব্য—সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ, তাহলে এই তৃতীয় যুগকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাঁর সংগীত—সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ।

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর ১০টি রুবাইর নজরুলের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এই খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাবে যে, এগুলি গ্রন্থিত করার সময় কবি কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করেছেন। কিন্তু 'কাব্যে আমপারা'-র মূল পাণ্ডুলিপি তিনি মুদ্রণ-কালে পরিবর্তন করেন বিস্তর। মূল পাণ্ডুলিপিখানি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল; তা ছন্দের বিচারে ছিল সম্পূর্ণ নিখুত। কিন্তু পরে 'কোরআন-পাকের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ন' রাখতে গিয়েই তিনি অগত্যা অনুবাদে বাংলা ছন্দের প্রচলিত বিধান বহু স্থানে লন্ধ্যন করতে বাধ্য হন। ফলে এই পদ্যানুবাদের আনেক চরণেই ছন্দসাম্যের ব্যতিক্রম কানে বাজে। মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ব এই গ্রন্থখানির 'প্রুফ দেখা, তাকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ্ব' শুধু সম্পন্ন করেননি, কবি-কর্তৃক পরিমার্জিত মূল পাণ্ডুলিপিখানিও স্বত্বেরক্ষা করেছিলেন। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বে সুহদ্বর আবদুল মজিদ অকালে ইস্তেকাল করেছেন, অতঃপর তাঁর সংরক্ষিত সেই অমূল্য সম্পদ কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কেজানে।

নজরুলের অনেক গান সাময়িকপত্রে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থে তার কোনো কোনো চরণ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে,—এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আমি 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' দিয়েছি। আমার ধারণা যে, ভাবের প্রেরণায় নজরুল সে-সকল গান প্রথমে যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন সেরূপেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরে সেগুলি রেকর্ড করার সময় সুরের প্ররোচনায় যেভাবে পরিবর্তন করেন সেভাবেই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য এই জটিল বিষয়ে একমাত্র গীতি–বিশেষজ্ঞরাই সঠিক অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

আবদুল কাদির

# চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

'নজ্বরুল–রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যেষ্ঠ তারিখের মধ্যে চতুর্ত খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনাছিল; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বারংবার পরিবর্তনের দরুন তা প্রকাশিত হতে পাঁচ বছর সময় বেশি লেগে গেল। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খণ্ডে অস্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসখানি তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত,—যে যুগে তাঁর সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialistic Humanism) রাজনৈতিক চিন্তাদর্শরূপে প্রবলতম প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে জ্বন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির সম্বিতহারা হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে কবির মন্তিক্ষের অবশীর্ণতা—রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ আকস্মিকরূপে দেখা দেয়; তারপর তাঁর যে—সকল রচনা গ্রন্থিত হয়েছে, তাদের সজ্জা ও বিন্যাস তিনি সুস্থ থাকলে নিজে কিভাবে করতেন তা অনুমান করা কঠিন। এই খণ্ডে 'কবিতা ও গান' অংশের গোষে ১১১টি গান 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে সন্নিবেশিত হয়েছে; এই নামকরণও তিনি অনুমোদন করতেন কি না তা কে বলতে পারেন?

নজরুলের কবি—জীবনের চতুর্থ স্তরে ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা (metaphysical poetry) ও মরমীয়া গান (mystical songs) এক বিশেষ স্থান ও মহিমা লাভ করেছে। এই যুগের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন:

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয়;
নিত্য আমাকে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়।...
দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয়;
কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয়!
কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি নাকো, শুধু কাঁদি আর কাঁদি;
কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তারে বাঁধি!
সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি?
চাতকী কি জানে কোথা হতে আসে তৃষ্ণার মেঘ–বারি?

#### [ উनिन ]

#### কোনো প্রেমিক ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ ; সে–প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার আহলাদ।

আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উন্তীর্ণ হয়ে নজরুল এ—সকল কথা বলেছেন, তার অন্তর্গৃঢ় রস—রহস্য পৃথিবীর একমাত্র মর্মবাদী সৃফি সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন,—সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্তুত হলেও তার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। নজরুল—সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে এই অন্তজ্যোতিদীপ্ত আধ্যাত্মিকতাই পেয়েছে প্রাধান্য অথবা বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের ও ধর্মসংস্কারের নানা রূপ ও রীতির আশ্রয়ে এই আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে জনমন—রঞ্জনের পরম উপযোগী,—অথচ ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে আহরিত উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সুমিত ব্যবহারে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত ও রসোন্ডীর্ণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন : 'Poor Man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias'. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রায় এক শতাব্দীকাল পরেও দেখা যাচ্ছে নজরুলেরও শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদেরই কেউ কেউ তাঁর সাহিত্য-বিচারেও হয়েছেন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব-দোষে দিশাহারা। নজরুলের 'দেবীস্ততি' নামক রচনাটির রূপকান্ত্রিত ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে তার 'ভূমিকা'য় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'নজরুলের আসল পরিচয় : কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।'—এ–প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৩৩৮ **সালের শ্রা**রণ–আ**থি**ন সংখ্যক 'জয়তী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমি লিখেছিলাম : 'নজরুল ইসলাম বাংলার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম হুংকারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চায় ইসলামের নিয়ম–কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া neopaganism-এর সাহায্য– গ্রহণ ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী।'—আমার সেই লেখাটি পড়ে নজরুল ইসলাম দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করেন যে, তাঁর কবিতায় ও গানে বাহ্যত neo-paganism বলে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে pseudo-paganism। নজরুলের কোনো কোনো রচনায় বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ ও শৈবসুলভ শক্তি-আরাধনা দেখে যাঁরা তাঁকে স্থূল কথায় প্রতীক– পূজারী বলতে চান, তাঁদের কাছে কবির বক্তব্য যে, তিনি কখনই প্যাগান বা নিউ– প্যাগান নন, তিনি কখনো কখনো কাব্য বিষয়ের অনুসরণে ও অস্তরের অনুপ্রাণিত ভাব– প্রকাশের প্রয়োজনে পড়েছেন pseudo-pagan-এর (নকল প্যাগানের) সাময়িক কবি– বেশ।

আধুনিককালে হজরত মোহাস্মদ মোস্তফার অসামান্য জীবনবৃত্ত নিয়ে কাব্য বিরচনের চেষ্টা করেছিলেন মীর মশার্রফ হোসেন ও মোজাস্মেল হক; কিন্তু সেই প্রয়াস সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে এই বিষয় নিয়ে 'মরু—ভাস্কর' রচনা শুরু করেন; কিন্তু ৪২ বছর বয়সে দুরন্ত ব্যাধির কালগ্রাসে পড়ে এই প্রদীপ্ত প্রতিভা—সূর্য অকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ায় এই কাব্যখানিও অসমাপ্ত রয়ে

#### [বিশ]

গেছে। নজরুল তাঁর 'মরু–ভাস্কর' কাব্যে বাংলা ভাষার প্রথাবদ্ধ ছন্দগুলি ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তা নৃতন সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যাঁরা পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভের আনন্দ-সংবাদ দিয়েছেন, সামাজিক ঐক্য ও আর্ত-মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতি তাঁদের অমূল্য শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। নজকল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্য-প্রিয়তা ও প্রেম-বিহ্বলতা পেয়েছে প্রগাঢ়তম রূপ; কিন্তু উদাসীন শিল্পীর সেই প্রসন্ন ধ্যানের আসনে বসেই নিপীড়িত মানবতার জন্য তাঁর বেদনা বোধের প্রকাশ হয়েছে পূর্বের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ ও প্র্ত্যক্ষ। 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড এই বৈশিষ্ট্যেরই দাবিদার।

এই খণ্ডে সংকলিত 'অপরূপ রাস' এবং 'আবিরাবির্মএবি' শীর্ষক কবিতা দুটির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে কবির পরম ভক্ত শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'রুবাইয়াৎ–ই-ওমর খৈয়াম' কাব্যানুবাদের কবি–লিখিত 'ভূমিকা' সংগ্রহ করে দিয়েছেন কল্যাণীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

দৈনিক 'নবযুগ'–এ প্রকাশিত নজরুলের একটি মাত্র নিবন্ধ : 'বাঙালির বাঙলা' এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত পত্রিকায় কবির স্বাক্ষরযুক্ত আরও অনেক সম্পাদকীয় নিরন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু সেগুলি সংগ্রহের উদ্যোগ নিবেন কে?

এই খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সৃচি প্রস্তুত করেছেন স্নেহভাজন খোন্দকার গোলাম কিবরিয়া।

ঢাকা ১১ই জ্বৈষ্ঠ, ১৩৮৪ আবদুল কাদির

# পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রথমার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

সাবেক কেন্দ্রীয় বাঙলা–উন্নয়ন–বোর্ড 'নজকল–রচনাবলী' কয়েক খণ্ডে প্রকাশের যে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তদনুসারে ১৩৭৯ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে 'নজরুল–রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের দরুন তা পাঁচ বৎসর বিলম্বিত হয়ে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ মৃতাবিক ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রকাশিত হয়। তার কয়েক মাস আগে, ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি গণপ্রজ্ঞাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপদেষ্টা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম আবুল ফজল সাহেবের সমীপে পঞ্চম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্প উপস্থাপন করেছিলাম এবং তিনি তা তখনই অনুমোদন করেন। তার প্রায় দুবছর পরে ১২-২-১৯৭৯ তারিখে আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের কাছে উক্ত পরিকল্পের প্রতিলিপি–সহ একখানি পত্র প্রেরণ করি। সেই পত্রের উত্তরে একাডেমীর 'মহাপরিচালক সাহেবের আদেশক্রমে' ৬–৩–১৯৭৯ তারিখে আমাকে জ্বানানো হয় যে, ১৫–২–১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের ৪৭–তম সংখ্যক মূলতবি অধিবেশনে 'নজরুল–রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-৫-১৯৭৯ ইং তারিখের ৭৭১৪-সংখ্যক পত্রে আমাকে পঞ্চম খণ্ডের 'সমগ্র পাণ্ডুলিপি' ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের 'জুন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে' দাখিল করতে বলা হয়। তদনুসারে ১১ই জুন তারিখে আমি 'পঞ্চম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি' একাডেমীর মহাপরিচালক সাহেবের হাতে অর্পণ করি।

এরূপ স্বন্দ্র সাধ্যের মধ্যে সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও সম্পাদনা করতে হয়েছিল বলে আমাকে নজরুলের কিছু সংখ্যক রচনা সংকলন করার ব্যাপারে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ সাহেবের সহায়তা চাইতে হয়। তিনি সে–সময়ে আমার সহায়তা করতে সম্মত না হলে আমার ক্লেশ খুবই বৃদ্ধি পেতো। বলা বাহুল্য যে, তাঁকে তাঁর সেই অতি দ্রুততা–সহকারে সম্পন্ন কাজের জন্যে যথোপযুক্ত 'সম্মানী', পাণ্ডুলিপি একাডেমীতে দাখিল করার পূর্বেই, পরিশোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রায় পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে পঞ্চম খণ্ডের মাত্র পাঁচ শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছে। পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বর্তমানে যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদনুপাতে পুস্তকের দাম বাড়াতে হয়েছে, তা বিবেচনা করে গ্রন্থমূল্য সহৃদয় পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখবার উদ্দেশ্যে উক্ত পাঁচ শত পৃষ্ঠার মূল পাঠ দিয়েই পঞ্চম খণ্ডের 'প্রথমার্ধ' প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয়ার্ধে থাকবে: (ক) হাসির গান, (খ)

নাট্যগীতি, (গ) নাটিকা ও প্রহসন, যথা—'ঈদ', 'গুল–বাগিচা', 'অতনুর দেশ', 'বিদ্যাপতি', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'বিজয়া', 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' প্রভৃতি, (ঘ) প্রবন্ধ ও রস–রচনা, (ঙ) অভিভাষণ, (চ) চিঠিপত্র ও (ছ) গ্রন্থ–পরিচয়।

নজরুলের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে এবং 'পুতুলের বিয়ে' ১৩৪০ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়। এই দু'টি গ্রন্থ ছাড়া 'নজরুল–রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি।

এই খণ্ডে কবির জাগরণধর্মী কবিতা ও কাব্যগীতিগুলি 'অগ্রনায়ক' অভিধায় পরিবেশিত হলো। এই জাগরণ হচ্ছে আত্মার জাগরণ, জনগণের, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার্সমূহ আদায়ের জন্যে চিত্তের জাগরণ। কবিতাগুলিতে পরমাত্মার সহিত কবি–প্রাণের সাযুজ্য, কবির উদার মানবিকতার আদর্শ ও গভীর স্বদেশপ্রীতি পরম হৃদয়স্পশী রসমূতি লাভ করেছে।

'মৃত তারা' বিভাগের কবিতা ও কাব্যগীতিগুলোতে কবির ব্যক্তি—স্বরূপের পরিচয় দেদীপ্যমান। কবির উপচেতন মনের নিগৃঢ় স্বাক্ষর, মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রেম ও কল্যাণ–কামনা, এর রচনাগুলোকে করেছে তাৎপর্যপূর্ণ।

'ঝিঙে ফুল' ও 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলো ছাড়া, কবি যে–সকল কিশোর–পাঠ্য কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা ও নাটিকা লিখেছেন, সেগুলো এই খণ্ডে 'কিশোর' নামে সন্নিবেশিত হলো।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে 'হারামণি', 'গীতি–বিচিত্রা' ও 'নবরাগ–মালিকা' নামে তিনটি জ্বদপ্রিয় অনুষ্ঠানের মারফতে ক্লাসিক্যাল রাগ ও নবতর রাগের বহু সঙ্গীত প্রচার করে তাঁর অলোকসামান্য সৃষ্টিধর্মী শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই তিনটি অনুষ্ঠানে কবি বিভিন্ন রাগ–রাগিণীর অনুমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং নানা নতুন সুরের সৃষ্টি করে বহুসংখ্যক সঙ্গীত প্রচার করেন। তাদের কোন বিভাগে তিনি কোন কোন সঙ্গীত ও কতগুলি সঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তা বাংলা সঙ্গীত–সাহিত্যের গবেষকদের এক বড় গবেষণার বিষয়। আমি কবির দেওয়া উক্ত নামগুলির অনুসরণে এই খণ্ডের গানগুলিকে 'সদ্ধ্যামণি', 'গীতি–বিচিত্রা' ও 'নবরাগমালিকা', এই তিন নামের অধীনে বিন্যুক্ত করেছি। 'সন্ধ্যামণি' আখ্যায় কবির প্রেমমূলক গানগুলি সংকলিত হয়েছে। 'গীতি–বিচিত্রা' আখ্যায় ভক্তিমূলক ও ধর্মতন্ত্বাশ্রয়ী সঙ্গীতগুলি সন্ধিবিষ্ট হয়েছে। 'নবরাগ–মালিকা' শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে প্রধানত কবির উদ্ভাবিত নবরাগের গানগুলি। সেগুলিতে আছে রাগ্ন–রাগিণীর সৃক্ষ্মৃতম কারুকার্য ও বিস্মুয়প্রদ সুরবৈচিত্র্য।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে প্রতি মাসে একবার 'হারামণি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রচলিত ও লুগুপ্রায় রাগ–রাগিণীর পুনঞ্চচলনের জন্যে নৃতন গান প্রচার করতেন। সে–সকল গানের অধিকাংশই আজ পাওয়া যায় না। একবার খবর বেরিয়েছিল যে, 'হারামণি' অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা নজরুলের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি খাতা কবির অন্যমনস্কতাবশত হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেই হারানো সম্পদ উদ্ধারের কোনো চেষ্টা কি আজ অবধি কোখাও হয়েছে?

প্রতি মাসে দুইবার 'গীতি–বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটি হতো। সেই পৌনে এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হতো গীতি–আলেখ্য। কলিকাতা বেতারে নজরুলের রচিত প্রায়

আশিটি গীতি–আলেখ্য প্রচারিত হয়েছে। প্রতিটি গীতি–আলেখ্যে একটি মূল বিষয়কে আশ্রয় করে ছয়টি করে গান পরিবেশিত হতো। নজরুলের 'শেষ সওগাঁ<mark>ত</mark>' কাব্যের 'কাবেরী–তীরে' সেই অনুষ্ঠানেই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্ত 'কাফেলা', 'ছন্দসী' প্রভৃতি · নামে যে–সকল গীতি–আলেখ্য প্রচারিত হয়েছিল, তাদের কোনও পাঠ অদ্যাবধি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। নজরুলের 'ছন্দিতা' নামক গীতিগুচ্ছের 'স্বাগতা', 'প্রিয়া', 'মধুমতী', 'রুচিরা', 'দীপক–মালা', 'মন্দাকিনী' ও 'মণিমালা' নামক গানগুলি সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে সংরচিত। বাংলা ভাষায় প্রাকৃত মাত্রাচ্ছন্দে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান লিখেছেন : কিন্তু নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউই সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে বাংলা গানের বাণী বিরচন করতে সক্ষম হননি ; এই রীতিতে বাংলা সঙ্গীতে নজৰুলের অচিন্তিতপূর্ব অবদান তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার বিসায়প্রদ পরিচয় বহন করে। তাঁর 'ছন্দসী' নামক সঙ্গীত–আলেখ্যের দুটি অনুষ্ঠানে সংস্কৃত 'মালিনী', 'বসন্ত তিলক', 'তনুমধ্যা', 'ইন্দ্ৰবজ্বা', 'মন্দাক্ৰান্তা', 'শাৰ্দূলবিক্ৰীড়িত' প্ৰভৃতি বত্তচ্ছন্দে বিরচিত তাঁর ১২টি গান প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সে–সকল **মহা**মূল্যবান গানের বাণী কে সংগ্রহ করবেন? নজরুল ইসলামের এ–সকল অবলুপ্তিমুখীন বিচিত্র গীতাবলী ও কীর্তন–গান সংগৃহীত হলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হবে যে, নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সঙ্গীত–সমাট।

শ্রীশচীন্দ্রন্থে সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দোলা', শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' ও 'অন্নপূর্ণা', শ্রীমন্দথ রায়ের 'মহুয়া' ও 'লায়লী–মজনু' প্রভৃতি নাটকের জন্যে নজরুল ইসলাম অনেক গান লিখে দিয়েছিলেন। 'চৌরঙ্গী', 'দিক্শূল', 'নদিনী', 'পাতালপুরী', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার–লুঠন' প্রভৃতি বাণীচিত্রের জন্যেও নজরুল বহু গান প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাদের সকল গান নজরুলের গীতিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধোয়।

নজরুল ইসলাম ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে 'বিদ্যাপতি' ছায়াছবির কাহিনী এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে 'সাপুড়ে' ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেন। এ দুটি ছায়াচিত্রের রেকর্ডবদ্ধ বাণী লিপিবদ্ধ করবার কোনো উদ্যোগ অদ্যাবধি কেউ নিয়েছেন বলে শুনিনি। এ দুটি ছায়ানাট্যের সমগ্র পাঠ পাওয়া গেলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, সন্দেহ নেই।

১৩৯১ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আমার বয়স ৭৮–বৎসর পূর্ণ হয়ে ৭৯–বৎসর শুরু হবে। বর্তমানে আমি বহুব্যাধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ। প্রায় সতেরো বছর আগে আমার ডান চোখের ছানি কাটা হয়েছিল ; কিন্ত সেই চোখ এখনও কাজে লাগছে না। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আমার বাম চোখের ছানি কাটা হয়েছে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে নজরুল ইসলামের অবলুপ্তিমুখীন রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা আর সম্ভবপর নয়। আমি আশা করব যে, নজরুল–রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং তা সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের নবীন নজরুল–গবেষক ও নজরুল–অনুরাগীরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন।

য়াকা ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

আবদুল কাদির

# পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয়ার্ষের সম্পাদকের নিবেদন

যে-কোনো সমাজ-সচেতন সৃষ্টিশীল সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শে মোড় পরিবর্তন দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সচেতন কবি; সুতরাং তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিচারে তাঁর চিস্তা-চেতনার ধারা-বদলের নিদর্শন পাওয়া যাবে এ খুবই স্বাভাবিক। 'নজরুল-রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাঁর মনন-ধারার অনুসরণ করে আমার মনে এই ধারণা হয়েছে যে, কবি শেষ পর্যন্ত যে-সামাজিক ভাবনার স্তরে পৌছেছেন তাকে বলা চলে Spiritual Communism—আধ্যাত্মিক ধন-সাম্যবাদ। নজরুলের অবশিষ্ট রচনাবলী সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হলে তাঁর ভাবাদর্শের সামগ্রিক শ্বরূপ সম্বন্ধে হয়ত পাঠকদের মনে নৃতনতর উপলব্ধি হতে পারে। অতএব তাঁর অবশিষ্ট রচনাসমূহ সংগ্রহ করে 'নজরুল-রচনাবলী' ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, এই-ই আমি আশা করছি।

ঢাকা ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ আবদুল কাদির

## নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমীথেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'নজরুল–রচনাবলী' পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরুহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ক্রটিমুক্ত নয়। কিন্তু 'নজরুল–রচনাবলী' সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রথান্ত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শুদ্ধার সঙ্গে সাুরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত 'নজ্বরুল–রচনাবলী'রই আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ–মনোনীত দেশের বরেণ্য নজকল–বিশেষজ্ঞগণ।

কান্ধী নজকল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজকল— সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ–প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সাুরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল—অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম্ সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০॥ ২৫ মে ১৯৯৩ মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী, ঢাকা

# নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল–বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল–রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা–উন্নয়ন–বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা–উন্নয়ন–বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল–রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনমুর্দ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনমুর্দ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

'নজকল–রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত 'নজকল–রচনাবলী'র বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্ধিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা–পরিষদ গঠন করে 'নজকল–রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যে–সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই:

- ১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি য়থাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। য়েমন আগে 'অগ্নি-বীগার পরে 'বিষের বাঁশী' এবং তারপরে 'দোলন-চাঁপা' বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে 'অগ্নি-বীগা', 'দোলন-চাঁপা', 'বিষের বাঁশী'। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।
- ২ কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

#### [ সাতাশ ]

- ৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে রচনাবলীতে মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', 'সন্ধ্যামণি', 'নবরাগমালিকা'। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।
- ৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্করলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।
- ে নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যে–সব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়িন কিংবা যেসব গ্রন্থ 'নজরুল–রচনাবলী' প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ–ধরনের অদেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দুবার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।
- ৬. আবদুল কাদির–প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ– সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।
- ৭. নজকল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আর্থুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেটা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন 'বিষের বাঁশী' কিংবা 'পূবের হাওয়া'। তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন 'সর্বহারা'। যে–সব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।
- ৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে নজরুল—রচনাঘলী প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড়রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক থণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্ধিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্ধিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি—গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরহনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

#### [আটাশ]

- কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ 'সঞ্চিতা' এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি,
   তবে 'সঞ্চিতা'র প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে
   দেওয়া হয়েছে।
- ১০. 'মক্তব–সাহিত্য' বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজকল ইন্সটিটিউটে বক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে 'মক্তব–সাহিত্যে'র উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

'নজরুল–রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ–নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা–পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট–কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুম্পাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্যুজউল্লাহ্র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা–পরিষদের সদস্য–সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন–উর–রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

'নজরুল-রচনাবলী'র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরাই কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা 'নজরুল-রচনাবলী'র আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

ঢাকা ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০॥ ২৫শে মে ১৯৯৩ **আনিসুজ্জামান** সম্পাদনা–পরিষদের সভাপতি

# সৃচিপত্ৰ

| প্রবন্ধ                    | [ \2-૧৮ ]    |
|----------------------------|--------------|
| তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা    | •            |
| জননীদের প্রতি              | ৬            |
| পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব    | q.           |
| জীবন–বিজ্ঞান               | Ъ            |
| আমার ধর্ম                  | ઢ            |
| মুশকিল                     | >>           |
| লাঞ্ছিত                    | 20           |
| নিশান-বরদার                | 2€           |
| তোমার পণ কি                | <i>&gt;6</i> |
| ভিক্ষা দাও                 | 59           |
| কামাল                      | 79           |
| ভাববার কথা                 | ₹0           |
| বর্তমান বিশ্ব–সাহিত্য      | 44           |
| বড়র পিরীতি বালির বাঁধ     | ২৭           |
| বর্ষারন্তে                 | ∵ ა8         |
| আজ চাই কি                  | ৩৫           |
| আমার সুদর                  | ৩৭           |
| সত্যবাশী                   | 8\$          |
| ব্যর্থতার ব্যথা            | 8.9          |
| ধৃমকেতুর আদি উদয়–স্মৃতি   | .88          |
| ধর্ম ও কর্ম                | 8€           |
| 'লাঙল'                     | 89           |
| পোলিটিকাল তৃবড়িবাজি       | 88           |
| 'গণবাণী' ও মুক্তফ্ফর আহ্মদ | ¢3           |
| বাঙালির বাংলা              | ৫৬           |
| মিয়া কা সারং              | <b>ራ</b> ን   |
| দুটি রাগিপী                | <b>ሬ</b> ን   |
| হোসেনী কানাড়া             | ৬০           |

# [ ত্রিশ ]

| নীলাম্বরী                                   | ৬০             |
|---------------------------------------------|----------------|
| আমার লীগ–কংগ্রেস                            | <i>65</i>      |
| নবযুগের সাধনা                               | <b>৬৩</b> .    |
| শুমিক–প্রজা–স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠন–প্রণালী | ৬8             |
| একটি রূপক রচনার খসড়া পরিকল্পনা             | ৬৯             |
| চানাচুর                                     | 90             |
| ক ডোম্নি-স্টেটাস                            | 90             |
| খ. পুনমৃষিকো ভব !                           | 90             |
| গ্ৰত্বৰ্গ–ফলের বোঁটা                        | ٩১             |
| ঘ্ বিবাহ–আইন বিল                            | ৭২             |
| <b>ঙ</b> ় চারদিক থেকে পাগলা তোরে           | 94             |
| চ্. হায়, জানতি পার না                      | ૧২             |
| ছ্ ফল ইন (লভ্নয়) ওয়ার !                   | ৭৩ /           |
| क्र. धत श्राण प्रांता याग्र                 | 98             |
| হক সাহেবের হাসির গল্প                       |                |
| ভূমিকা ও গ্রন্থালোচনা                       | [ ٩৯–৮৮ ]      |
| আয়নার ফ্রেম                                | b- <b>&gt;</b> |
| হারামণি                                     | ৮২             |
| বুন্দীর বাঁশী                               | ৮২             |
| দিলরুবা                                     | ४०             |
| আগামীবারে সমাপ্য                            | ৮8             |
| শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া                   | <b>৮</b> ৫     |
| সাঁঝের মায়া                                | ৮৫             |
| পথ–হারার পথ                                 | ৮৬             |
| সুজনের গান                                  | ታ-ታ-           |
| পান                                         | ,              |
| জুলফিকার: দ্বিতীয় খণ্ড                     | [ A9-770 ]     |
| (ওরে) ও চাঁদ ! উদয় হলি কোন জ্বোছনা দিতে    | 97             |
| হেরা হতে হেলে দুলে                          | 97             |
| ও কে সোনার চাঁদ কাঁদে রে                    | 95             |
| মরুর ধূলি উঠল রেঙে রঙিন গোলাপ–রাগে          | 24             |
| ত্রাণ করো মওলা মদিনার                       | 80             |
| আল্লা রসুল জ্বপের গুণে কী হলো দেখো চেয়ে    | ৯৩             |
| यেয়ো ना यासा ना प्रिना-पूलाल               | 86             |

## [একত্রিশ]

| ু ফেরি করি ফিরি আমি                                    | 86               |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| ওগো আমিনা ! তোমার দুলালে আনিয়া                        | 96               |
| সুদূর মক্কা মদিনার পথে আমি রাহী মুসাফির                | 26               |
| তৌহিদেরই বান ডেকেছে                                    | 96               |
| আজ্ঞি ঈদ ঈদ ঈদ খুশির ঈদ, এলো ঈদ                        | & જ              |
| আমিনার কোলে নাচে হেলে দুলে                             | ه۹               |
| তোরা যা রে এখনই হালিমার কাছে                           | १८               |
| তৌহিদের মুরশিদ <b>আমা</b> র মোহা <sup>⊷</sup> মদের নাম | 94               |
| মদিনার শাহানশাহ্ কোহ–ই–তূর-বিহারি                      | <b>%</b>         |
| তোমার নূরের রওশনি মাখা                                 | 66               |
| রোজ হাশরে আল্লাহ্ আমার করো না বিচার                    | 200              |
| তোমায় যেমন করে ডেকেছিল আরব মরুভূমি                    | 200              |
| নাম মোহাম্মদ বোল রে মন, নাম আহম্মদ বোল                 | 202              |
| দূর আজানের মধুর ধ্বনি বাজে বাজে                        | 202              |
| অসীম বেদনায় কাঁদে মদিনাবাসী                           | <b>20</b> 2      |
| ঈদুজ্জোহার তকবির শোন ঈদগাহে                            | <b>5</b> 05      |
| সকাল হল, শোন রে আজান, ওঠ রে শয্যা ছাড়ি                | 200              |
| আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে                  | 200              |
| মদিনায় যাবি কে আয় আয়                                | 708              |
| হে নামাজ্ঞি! আমার ঘরে নামাজ্ঞ পড় আজ                   | 708              |
| ঘর-ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয়ে রে                      | <b>20</b> ¢      |
| কারো ভরসা করিসনে তুই                                   | <b>&gt;</b> 0¢   |
| দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মতো গোলাপফুল            | \$0 <i>&amp;</i> |
| নামাজ পড়ো রোজা রাখ, কলমা পড়ো ভাই                     | 70 <i>9</i>      |
| কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও, মদিনায়                    | 209              |
| নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান                         | 209              |
| দূর আরবের <del>স্থ</del> পন দেখি বাংলা দেশের কুটির হতে | <b>70</b> P      |
| নাই হলো মা বসন–ভূষণ এই ঈদে আমার                        | <b>3</b> 04      |
| আমার হৃদয়–শামাদানে জ্বালি মোমের বাতি                  | \$0\$            |
| বনগীতি : দ্বিতীয় খণ্ড                                 | [ 222-248 ]      |
| ়নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া                           | 220              |
| সেই রবিয়ল আউওলেরই চাঁদ এসেছে ফিরে                     | 220              |
| হে মদিনার বুলবুলি গো                                   | <b>??8</b>       |
| দীন দরিদ্র কাঙালের তরে এই দুনিয়ায় আসি                | 22¢              |
| •••                                                    |                  |

## [বত্রিশ]

| পাঠাও বেহেশ্ত হতে, হজরত পুন সাম্যের বাণী              | 22¢               |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| মোহাস্মদ নাম যতই জপি, তত্তই মধুর লাগে                 | <i>556</i>        |
| মোহাম্মদ মোর নয়ন–মণি                                 | <i>356</i>        |
| মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে                  | 229               |
| আমি মুসলিম যুবা, মোর হাতে বাঁধা                       | 229               |
| এই সুদর ফুল সুদর ফল মিঠা নদীর পানি                    | 774               |
| খোদা এই গরিবের শোনো শোনো মোনাজাত                      | 779               |
| হে মদিনার নাইয়া                                      | 229               |
| লায়লি তোমার এসেছে ফিরিয়া                            | <i>&gt;</i> 50    |
| লায়লি ! লায়লি ! ভাঙিয়ো না ধ্যান                    | <i>&gt;&gt;</i> 0 |
| কোন রস–যমুনার ক্লে বেণু–কুঞ্জে                        | 747               |
| श्नूप गाँपात यून, तोडा পनाम यून                       | 242               |
| ওগো প্রিয়তম । এত প্রেম দিয়ো না গো, সহিতে পারি না আর | <b>&gt;</b>       |
| আগুন জ্বালাতে আসিনি গো আমি                            | ·· 750            |
| অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারি                          | <i>)50</i>        |
| মৃতের দেশে নেমে এল মাতৃনামের গঙ্গাধারা                | <i>&gt;&gt;</i> 8 |
| জয় বিবেকানন্দ বীর সন্ন্যাসী চীর গৈরিকধারী            | 2/8               |
| সন্ধ্যামালতী                                          | [ \$<¢-\$\\$8 ]   |
| সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে                          | ১২৭               |
| ঘুমে–জাগরণে বিজ্ঞড়িত প্রাতে                          | ১২৭               |
| ফিরিয়া যদি সে আসে                                    | 254               |
| দক্ষিণ সমীরণ সাথে                                     | 754               |
| আকাশে ভোরের তারা মুখপানে চেয়ে আছে                    | 249               |
| সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়                            | 446               |
| বলো প্রিয়তম বলো                                      | 200               |
| আমি দ্বার খুলে আর রাখব না                             | 200               |
| বলেছিলে ভুলিবে না মোরে                                | 202               |
| কে এলে হংস–রথে, কোথা যাও                              | 202               |
| সন্ধ্যা–গোধৃলি লগনে কে                                | <b>५</b> ०२       |
| কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জরী কর্ণে                         | 302               |
| আমি পথ–মঞ্জরী ফুটেছি আঁধার রাতে                       | 200               |
| পিয়াল ফুলের পিয়ালায় বঁধু                           | 200               |
| প্রথম প্রদীপ জ্বালো                                   | <i>&gt;</i> ⊘8    |
| ভিখারির সাজে কে এলে                                   | 708               |

## [ তেত্রিশ ]

| ইরানের বুলবুলি কি এলে                     | ১৩৫                       |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| ধরো হাত, নামিয়া এসো শিব–লোক হতে          | <b>30</b> ¢               |
| জল দাও,—দাও জল !                          | - 4. <b>306</b>           |
| উদার অস্বর দরবারে তোরই                    | ५०५                       |
| পরাজিতা হলো অপরাজিতার কাছে                | ુંડજ૧                     |
| চাঁদিনী রাতে মল্লিকা–লতা                  | ५०१                       |
| नय़न मूफिल कूमूफिनी शय़                   | , ১৩৮                     |
| কেন ফুটালে না ভীরু এ মনের কলি             | 704                       |
| বলো রাঙাহংস–দৃতী তার বারতা                | 709<br>70F                |
| গোধূলির শুভ লগন এনে সে                    | , ১৩৯                     |
| মোর ধ্যানের সুদর এলে কি ফিরে              | <sub>337</sub> <b>580</b> |
| যে অবহেলা দিয়ে মোরে করিল পাষাণ           | . <b>58</b> 0             |
| প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই               | \$80                      |
| একলা গানের পায়রা উড়াই                   | 787                       |
| মোর দেহ মন বিভব রতন প্রিয়া               | 787                       |
| অন্তরে প্রেমের দীপ জ্বলে যার              | <sub>2 3 ₹</sub> 58\$     |
| সাঁঝের প্রদীপ কেন নিভে যায়               | 784                       |
| আমি মহাভারতী শক্তি-নারী                   | 780                       |
| নীল সরসীর জ্বলে চতুর্দশীর চাঁদ ডোবে       | 7- <b>580</b>             |
| শিব–অনুরাগিণী গৌরী জাগে                   | 788                       |
| ঘন ঘোর বরিষণ মেঘ–ডমরু বাজে                | , 788                     |
| কপোত–কপোতী উড়িয়া বেড়াই                 | 780                       |
| নাইয়া করো পার                            | 38 <b>4</b> 28            |
| ওরে শুত্রবসনা রজনীগন্ধা, বনের বিধবা মেয়ে | ->8%                      |
| কে গো তুমি গন্ধ–কুসুম                     | <b>≯</b> 86               |
| চ্মকে চপলা মেঘে মুগন গগন                  | \$8%                      |
| ্রুমি হাতখানি যবে রাখো মোর হাতের পরে      | , \$89                    |
| হয়তো আমার বৃথা আশা তুমি ফিরে আসবে না     | <b>۱۹۵۷</b> ب             |
| ওগো ভুলে ভুলে যেন ভুলে ভুলে               | - 38৮                     |
| সেদিনও বলেছিলে এই সৈ ফুলবনে ়             | % <b>, ∖8</b> ৮           |
| চৈতী চাঁদের আলো আন্ধ ভালো নাহি লাগে       | , \$8\$                   |
| তুমি সারাজীবন দুঃখ দিলে                   | 78%                       |
| বনৈর তাপস কুমারী আমি গো                   | 2@0                       |
| হে পাষাণ দেবতা                            | 260                       |
| মম মধর মিনতি শোনো ঘনশ্যাম গিরিধারী        | , ১৫১                     |

## [চৌত্রিশ]

| দেবযানীর মনে—প্রথম প্রীতির কলি জ্বাগে       | 762               |
|---------------------------------------------|-------------------|
| চপল আঁখির ভাষায়, হে মীনাক্ষী, কয়ে যাও     | ১৫২               |
| হাসে আকাশে শুকতারা হাসে                     | ১৫২               |
| ইরানের রূপ–মহলে শাহজাদী শিরী                | ১৫৩               |
| দোলন–চাঁপা বনে দোলে                         | ১৫৩               |
| ·রুম ঝুম রুম ঝুম কে বাজায়                  | \$∉8              |
| শোনো ও সন্ধ্যামালতী                         | 2€8               |
| তুমি সুন্দর হতে সুন্দরতম মম মুগ্ধ মানস মাঝে | ን৫৫               |
| পিয়ালা কেন মিছে আনলে ভরি                   | \$69              |
| অামার যাবার সময় হলো                        | \$60              |
| সজল কাজল শ্যামল এসো                         | ১৫৭               |
| ও কে বিকালবেলা বসে নিরালা বাঁধিছে কেশ       | <b>১</b> ৫৭       |
| চলে কুসমী শাড়ি পরি বসস্তের পরী             | <b>ን</b> ৫৮       |
| বেলোয়ারি চুড়ি কে নিবি আয় পুর–নারী        | <b>\</b> (\rangle |
| জোছনা–স্নাহসিত মাধবী নিশি আজ                | 696               |
| ৈটেতী হাওয়ার মাতন লাগে                     | <b>6</b> 9¢       |
| কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জরী কর্ণে 🕟             | <i>&gt;%</i> 0    |
| এলে তুমি কে কে ওগো                          | <i>\$6</i> 0      |
| কিশোরী বাসম্ভী ডাকিছে আয় আয়               | ১৬১               |
| যাও মেঘদূত, দিও প্রিয়ার হাতে               | ১৬২               |
| নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে                     | ১৬২               |
| ্বাদল ঝরঝর আসিল ভাদর                        | ১৬৩               |
| আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি                     | ১৬৩               |
| সুদর অতিথি এসো, এসো কুসুমঝরা বনপথে          | <i>&gt;</i> 68    |
| বনের ময়ুর কোথায় পেলি এমন চিত্র–পাখা       | ১৬৫               |
| - তোমায় দৈখি নিতুই চেয়ে চেয়ে             | . ১৬৫             |
| নাচে নটরাজ মহাকাল                           | ১৬৬               |
| এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া                   | '১৬৬              |
| ৃত্যিত আকাশ কাঁপে রে                        | ১৬৭               |
| আর্শিতে তোর নিজের রূপই দেখিস চেয়ে চেয়ে    | ১৬৭               |
| বসিয়া বিজ্ঞনে কে গো বিমনা                  | <i>36</i> 6       |
| ও কে মুঠি মুঠি আবীর কাননে ছড়ায়            | · <b>১</b> ৬৮     |
| আকুল হলি কেন বকুল বনের পাখি                 | ४७४               |
| বিদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রাণী       | · 269             |
| ঝরঝর অঝোর ধারায় ঝরিছে মনে                  | 590               |

## [পঁয়ত্রিশ]

| চাও চাও চাও নববধূ অবগুণ্ঠন খোলো               | \$90              |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন                      | 292               |
| হায় আঙিনায় সখি                              | 292               |
| বনে যায় যায় আনন্দ-দুলাল                     | <b>১</b> ৭২       |
| নবনীত সুকোমল লাবণি তব শ্যাম                   | ১৭২               |
| সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ                  | ५१७               |
| দোলা লাগিল দখিনার                             | ১৭৩               |
| হেরো গোধূলি–বেলা সই ঘনিয়ে এলো ওই             | \$98              |
| কোন ফুলের মালা দিই                            | 248               |
| বনদেবী এসো গহন বন–ছায়ে                       | • . >9@           |
| মিনতি রাখো রাখো পথিক, থাকো থাকো               | ১৭৬               |
| মোরে রাখিসনে আর ধরে                           | ১৭৬               |
| তোমাদের দান তোমাদের বাণী                      | ১৭৭               |
| অনাদরে স্বামী পড়ে আছি আমি                    | <b>)</b> 99       |
| যোগী শিব–শঙ্কর ভোলা দিগস্বর                   | <b>39</b> b       |
| ভোরে স্বপুনে কে তুমি দিয়ে দেখা               | ১৭৮               |
| যুগ যুগ ধরি লোকে–লোকে মোর                     | \$98              |
| দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল                        | ু: ১৮০            |
| বেণুকা ও–কে বাজায় মহুয়াবনে                  | - 240             |
| আমার বিফল পূজাঞ্জলি                           |                   |
| মম প্রাণ–শতদল হোক প্রণামী–কমল                 | ነር ነውን<br>ነር ነውን  |
| অন্তরে তুমি আছ চিরদিন                         | 784 <b>264</b>    |
| নারায়ণ ! নারায়ণ                             | ভূম কি <b>১৮৩</b> |
| নাচে গৌরীদিব্য হিমগিরি–দুহিতা                 | ১৮৩               |
| এলো এলো রে ঐ সুদূর বন্ধু এল                   | · 2 <del>28</del> |
| কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে বাজে বাজে লো | ₹ <b>\</b> 2₽8    |
| ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে গায় লো      | . 244             |
| ননদী ! হার মেনেছি তোর সনে                     | ÷ 200             |
| মদনমোহন শিশু নটবর                             | 3 <i>5-6</i>      |
| মন জপ নাম শ্রীরঘুপতি রাম                      | . ১৮৬             |
| বাঁশি বাজাবে কবে আবার বাঁশরীওয়ালা            | <b>১</b> ৮৭       |
| এ কি অপরূপ রূপের কুমার                        | 349               |
| অচেনা চেনায় বৃথা আসা–যাওয়া                  | <b>7</b> pp       |
| বিষ্ণু সহ ভৈরব অপরূপ মধুর মিলন                | 249               |
| বাঁশি বাজায় কে কদমতলায়, ওগো ললিতে           | 749               |

# [ছত্তিশ]

| ,  | জহরত পাল্লা হীরার বৃষ্টি                    | 790          |
|----|---------------------------------------------|--------------|
|    | টৌরঙ্গি টৌরঙ্গি টৌরঙ্গি                     | 790          |
|    | প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না                    | . 797        |
|    | ওরে ও বিদেশি বন্ধু                          | 797          |
|    | যেথায় দূরে গাঙের জলে ফুল ফুটেছে থরে থরে    | 795          |
|    | রসঘনশ্যাম কল্যাণ–সুদর                       | 790          |
|    | সতী–হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে                   | 790          |
| •  | মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ                        | 798          |
|    | এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি                        | 798          |
|    | এসো ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে কুদাবন           | 366          |
|    | ওরে গো–রাখা রাখাল ! তুই কোথা হতে এলি        | 796          |
|    | বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি ঐভু হইব না আর পথহারা | 796          |
|    | আমি আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে   | 198          |
|    | গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়    | 729          |
|    | তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হব বঁধু আমি       | 792          |
| _  | চোখ মুছিলে জল মোছে না বল সখি, এ কোন জ্বালা  | <i>ን</i> ୬ ዶ |
|    | তুমি আনন্দঘন শ্যাম                          | 794          |
|    | মোরা ছিলাম একা আজি মিলিনু দুব্জন            | 799          |
|    | ভাই নাতজামাই                                | 799          |
| :  | তুমি হও মা, চির–আয়ুষ্মতী                   | ২০০          |
|    | তুমি বৌ শুধু নও, ঘরের আলো                   | ২০০          |
|    | আসে রে ঐ আসে ভারত–আকাশে                     |              |
|    | কালের শক্তেথ বাজিছে আজও                     | ২০১          |
|    | এই ভারতে নাই যাহা তাহা ভূ–ভারতে নাই         | ২০২          |
| _  | <b>प्रिंग पान</b> , प्राप्त                 | ২০৩          |
|    | ওরে আজ ভারতের নব যাত্রা–পথের                | ২০৩          |
|    | জাগো জাগো, হে দেশপ্রিয় !                   | ২০8          |
| ١, | বিশাল–ভারত–চিন্তরঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে  | ₹08          |
|    | মে ভ্যাবাকান্ত                              | ২০৫          |
|    | শুক বলে, 'মোর গোঁফের রূপে ভোলে গোপ–নারী'    | ২০৫          |
|    | নিউমোনিয়ায় ভূগে ভূগে কোনোক্রমে সেরে উঠে   | ২০৬          |
|    | (ওগো) আমার খোকার মাসী শ্রীঅমুকবালা দাসী     | ২০৭          |
|    | আলাপের যে ফুরসত নেই, এসো এসো এসো বেয়ান     | ২০৮          |
|    | ওগো ও কনে–বাড়ির ঝি                         | ২০৯          |
|    | চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক    | ২০৯          |

### [ শাইত্রিশ ]

| _                                             |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| হায় পলাশি                                    | <i>4</i> %0           |
| ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি  | <i>২</i> >०           |
| শাল–পিয়ালের বনে গো পাহাড়তলির কাছে           | 527                   |
| (অ) ঝুমরো ! তীর–ধনুক নিয়ে বল না কোথায় যাস ? | 522                   |
| শোন রে নৃপুর, পাহাড়তলির মেয়ে                | 522                   |
| হলুদ–বরণ ঝিঙে ফুলের কাছে                      | <i>\$</i> 5 <i>\$</i> |
| কুনুর–নদীর ধারে—শোন ডাকছে বালি–হাঁস           | 454                   |
| আমরা কেমন সুখী                                | 470                   |
| আমি যাবই যাব বনে                              | <i>২১৩</i>            |
| শোন ঝুমরো, শোন                                | <i>২১:</i> ৩          |
| গিরিমাটির দেশে গো                             | <i>\$</i> \$8         |
| শ্যামাসংগীত                                   |                       |
| রাঙা জবা                                      | [ २५৫-२१० ]           |
| বল রে জবা বল                                  | <b>২</b> ১৭           |
| মহাকালের কোলে এসে                             | <b>২</b> ১৭           |
| ভুল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু বলি দিয়ে       | <b>タク</b> ト           |
| তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজ্বন         | <i>২১</i> ৮           |
| (ও মা) দুঃখ অভাব ঋণ যত মোর                    | 479                   |
| (আমায়) আর কতদিন মহামায়া                     | 479                   |
| ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে                      | <del>২</del> ২0       |
| মোরে আঘাত যতো হানবি শ্যামা                    | 447                   |
| এসো আনন্দিতা ত্রিলোক–বন্দিতা                  | 447                   |
| ওরে আলয়ে আজ মহালয়া, মা এসেছে ঘর             | <b>२</b> २२           |
| কে বলে মোর মাকে কালো                          | ২২২                   |
| মা গো আমি তান্ত্ৰিক নই                        | ২২৩                   |
| মা গো তোমার অসীম মাধুরী                       | ২২৩                   |
| (তুই) মা হবি না মেয়ে হবি                     | <i>44</i> 8           |
| মা গো, আজো বেঁচে আছি তোরি প্রসাদ পেয়ে        | <b>২</b> ২৫           |
| দুর্গতিনাশিনী আমার                            | <b>2</b> 2¢           |
| যে নামে মা ডেকেছিল সুরথ আর শ্রীমন্ত তোরে      | ২২৬                   |
| পরম পুরুষ সিদ্ধ–যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার        | ২২৬                   |
| আমার হৃদয় অধিক রাঙা মা গো                    | ২২৭                   |
| মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী .                    | <i>२</i> २१           |
| কেঁদো না কেঁদো না মাকে কে বলেছে কালো          | २२৮                   |

#### [ আটত্রিশ ]

| करें भागात विकित त्याचा कन्नि                 | ***                 |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| তুই পাষাণ গিরির মেয়ে হলি                     | 449                 |
| মা গো, আমি মন্দমতি                            | 22%                 |
| শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা                        | - ২৩০               |
| মা গো আমি আর কি ভুলি                          | २०५                 |
| ও মা নির্গুণেরে প্রসাদ দিতে                   | - 4 <b>0</b> }      |
| আমায় যারা দেয় মা ব্যথা, আমায় যারা আঘাত করে | ২৩২                 |
| করুণা তোর জ্বানি মা গো                        | ২৩২                 |
| আয় নেচে নেচে আয় এ বুকে                      | ২৩৩                 |
| আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ                       | ২৩8                 |
| কোথায় গেলি মা গো আমার                        | ২৩৪                 |
| মা কবে তোরে পারব দিতে                         | ২৩৫                 |
| জ্বগৎ জুড়ে জ্বাল ফেলেছিস                     | ২৩৫                 |
| কালী কালী মন্ত্ৰ জপি                          | ; ২৩৬               |
| আদরিণী মোর কালো মেয়েরে                       | ২৩৬                 |
| শ্যামা তোর নাম যার জপমালা                     | ২৩৭                 |
| আমি নামের নেশায় শিশুর মতো                    | ২৩৭                 |
| (ও মা) বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ                  | ২৩৮                 |
| রক্ষা-কালীর রক্ষা-কবচ আছে আমায় ঘিরে          | · ২৩৮               |
| (আমার) মুক্তি নিয়ে কি হবে মা                 | ২৩৯                 |
| (মায়ের) অসীম রূপ–সিন্ধুতে রে                 | ₹80                 |
| (আমার) কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়             | ₹80                 |
| আঁধার–ভীত এ চিত যাচে মা গো আলো আলো            | <b>₹8</b> 0         |
| মা তোর চরণ–কমল ঘিরে                           | <b>48</b> 2         |
| আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী শ্যামা কালী           | <b>২</b> 8২         |
| শুশানে জাগিছে শ্যামা                          | <b>২</b> 8২         |
| আয় অশুচি আয় রে পতিত                         | . ২৪৩               |
| দীনের মতে দীনদুঃখী অধম যেথা থাকে              | <b>২</b> 8৩         |
| (মা) একলা ঘরে ডাকব না আর                      | <b>\</b> 88         |
| (তুই) বলহীনের বোঝা বহিস যেথায় ভৃত্য হয়ে     | ₹8¢                 |
| কেন আমায় আনলি মা গো মহাবাণীর সিন্ধুকূলে      | . 28¢               |
| ভাগীরথীর ধারার মতো সুধার সাগর পড়ুক ঝরে       | ₹8¢                 |
| মা গো তোরি পায়ের নৃপুর বাজে                  | <b>ર</b> 8 <i>৬</i> |
| জ্যোতিময়ী মা এসেছে আঁধার আঙিনায়             | ২৪৬                 |
| তোর কালো রূপ দেখতে মা গো                      | . <b>২</b> 89       |
| বল মা শ্যামা বল, তোর বিগ্রহ কি মায়া জানে     | ২৪৭                 |

#### [ উনচ**ল্লিশ** ]

| মাকে ভাসায়ে জ্বলে কেমনে রহিব ঘরে          | <b>ર</b> 8৮ |
|--------------------------------------------|-------------|
| কে সাজাল মাকে আমার                         | <b>ર</b> 8৮ |
| (আমার) আনন্দিনী উমা আজো                    | 48%         |
| আমার উমা কই, গিরিরাজ                       | ২৫০         |
| সংসারেরই দোলনাতে মা                        | * ২৫০       |
| আয় বিজয়া আয় রে জয়া                     | <b>20%</b>  |
| সর্বনাশী ! মেখে এলি এ কোন চুলোর ছাই        | <b>205</b>  |
| আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে                  | ২৫২         |
| শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে                    | ২৫২         |
| ওমা ত্রিনয়নী ! সেই চোখ দে                 | ३५०         |
| মা! আমি তোর অন্ধ ছেলে                      | ২৫৩         |
| আমার শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে                | <b>২</b> ৫8 |
| আমার মা আছে রে সকল নামে                    | \$08        |
| ওমা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো                 | 200         |
| ও মা তুই আমারে ছেড়ে আছিস                  | <b>২৫৫</b>  |
| আমার মানস–বনে ফুটেছে রে শ্যামা লতার মঞ্জরী | ২৫৬         |
| শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহ–ধূপকাঠিতে  | ২৫৬         |
| ওমা খড়গ নিয়ে মাতিস রলে                   | ২৫৭         |
| আমার হাদয় হবে রাঙাজ্ববা, দেহ বিল্পদল      | ২৫৭         |
| যে কালীর চরণ পায় রে                       | <b>২</b> ৫৮ |
| তোরই নামের কবচ দোলে                        | ২৫৮         |
| মাতৃনামের হোমের শিখা                       | ২৫৯         |
| আয় মা ডাকাত কালী আমার ঘরে কর ডাকাতি       | ২৫৯         |
| আমি মুক্তা নিতে আসিনি মা                   | ২৬০         |
| আমি সাধ করে মোর গৌরী মেয়ের                | . 360       |
| আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে                  | <b>২৬</b> ১ |
| থির হয়ে তুই বোস দেখি মা                   | ২৬১         |
| কি নাম ধরে ডাক্ব তোরে                      | ২৬২         |
| নিশি–কাজল শ্যামা আয় মা নিশীথ রাতে         | ২৬৩         |
| ও মা ! তোর চরণে কি ফুল দিলে পৃজ্ঞা হবে বল  | ২৬৩         |
| তোর নাম গানেরই দীপক রাগে                   | <i>২৬</i> 8 |
| শ্যামা তোরে শ্যাম সাজ্ঞায়ে দেখি, আয়      | ২৬৪         |
| রাঙা জবায় কাজ কি মা তোর .                 | ২৬৪         |
| তোর মেয়ে যদি থাকত, উমা                    | ২৬৫         |
| বর্ষা গেল, আশ্বিন এল, উমা এল কই            | ২৬৬         |

# [চল্লিশ]

| শক্তেথ শক্তেথ মঙ্গল গাও জননা এসেছে দ্বারে | , २७७           |
|-------------------------------------------|-----------------|
| এবার নবীন মস্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন    | ২৬৬             |
| জাগো অরুণ–ভৈরব                            | ২৬৭             |
| এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি                      | ২৬৮             |
| শান্ত হও শিব বিরহ–বিহ্বল                  | ২৬৮             |
| ভগবান শিব জাগো জাগো                       | ২৬৯             |
| নমো নমো নমো হিমগিরি–সূতা                  | ২৬৯             |
| মা গো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়                | ২৭০             |
| নাটিকা                                    |                 |
| মধুমালা                                   | [ २१५-७२० ]     |
| গীতিনাট্য                                 |                 |
| বনের বেদে                                 | [ ७२५-७२৮ ]     |
| রেকর্ডনাটক                                | 19              |
| বিয়ে বাড়ি                               | [ \$\$\$∹\$\$ ] |
| ছায়াচিত্র                                |                 |
| সাপুড়ে                                   | [ 080-068 ]     |
| গ্রন্থ–পরিচয়                             | ৩৫৫             |
| জীবনপঞ্জি                                 | ০৭৩             |
| গ্রন্থপঞ্জি                               | ৩৮৩             |
| নজ্রুল-ুসংগীতেুর বাণীর পাঠান্তর           | ৩৮৯             |
| বৰ্ণানুক্ৰমিক সৃচি                        | 808             |

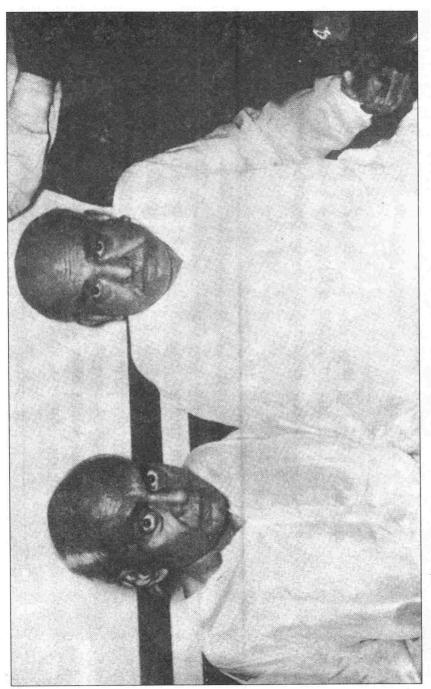

www.icsbook.info



www.icsbook.info

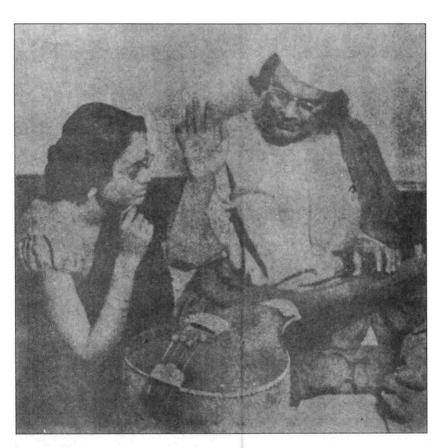

১৯২৮ সালে ঢাকায় বনগ্রামের বাসভবনে প্রতিভা বসু (রানুসোম)কে গান শেখাচ্ছেন নজরুল



নজরুল যখন বেতারে

www.icsbook.info

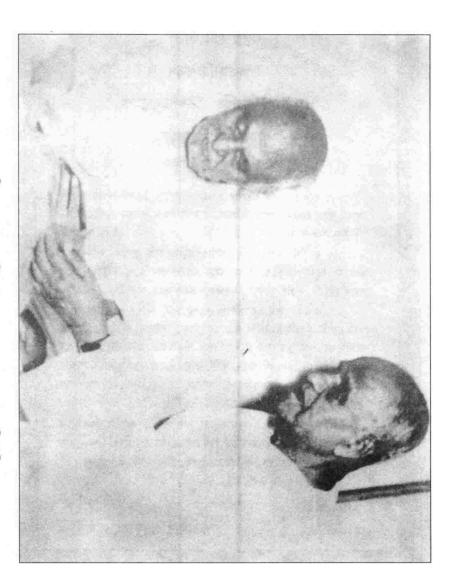



১৯৭০ সালে কবির কলকাতার কবি ভবনে এ.জেড. আবদুল আলিম ও তাঁদের কন্যা আইলিন

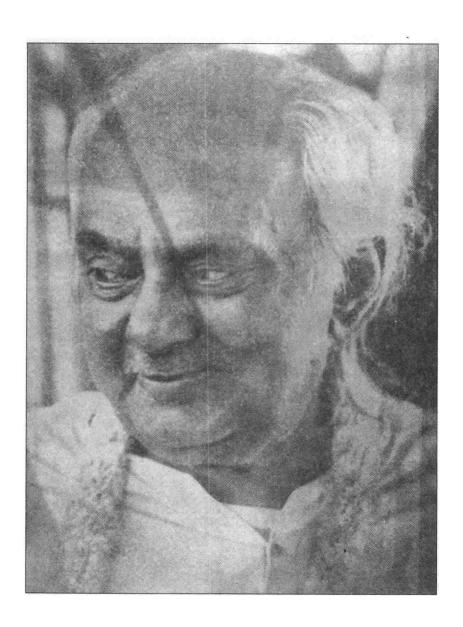

www.icsbook.info

राहित्युं काल मा मार्ट मार्टिन . , न्यार मार्टि मार्टि मार्टिन इंसर। ज्यापा क्यांमा दिने प्राप्त पर रहने हुने। अकन यहिं। प्रस्न त्यीताः अथ तियं धिक स् पा तिया। स् र्रेष त्रकां त्रेका करांगु ' त्रकांक त्रीका करांथ ।

- । मिर्मेश मार स्थित तर हर्य जीश मीर क्षेमर क्षार अंतर पूर्व गाँछ। तथा दिन खूक थतात्वा मूर्व अवाधा ध्नाम ज्याला तार्थि प्रका १४ (व्याः ३ दशकः यानः तता

अकारत (क्यी अवन विकास नई पिट्या प. अमात-अहब असद्त अहब बीहरां हुन्याहर प्रंम स्टिन्सन अन्त अन्तर्भ अन्तर कार्य अन्तर्भ मा में के साह माह माला है। यह साह ने माह । हिला करी ब्राम छा. ' ठामाड खिवरहों सरका मक्न भक्त भक्त क्टमर कुछ किरता भार अधी सुष्ट अंग्रेशका एउ-यं अर्हिश्वितिक्षिला अर्थ प्रता यह तात व्हेल्टर. निर्मितर र हम सिन ।

गूर पूर्व प्रिकृतिक न न न मान त्या भारत - कार्त Cy to roll iffer was over it is were cer कीय अर्थ अर्थ त्रां रहे . " में अर्था मूंन सिंह The will I rely out much new yell were 1 24 hw-12 63 in JAMA BRANC

8 2524, 290)

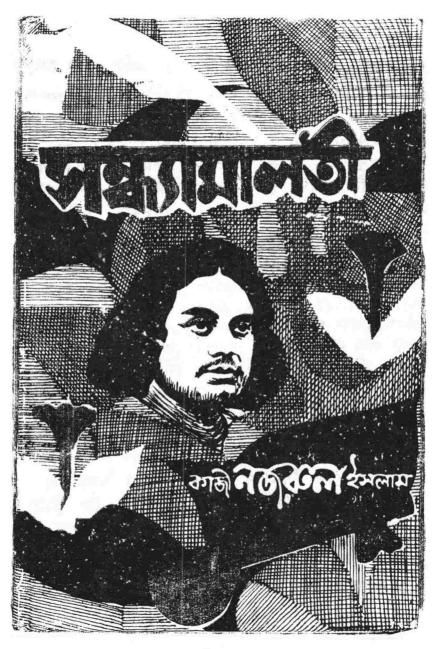

'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থের প্রচ্ছদ

www.icsbook.info



### 'বাঙ্গার শেলী' কবিবর— কাঞ্জী নজকল ইসলাম মহোদস্থ

সমীপেযু-

হে অতিথি,

আমাদের ছায়া-ঢাকা, পাথী-ডাকা জন্মভূমিতে আবার তুমি আদিয়াছ—তোমায় নমস্কার করি!

ক্রীল্পের রৌদ্র-দক্ষ তুপুরে, বর্ষার রৃষ্টি-বর। প্রাতে তোমায় দেখিয়াছিলাম; তথন তোমার হাতে ছিল 'বিষের বাঁশী', কোলে ছিল 'আয়িবীণা', কঠে ছিল 'ভাঙার গান'। পশ্চিম সমুদ্রের 'দিল্পু-হিন্দোলে' দেবার তুমি ছন্দ যোগাইয়াছিলে, বাড়বকুণ্ডের আয়ি-শিখায় হ্বর খুজিয়াছিলে, 'তৃতীয়া চাঁদের সাম্পানে চড়ি' 'আনামিকা' 'গোপন-প্রিয়া'র সন্ধান লইয়াছিলে। বিশায় হিমিত নেত্রে তোমায় আমরা তসলিম জানাইয়াছিলাম; সক্ষে সঙ্গে বলিয়াছিলাম—'আজিকার কোলাহল কল্যকার নৃতন জীবনের ভিত্তি হইতে পারে; বিদ্যোহ-জশান্তির মধ্যে পূর্ণতর জীবনের যে স্বপ্নাভাস রহিয়াছে তাহারি পানে আমারিগ্রন্ধে লইয়া যাও, হে কবি'!

শীতের মত্যাক কারা তুমি দেখা দিগছ, নৃতন রূপে, নৃতন ছলে। 'বিচেদাহার' ভ্ছলার আজ থামিয়াছে, 'প্রদয়োলাস' স্তর হইয়াছে, 'বড়ের' ঝাণ্ডা অবনত হইয়াছে, 'রণভের' নারব হইয়া গিয়াছে।

বিদেশী ওগো! আজ্ হাতে তোমার বাঁশের বাঁশী, ক্ষের তোমার 'বুলবুলি', দাণী তোমার "পাক্ষল-চম্পা-চথাচথা", বিদ্যোহের রথ থামাইয়া আজ তুমি অঞ্চর মালা গাঁথিতে শুক্ত করিয়াছ। তোমার এই "ব্যথার দান", "রিজের বেদন", কামার সঙ্গাতের জন্ম তোমায় নমকার করি!

আমাদের 'দৌলত' আলাওল-পরাগল নাই, নবীন চন্দ্রের কথা আজ পুরাতন, জীবেন্দ্র কুমার 'ধ্যানলোকে', পূবদেশের 'শশাস্ক' এখন অন্তমিত, বাংলার আজিজ, চট্টলার কাজেম আজ চির নিদ্রায় নিদ্রিত। হে কবি! কে তোমার সম্বর্জনা করিবে?

তোমায় উপযুক্ত আদর করিবে তোমার বিরহী বন্ধু সিন্ধু, প্রাণ পাইবে তুমি কর্ণকুলীর আঁকেবাঁকে, রক্ষ-মতীর গিরি দরী-উপবনে, চল্ডনাথের শৈল-শিগরে; কোল দিবে তোমায় বিবাগী বাউল, কড়িছারা মাঝি, ঘর-ছাড়া ভাটীয়াল। অতীতের স্থৃতিমাত্ত সম্বল করিয়া অনির্দেশের পানে ছুটিয়া চলিয়াছি আমরা, কি দিয়া তোমায় অভ্যর্থনা করিব। আমরা শুধু তোমায় সালাম জানাই, ওগো বিদেশী! তোমায় শুধু নমকার করি!!

ভোমার প্রাণ্যুথ— বলবল সমিতিক সভাগুণু। it exce anin wirm and brooms on , larger about in line, to مديد والله وي موهد الدين ولد ا على مديد الله المعدد الله الموادد الله الموادد Their marter owly I fair who not of the way sand i oil who who was Terry ruby I shar rely for one of 7 T many sign war when the Justes office our rated cours. mil 200 zawago olgsy (wing into minis) 215 . 1) the way a 200 the mil course is well the 1971 They ma selvill I will go see soin must fee give the I (me !) poisson god who had a sel , sing less ! معد الدين إلا وله علا 1 فكر اليعيد عدم الموس و اليان المعدد RIO = ELA BULUS OF IN TE ND FLUE STANKIN MA THE TARK 25. oby (201 ,201 ,21 th my of the was 1 kg red Xi lim. en uprabil men in - our lasted purp your Disso Albr with like it is in it is a short less I want if it is it is in it is in it المن والم المالية والمراه والمراه وا وعد المراك مرا المحد and may contoxing to - Is own up as with my with مربيء عن ماع - واحلة الع - ١ - ١ ا المركة بدفه ملهم - ١١ مليها لهيد وراه were right and I se cours territies and Esto AMA - ob- that Course your arriver I course them services to gray of 1800 miles anyon cefly a course is I state if thereof does is I ment about ober it is a course in it is a course in it is मेम मार के मि -: जिल्ला । मेर मि भा भा भा -: जिल्ला 一张中京水龙的山水中山水

way is - Gen

This : - Thing the ma as this - along que buin a ming! - to so (sin to and it me many - the along

CHIEN 3 Hall- Ency about 2 along the said BY, with warm wife CHR- AB GYGSY BS GN 63 (राष्ट्र रू) - राष्ट्रिक भीत्री रउ. ingel CEN CES THE AUGUS. यम-यावा (र्हारं, यम-उद्भारे मध्या। Mr. Mis Alle. Maybe Bas-Ba-Da (10 CA राष्ट्र- कर प्रिमीय- नेत्रं डारं-क्रि.क्रि.क्रि.क्र अकुर हेंग्ड हर में के के edy) - Hot awar sur ovie रेंग्छ १८५ - प्रंके छाउन Mari Trant of Many didn দ্ৰ. পু ২৯৪ ( The KK : W will in) the Existing China Per 1 ध्यु टेमा इंग्रंग छिएं 765) Brage 54 11 White best of the Majer. उडिभः म्यास्ट हंग्रीम न्रस्टिश मिल पर्या महा निका cut is your "

(গুলবাগিচা নাটকের গান)

নজরুলের একটি গানের হস্তলিপি www.icsbook.info

num anni mi

1 into the retur

April 12 1

व्यक्तियां अपर वर्ता सिरं

स्तार्थ १,६ यय ६ धर्य.

with ethin will sunce ourse

WED-PAJ- MARN ARTHON OND
OLD WASH OLT - WASH & SIME - WASH NK SOZ.

OLD WASH OLD ANSH OCH NG SIMP.

OLD WASH OND ANSH OCH NG SIMP.

OLD WASH OND ANSH OCH NG SIMP.

OLD WASH OND SIMP IN MAN WASH NOON.

OLD WASH OND SIMP IN SIMPLE ON NIN WASH

WON MED - CALL DIN CHILL SILVE.

OLD WASH CONTROL ON NIN WASH.

WENT - CALL COM OUT ANAMA WASH NIN OLD CHILL

LICE AND OLD SILVED ON SILVED ON SECONDARY.

WE NOW OLD SILVED ON SILVED ON SECONDARY.

WE NOW OLD SILVED ON SECONDARY.

WE NOW ON SECONDARY.

This ground ins

अध्या रेटा अपण सिंटा व क्षित पा आ ताक ' यह ता एक हताक कर्मा के अपन क्षित क्षिया कुर्य हता। उन ए उन क्षिया कुर्य कुर्य हता। उत्तर क्षिया हैता. वाका ब्रामानेता

भी ५० वहु हैं.सू. स्पारं नामा अप क्षियं नामा क्ष्मा निर्देश क्ष्मा नामा क्ष्मा नामा क्ष्मा नामा क्ष्मा क्ष

Musio mar 6 JOH JOH JOH JOHN CHA

(sames)

'সাপুড়ে' ছায়াছবির সাঁওতাল নাচের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গীত একটি ঝুমুর গান। কবি নজরুলের হস্তলিপি। (সৌজন্যে : 'চলচ্চিত্রে নজরুল', আসাদুল হক)

# নজরুলের অপ্রকাশিত আশীর্বাণী



was felled, son

आ<del>जाकी जिल्ल</del> की थे। ४५ टर्बक्सानिम सेंहे,

क्रिकाकाका,

230

Breath han his couse you si. . बिन्धमार्थ- कुरेकां किया के पड (डांडिड़ एकार) कार्य । सिं द्यातक क- कारण हाताता at your war on Only substitution वार्ट क्षिम थिए वियात व्यक्ति । "which, ameli- zudesin- with quie न किया वार्याः, न विकास कार्यः की देख एक खिला के वर्षा था। यूप्ट क्रिके act. The M water ' are watered T ماسا مرنايه درد رودرن طاله مخروس Car Sta- 1 7 7 100 00 00000 \* CONDA (SUR! - STAT) STATE (SUR! STATE man de per 1 100 47 Mente some THE LEWISE WAS GIR & GUENT STAYS उत्पूर रेग न्याश्री हता वीपाइं अस्त्रामर ' एप्रत राज्यहुं. सिन्तारं। ये द्वा त्राप कारण स्था थे हैं। स्टिक्ट क्यार ज्यार होते । अति अर्थ क्यार क्रान्ति । यामी प्रविद्य हेम्प्रमा

# প্রবন্ধ



# তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা

গত ভাদ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' সুলেখক হেমেন্দ্রবাবুর 'সঞ্চয়ে' 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' দীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে বোধ হয় অনেকেই কুনু হয়েছেন। ততোধিক মর্মাহত হয়েছেন বোধ হয় আমাদের নতুন কবিভায়ারা। লেখাটা যে তাদের নাকের ডগায় মৃতিমান রসভঙ্গের মতো আবির্ভৃত হয়ে তাগুব নৃত্য করে গেছে। সেই 'মাদ্ধাতার আমলের পুরানো' এক মহাকবি-প্রসিদ্ধিতে এমন একটা প্রচণ্ড লাঠ্যাঘাত, কী সাংঘাতিক কথা।

তবে ও সম্বন্ধে এ গরিবের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

প্রথম 'New York Herald' নামক আমেরিকান সংবাদপত্রের অচিন লেখকের তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়েই আমার ভয়ানক একটা খটকা বেধে গেছে। আজ্ককাল অনেক লেখক ঘরে বসেই দুনিয়ার যে–কোনো স্থানের ভ্রমণ-কাহিনী অসংকোচে লিখে থাকেন; এ একটি নিক্ষরুণ সত্যি কথা। তাঁরা হয় বিখ্যাত ভ্রমণকারীর কাছ থেকে শুনে নতুবা কোনো প্রমণবৃস্তান্ত পড়ে এবং তাতে কিছু ঘরের তেল-মসলা সংযোগ করে আমাদের সামনে এনে হাজির করেন এবং আমরাও 'কৃতার্থ' হয়ে যাই। আমিও ঐ লেখা পড়েছি, তাতে তিনি মে তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। হতে পারে তিনি কিছুদিন বা শুব বেশিদিন সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি—আয়ার যতদ্র সম্ভব সাদা চোখে কিছুই দেখেননি। 'সাহেব' তুর্কদের সম্বন্ধে অন্যান্য যে–সব বাজে বকেছেন, সেসম্বন্ধে কিছু না–বলে আমি কেবল তুর্ক মহিলার সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু–চারটি কথা বলে এই নীরস গদ্যের অবসান করব।

পাশ্চাত্য প্রদেশে যে পৌরাণিক প্রবাদের মতো তুর্ক তরুণীর বিশ্ব-বিমোহিনী সৌন্দর্যের পুণকীর্তন হয়ে আসছে, আর শুধু পাশ্চাত্য প্রদেশ কেন, জগতের সমস্ত দেশের নৃতন-পুরাতন সকল কবি ও লেখকই যে 'পঞ্চমুখে' তুর্ক রমণীর ভুবনে-অতুল সুষমার বর্ণনা করে যাচ্ছেন, সব কি তাহলে বিলকুল মিখ্যা ? তবে কি তাঁরা কোনো কিছু না দেখে-শুনেই চক্ষু বুঁজে, শুধু কল্পনার নেশায় মনের চোখে বেচারি তুর্ক-তরুণীদের মূর্তি ওঁকে তাদিগকে একেবারে হুরপরির সঙ্গে সমান আসন দিয়েছেন ? এমন অনেক জগিছিখ্যাত কবি ও লেখক তুর্ক মহিলার রূপ বর্ণনা করতে করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন, যাঁরা দস্তরমতো তুর্ক দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁরা যে নেহাৎ কবিত্বপূর্ণ মোলায়েম ধরনে চক্ষু বুঁজে বেড়িয়ে বেড়াননি, এ বোধ হয় বিশ্বাস করা যেতে পারে। তাছাড়া তুর্কদের দেশ পাশ্চাত্য দেশেরই অন্তর্গত, আর তা নেহায়েত দূরও নয়, অথচ বাবা আদমের কাল হতে আজ পর্যন্ত তুর্ক রমণীদের মুখচন্দ্র কেউ দেখেননি? এবং খামাখা ঘরের খেয়ে বেচারিদের রূপ বর্ণনায় মুখে ফেনা উঠিয়েছেন ? আর এ আমেরিকান

লেখক মহাশয় একজন 'হাম্বা চোম্বা' অবতারের মতো সটান তুর্কস্থানে অবতীর্ণ হয়ে সারা দুনিয়ার চোখের উপরকার একটা মস্ত পর্দা ফাঁক করে ধরলেন? লেখকের 'কেরদানি'কে বাহাদুরি দিতে হয় কিন্তু। আর হেমেন্দ্রবাবুও সানাইয়ের পোঁ ধরার মতো তাঁর দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছেন যে হুরপরি দেখা আর তাঁর ভাগ্যে ঘটল না। তাই দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর **মাজে <u>প্রাদে</u>্রগলেপ-করিউার প্রস্থিদ**ন হুরপরি নামে আখ্যাতা তুর্ক রমণীর রূপ–মাধুর্য শুনেই কোনো রকমে নিজের 'আঁকুল পিয়াসা' দমন করে রেখেছিলেন,—এমন সময় 'দিলেন পিতা পদাব্দত এক প্রষ্ঠের' মতো সমরীরে আমেরিকান লেখক মশায় সৃত্তিকা ভেদ করে উঠে একেবারে 'চিচিং ফাঁক' করে দিলেন • বা মাঝ মাঠে হাঁড়ি ভেঙে দিনেন। আসল তুর্ক রমণীরা (দো-আঁশলা নয় অবশ্য।) বাস্তবিকই হুরপরির চেয়েও সুন্দরী। ও বিষয়ে আমার মতো অধমাধমের অদৃষ্ট দগ্ধ না হয়ে খুব স্নিগ্ধই বলতে হবে, কারণ আমি আমার এই চর্মচক্ষে বাস্তব জগতে যে কয়জন তুর্ক রমণীকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তার অন্তত একজন এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টকে বাংলার স্টেব্জে হাজির করতে পারলে অনেকেরই 'মূর্ছা ও পতন' হতো এবং মাথা খারাপ হয়ে যেত, এ আমি ছলফ করে বলতে পারি। দুনিয়ার সকল জাতির রমণীই (বিশেষত যাঁরা সৌন্দর্যের জন্য বিশ্ব–বিশ্রুত, উদাহরণস্বরূপ—পার্শি, ইরানি, ইহুদি, আরবি প্রভৃতি) দু-দশজন করে আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে দেখবার সুযোগ পেয়েছি এবং তা স্বপ্নে নয়, দিবালোকে, কম্পনায় নয় বহাল খোশ-তবিয়তে, আর প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে। কিন্তু কই তুর্ক মহিলার মতো এমন ভুবন-ভুলানো রূপ, অতুলনীয় সৌন্দর্য তো আর পোড়া চোখে পড়ল না। তবে হতে পারে, হয়তো ঐ তরুণীদের রূপাপ্লি আমার চোখ ঝলসে দিয়েছে, অই আর দুনিয়ার কোথাও সুন্দরী দেখতে পাই না।

হেম্দ্রেবাবু পরের মুখে ঝাল খেয়ে একেবারে লম্ফ্র্যম্প দিয়ে বলে ফেলেছেন, 'তুর্ক রমণীরা মোটেই সুন্দরী নয়।' কেননা একজন সাহেব বলেছেন যখন, তখন তা বেদবাক্য। একটু রম্বিকতার লোভে তার মতো লোকের পক্ষে একজন খামখেয়ালি লেখকের ছেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না। সাহেবের সুরারাগরঞ্জিত নয়নে ওঁদেরই স্বজাতির মতো 'ওল ছিলা' চেহারা হলেই বোধ হয় বেশ সুন্দরীটি হতো। তবে এর সর্বশেষ প্রমান্ত পতে হলে আমাদের দুইজনকেই আবার 'আস্তানা' পর্যন্ত ছুটতে হয়, সেও তো এক সাংঘাতিক ব্যাপার। হেমেন্দ্রবাবু ইচ্ছা করলে অন্তত সিরাজী সাহেবের কাছেও এ সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ জানতে পারতেন।

পিকিং হতে আমদানি বেঢপ মুখ, হাবশির দেশ হতে রপ্তানি বিটকেল কুচকুচে মুখ, 'লিভান্টিয়ান', 'সার্কোসিয়ান' বা 'স্কান্ডিনেভিয়ান' দেশের চ্যান্টা বেখাপপা মুখ ইত্যাদি যেসব পাঁচমিশেলি মুখ সাহেব–পুঙ্গব তুর্কিদের মাঝে দেখেছেন, তাই নিয়ে যদি তুর্ক তরুণীর সুখমা সম্বন্ধে এরকম বীভংস মত পোষণ করেন, তাহলে আমাদের বলবার কিছুই নাই। তাহলে সাহেবেরই জয়! তাছাড়া লেখক জানেন এবং স্বীকারও করেছেন, 'তুর্কিরা নানা দেশ হতে নানা জাতের বন্দিনী জোগাড় করে আনত, আর তাদেরই সঙ্গে

অবাধ রক্ত-মিশ্রণের ফলে এই অক্টিখ্য ও বিচিত্র মুখাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে।' অতএব সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে শুধু এই গঙ্গুকট, রঙ-বেরঙের মুখ আদৌ তুর্কির নয়, ওসব হচ্ছে বাঁদিদের মিশ্র মুখ। এসব পাঁচমিশেলি মুখই বোধ হয় ঘোমটা খুলে বাইরে বেরিয়ে সাহেবের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।

তুর্কিরা আধুনিক পাশ্চাত্য কায়দা–কানুনে কেতাদুরস্ত হলেও এখনও তাদের মেয়েরা পথে ঘোমটা খুলে বেরোয়নি, আর বেরুলেও এমন সাধারণ জায়গায় বেরোয়নি, যাতে তাদের ঐ স্বর্গীয় সুষমা–মাধুরী সাহেবের বিড়াল–নয়ন সার্থক করে দিয়েছিল। সম্ভ্রান্ত আসল তুর্কি মহিলারা হাজার শিক্ষিতা হলেও এখনও রীতিমতো বোরকা দিয়ে পথে বের হন। কাজেই অন্যান্য দেশের মতো 'ঘ্যেমটার আড়ালে খেমটার নাচ' দেখা লেখকের আর পোড়া কপালে জোটেনি।

এইসব খামখেয়ালি লেখকের কাশু দেখে আমি নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, সেই সাহেব যদি বাংলায় আসেন, তাহলে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার নমুনা স্বরূপ আমাদের কুললক্ষ্মীদের রূপ কর্ণনা নিমুলিখিতরূপে করবেন—

"বাঙালি মেয়েগুলো বিশ্রী কালো, তদুপরি তৈলচিক্কণ হওয়ায় বোধ হয় যেন আবলুস কাঠে ফ্রেঞ্চ পালিশ বুলানো হয়েছে। এই জাতীয় শ্রীলোক পাড়াগাঁয়ে ঝাকে। (বাগদিদের মেয়ে দেখে সাহেব আমাদের বনফুলের মতো সুদরী কুলবধুদের সম্বন্ধে এই রকম সাংঘাতিক ধারণায় উপনীত হবেন।) তারপর শহরে তাবৎ শ্রীলোকই খুব বেশি রকমের স্থূলাঙ্গিনী, দেহের অনুপাতে উদর ঢক্কা—সম ভীষণ প্রশস্ত, পরিধানে কম—সেকম দুই তিন থান কাপড়, অঙ্গে খুব ভারি ভারি অলঙ্কার, মুখটি চন্দ্রের মতো নয়ই—তবে অনেকটা মালসার মতো।' মাড়োয়ারি মেয়েদের দেখে একথাই লিখবে সাহেব, কারণ তারাই বেশির ভাগ বাইরে বেরিয়ে রাস্তার ধুলো উড়োতে উড়োতে কাঁইয়ো মাইয়ো করে যায়। সাহেবের এ বর্ণনা ডাহা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, আর তাই পড়ে আমাদের সুদরী তরুণীরা হাত—পা কামড়িয়ে মরবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যদি কখনও আমার নসিবে হুরপরি দেখা থাকে তবে তারা কখনও তুর্কি যুবতীর চেয়ে সুন্দরী হবেন না, এ–বিষয়ে আমি স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে বসে আছি। এমন ডাঁশা আঙুর আর পাকা ডালিমের মত্যে মিশানো লাবণ্য, আর আয়নার মতো স্বচ্ছ তরল সৌন্দর্য বোধ হয় বেহেস্তেও দুস্পাপ্য। রমণী বিশ্বে সৌন্দর্যের সার যে কত বেশি সুন্দরী হতে পারে, তা তুর্কি তরুনী না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আমিও আমার সোনার বীণার তারে ঘা দিয়ে আকুল কণ্ঠে গেয়ে উঠতাম—

আগার ফেরদৌস বর রুয়ে জামিন আস্ত। হামিনাস্ত-ও হামিনাস্ত-ও হামিনাস্ত।।

#### ্র **জননীদের প্রতি** [.ছেল্লেমেয়েদের হাঁটানো ]

খোকা–খুকিদের হাঁটতে দেখা বাপ–মায়ের বড্ডো বেশি আনন্দদায়ক। তাই তাঁরা যত শিগনির পারেন খোকা–খুকিদের হাঁটা শেখাবার জন্যে যেন উঠে–পড়ে লেগে যান ; আমি অনেক ঘরে দেখেছি যে, ছেলের মা তার প্রতিভূ স্বরূপ অন্য দুটি ছেলের দ্বারা তাঁর খোকাকে হাঁটা শেখাবার ভার দিয়েছেন ; আর ছেলে দুটিও খোকার দু ডানায় ধরে টেনে– হিচড়ে তাকে একরকম হাওয়ার মতোই বেগে চালাতে চেষ্টা করছে ; শিশুর এতে ঘোর কষ্টকর আপত্তি থাকলেও তারা তা গ্রাহ্য না করে দস্তুরমতো নিজেদের কর্তব্য করে যায়। এ যেন ঠিক সেই কাহিনীর 'হালালজাদা–হারামজাদার' মতো আর কি ? কিন্তু এ রকম 'ধরপাকড়কে আল্লাহু আকবর' এর ফল যে কত খারাপ, তাই বলছি। প্রথমেই তো স্বভাবের বিরুদ্ধে এরকম ধস্তাধস্তি করাই আমাদের জবর ভুল। কেননা, দেখবেন— যে–ই শিশুদের পায়ের মাংসপেশি ভর করে দাঁড়াবার বা চলবার মতো শক্ত হয়েছে, অমনি তারা নিজে নিজেই দাঁড়াতে এবং ক্রমে হাঁটতে চেষ্টা করবে। এ সময়ে বরং বেচারাদের একটু সাহাষ্য করতে পারেন, কিন্তু বস্তুত প্রসবেরও কোনো দরকার নেই। প্রথমে শিশুরা আপনি কোনো জিনিস ধরে দাঁড়াবে, তারপর 'চলি চলি পা পা' করে বাঁকাভাবে একটির পর একটি পা ফেলবে। (এ চলা যেন অনেকটা পল্টনের সিপাহিদের স্লো মার্চের মতো।) ক্যাকড়ার মতো এ চলার বিকৃতি ক্রমে আপনি শুধরে যাবে। তবে ছেলের মাদের এইটুকু লক্ষ্য রাখা উচিত যে দুষ্টু ছেলে যেন পড়ে না যায় বা কোনো আঘাত না পায়। শিশুদের ভর করে দাঁড়াবার জন্যে আজকাল একরকম 'স্ট্যান্ড' বেরিয়েছে—দেখতে অনেকটা মাছধরা 'পলুই'–এর মতো। এই ক্ষুদ্র জীবগুলির পক্ষে তা খুব উপকারী আর দরকারি। কেননা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এরা ওর ভেতরে বেশ বাবুর মতো বসে আরাম করতেও পারে, আবার যখন ইচ্ছা হবে তখনই উঠে হাঁটতেও পারে। অনেক সময় বাপ–মায়ে বুঝতে পারে না ছেলে কখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর এতেই শিশুদের সমূহ ক্ষতি হয়। অনেক ছেলে–মেয়ের পা ধনুর মতো বাঁকা হতে দেখেছি, আর এ হয় মা–বাপেরই দোষে। কারণ, ছেলে–মেয়ের হাঁটবার ক্ষমতা হবার আগেই তাঁরা জোর করে তাদের হাঁটাভে শেখাবেন। কী জুলুম ! ধরুন, যদি শিশুদের পায়ের হাড় আর মাংশপেশি দেহের ভার সইবার মতো শক্ত না হয়, তাহলে তাদের জোর করে দাঁড় করাতে গেলে বা হাঁটাতে গেলে তাদের কচি হাড় বেঁকে যাবে না কি? স্লেহের এরকম জ্বরদন্তির গজ্জবে পড়ে অনেক বেচারার পা জন্মের মতো ব্যাকা হয়ে যায় ৷ এমন অনেক শিশু দেখা যায়, যাদের হাঁটতে সাধারণের চেয়ে একটু বেশি সময় লাগে। তাই বলে তাদিগে জলদি হাঁটা শেখাবার জন্যে যে কুস্তাকুন্তি করতে হবে, এর কোনো মানে নেই। যখন উপযুক্ত হবে, তখন সে আপনিই হাঁটবে। এসব তার প্রকৃতি–মায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। কারণ, তার বড় সুদক্ষ ধাত্রী আর ছেলেদের নেই। আর যদি নিতান্তই কোনো শিশুর হাঁটতে বড্ডো বেশি দেরি লাগে, তাহলে কোনো

ভালো ডাক্টারকে দেখাবেন। কেননা খুব সম্ভব শিশুদের খাবারের মধ্যে মাংসপেশির আর হাড়ের শক্ত হওয়ার জন্যে যে রকম সারবান জিনিসের দরকার হয়তো আপনার বরাদ্দ খাবারে তা থাকে না। অতএব দু—তিন মাস দেরি হলে তাকে জ্বোরজবরদন্তি করে হাঁটবার কোনো দরকার নেই। যখন জন্মছে, তখন প্রকৃতি তাকে হাঁটাবেই। মনে রাখবেন, প্রকৃতি আপনাদের মাদের চেয়ে কম স্লেহময়ী নয়।

# পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব

ঘোড়ার জুরু হয় না। (তাই বলে কই তাকে তো বিশ্রী দেখায় না।)

রোমন্থনকারী জন্তু মাত্রেরই ক্ষুর বিভক্ত। (কিন্তু সাহিত্য–রোমন্থনকারী প্রাদিগুলির আদতে ক্ষুর হয় না। এটা বুঝি ব্যতিক্রম।)

তিমি মংস্যের দাঁত হয় না। তবে হাড়ের মতো একরকম পাতলা স্থিতিস্থাপক (যা রবারের মতো টানলেই বাড়ে আবার আপনি সংকুচিত হয়) জিনিস তার ফোকলা মুখের উপর–চোয়ালে সমান্তরাল হয়ে লেগে থাকে। তাই দিয়ে এ মহাপ্রভুর দাঁতের কাজ চলে।

কচ্ছপ বা কাছিমের আবার দাঁত বিলকুল নদারদ (ছেলেবেলায় কিন্তু শুনেছি যে কাছিমে আর ব্যাংএ একবার কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না।)

শশক বা খরগোশের চোখ কখনও বন্ধ হয় না, কেননা বেচারিদের চোখের পাতাই নেই। মেমসাহের্বদের মুখের বোরকার চেয়েও পাতলা একরকম চামড়ার পর্দা ঘুমোবার সময় তাদের চোখের উপর ঘনিয়ে আসে। (মানুষের যদি ওরকম হত, তাহলে তোলোকে তাকে 'চশমখোর', শা–র চোখের পর্দা নেই প্রভৃতি বলত ! তাছাড়া, চোখের পাতা না থাকলে প্রথমেই তো আমাদের চোখে ঘা হয়ে ফ্যাচকা–চোখো হয়ে ফেডাম)।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে হরিণের নাকি নাকের ছ্যাদা ছাড়া আরও কতকসূলি ঐরকম ছ্যাদা আছে। আশ্চর্য বটে !

পাঁচার চোখে কোনো গতি বা ভঙ্গি নেই, অর্থাৎ কিনা তাদের ঐ ভাঁটার মতো চোখ দুটির তারা নড়েও না চড়েও না। সদা–সর্বদাই ডাইনি মাগির মতো কটমট করে তাকায়।

ভেড়ার আবার উপর–চোয়ালে দাঁত হয় না। (তাহলে দেখা যাচ্ছে যাঁর ওপর– চোয়ালের দাঁত ভেঙে যায় তিনিও ঐ ভাঁ্য–গোত্রের)।

উট তো একেই একটা বিদঘুটে জানোয়ার, যাকে দূর থেকে আসতে দৈখে অনেক সময় একটা সচল দোঁতলা বাড়ি বলেই মনে হয়। কিন্তু এর চেয়েও ঐ কুঁচবগলার হন্তম সংস্করণ জীবটির একটা বিশেষ গুণ আছে। সে গুণ আবার পেছনকার পদদ্বয়ে। উষ্ট্র— ঠাকুর তার পেছনের শ্রীচরণ দুটি দিয়ে তার বড় বপুর যে কোনো স্থান ছুতে পারেন।

একটি হাতির গর্দানে (স্কন্ধে) মাত্র চল্লিল হাজার (বাপ্স্!) মাংসপৈশি থাকে। সাথে কি আর এ-জন্তুর হাতি নাম রাখা হয়েছে। কাঁকড়া এগিয়েও যেমন বেগে হাঁটতে পারে, পিছিয়েও তেমনি হাঁটতে পারে। বাহ্মদুরি আছে এ মস্তকহীন প্রাণীটির।

আপনারা কোনো সর্বদর্শী জানোায়ার দেখেছেন কি? সে হচ্ছে জিব্লাফ। এই জম্বপরর চর্তুমুখ না হয়েও আগেও যেমন দেখতে পান, পিছনেও তেমনি দেখতে পান। ভাগ্য আর কাকে বলে!

আর একটি মজার বিষয় হয়তো আপনারা কেউ লক্ষ্যই করেননি। বৃষ্টি হবার আগে বিড়াল জানতে পারে যে বৃষ্টি আসবে, আর সে তখন হাঁচে। অতএব বিড়াল বৃষ্টির দূত বললে কেউ আপত্তি করবেন না বোধ হয়।

উত্তর আমেরিকার ময়দানে একরকম লাল খেঁকশিয়ালি আছে। শুনছি, দুনিয়ার কোনো প্রাণীই নাকি তাদের সঙ্গে দৌডুতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশি শ্লেকিও বোধ হয় কম যাবে না। দিব নাকি এই লাল খেঁকির সঙ্গে আমাদের দেশি শ্লেকির একদিন 'ঘোড়–দৌড়' লাগিয়ে?

7 7 7 V

(i)

### জীবন-বিজ্ঞান [ দুঃখ-কষ্টের মহন্ব ]

আগুন যেমন ধাতুকে পুড়িয়ে খাঁটি করে; দুঃখও তেমনি আত্মাকে একেবারে আয়নার মতো সাফ করে দেয়। কিন্তু তাই বলে মনের সব কষ্টই দুঃখ নামে অভিহিত হতে পারে না। মোটামুটি দেখতে গেলে দুঃখ দু রকমেব। একটি হচ্ছে নিজের কষ্টের জন্য দুঃখ পাওয়া, অন্যটি হচ্ছে অন্যের কষ্টে দুঃখ অনুভব করা। এই দুই দুঃখই ক্রষ্ট দেয়; কিন্তু তারা একরক্মের নয়।

আমি হয়তো আমার প্রিয়তম জিনিসটাকে হারিয়েছি, কিংবা আমি যা চাই তা পাই না, এইরকম সবের জন্যে যে কষ্ট পাওয়া, সেই হচ্ছে নিজের জন্যে দুঃখ। এর ফল, আআলভিমান এবং আঅসুসুখের বৃদ্ধি। অন্যের দুঃখ দেখে নিজের দুঃখ মনে পড়া আর তার প্রতি সহানুভৃতিসম্পন্ন হওয়া, ক্রমে নিজের কষ্টকে তুচ্ছ করে এই পরের কষ্টটাকে বড় করে দেখা, এইসর মহৎ অনুভবের ফল হচ্ছে আত্মার, প্রাণের প্রসারতা লাভ। একদিন এক বিধবা তার মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে গৌতম বুদ্ধের কাছে কেঁদে পড়ল যে তার এ একমাত্র মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধদেব বললেন,—'দৃঃখ নেই, শোক্ত নেই—এমন কোনো ঘর হতে কয়েকটি বিলপত্র যদি এনে দিতে পারো তাহলে তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেবো।' বিধবা অনেক খুঁজেও দৃঃখ—শোকের ছোঁয়া লাগেনি এমন কোনো ঘর দেখতে পেল না। তাই তিন দিন পরে যখন এই পুত্রহারা জননী ফিরে এল, তখন সে বিশ্বের দুঃখ–কষ্টের মাঝে নিজের দুঃখের অন্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে, আর তার ঐ সসীম বুকেই অসীমের বীণের গুমরে—ওঠা বেদনার নিবিড় শান্তি

নেমে এসেছে। সে ক্তথন আর নিজের সন্তানের জন্য দুংখ করছে না ; তার মাতৃস্লেহ সারা বিশ্বে তখন ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্যের দুঃশ্ব-বেদনা অনুভব করাই হচ্ছে মহত্তর ব্যথার অনুভব। কেননা ব্যথার ব্যথীর এ ব্যথায় কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ খুঁদ্ধে পাওয়া যায় না। তার কারণ, এ হচ্ছে সেই ব্যথা, যার অনুভব হয় নিজের বুকের বেদনা মনে পড়ে আত্মার ধর্ম এমনি বিসায়ক্র যে, এই প্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়াতেও সে এমন একটি নিবিড় আনন্দের আভাস পায়, যেন রক্তমর্মর বুকে ঝর্নাধারার একটি স্নিগ্ধ দীঘল রেখা।

এ সেই দুঃখ যা পর্যাম্বরগণ বিশ্বমানবের অন্তরে অন্তর মিশিয়ে অনুভব করেছিলেন। এর বেদনা—এর আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই। এ—ই হচ্ছে সেই সাধনা, যা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। এই বেদনার গভীর আন্তরিকতাতেই ত্যাগের নির্বিকার প্রশান্তি, এই চির–ব্যথার বনেই আনন্দ–স্পর্শমণি খুঁজে পাওয়া যায়।

সকলেই এ অমৃতময় দুঃখ অনুভব করতে পারে না। মহন্তর আত্মা যাদের, ভুক্তভোগী যারা, শুধু তাঁরাই এ হেঁয়ালির মর্ম বোঝেন। এ চায় কম্পনা আর মানর–মনের বিসায়কর বোধশক্তি। তাই এ পথের ভাগ্যবান পথিক তাঁরাই যাদের হাতে গভীর জ্ঞান আর উচু প্রাণের পাথেয় আছে।

অনেক রক্মের দুঃখ–কষ্ট আমাদের ঘিরে রয়েছে এবং তার অনেকগুলিরই প্রতিকার অসম্ভব। যখন আমরা আপন বুকের বেদন দিয়ে সারা বিশ্বের ব্যথা নিজের করে নিতে পারি, কেবল তখনই আমাদের আত্মা উন্নত প্রসারিত হয়। তখনই আমরা সত্যকে চিনি, সুদরকে উপলব্ধি করি—আর তাই তখন আমাদের আনন্দ ত্যাগে, পরের জন্যে কেনে, বিশ্বের ব্যথিতের জন্য জান কোরবান করে।

### আমরি ধর্ম

দেশে একটা কথা উঠেছে যে, মুক্তির জন্য যে আন্দোলন আমরা চালাচ্ছি আমাদের তা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। দেশে যখন মুক্তির জন্যে ভাঙ ভাঙ বলে রব করে লাখ লাখ লোক আগল ডেঙে বেরিয়ে এল, তখন তারা এক নতুমভাবে মাতোয়ারা হয়ে স্বানুষের মতো মানুষ দেখে তার পেছনে লিছনে চলতে লাগল। কিন্তু আজ যখন তাঁকে সরিয়ে নেওয়া ইলো তখন তাঁর মতে ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক উঠে সভ্য ভেঙে যাবার যোগাড় হল। এমনি করেই যুদ্ধের পরই সভ্য খেকে জীবন চলে গিয়েছিল, পড়েছিল শুধু বাইরের একটা আচার। ঠিক তেমনি আজ যেন আমাদের ভিতর থেকে প্রাণটুকু বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে—তার্কিকেরা তাকে ধরে রাখবার কোনো চেষ্টাই করছেন না। কেউ কেউ এত বেশি গোঁড়া আর সাবধানি হয়ে পড়েছেন, কিন্তু ধ্বংসকে ডেকে

<sup>\*</sup> ENGLISHMAN এর Magazine Section ইইতে।

আর্মনার মতো সাহস বা ক্ষমতা তাদের আছে বলে মনৈ হয় না। কারণ আমাদের মনে তো কই সাড়া খুঁজে পাচ্ছি না।

আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, আমাদের ধর্মের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। কিসের জন্যে আমাদের ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে ? ওরে শূল, তুই এবার ওঠ। উঠে বল্, 'আমি ব্রাহ্মণ নয় যে ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে পড়ে থাকব। আমি আর তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকব না। আমায় বাঁচতে হবে—'যেমন করে হোক আমি বাঁচব।' ওরে পতিত্, ওরে চিরলাঞ্ছিত, তুই দেখ সারা বিশ্ব তোকে ধ্বংস করতে উদ্যূত। দেবতা তাঁর জল ঝড় নিয়ে, প্রকৃতি তার রোগ মহামারী নিয়ে তোকে পিষে ফেলতে ব্যস্ত। আচার তার জগদ্দল পাথর তোর বুকে বসিয়ে দিয়েছে—সমাজ্ব তোর কণ্ঠরোধ করে ফেলেছে। ধনীর অট্টহাস্য তোর প্রাণের করুণ কাঁদুনি ঢেকেছে।

কিসের ধর্ম? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার জল–ঝড়কে আমি বাঁধব, প্রকৃতিকে আমি প্রতিঘাত দেবো। আচারের বোঝা ঠেলে ফেলে দেবো, সমাজকে ধ্বংস করব। সব ছারেখারে দিয়েও আমি বাঁচব।

আমার আবার ধর্ম কি? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্লে যার ঘুম ভেঙে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পুশুর মতো মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই–বোন বাপ–মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি? দুবেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি?

মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি?

ওরে আমার তরুণ, ওরে আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল, তোরা আয়, তোরা ছুটে আয়— এই ভণ্ডামি থেকে চলে আয়। তোরা বৃন্ধ আমাদের আগে বাঁচতে হবে। কিসের শিক্ষা? কে শেখাবে? দাস কখনও দাসকে শেখাতে পারে? আমরা কিছু শিখবো না, আমরা কিছু শুনব না; আগে বাঁচব—আমরা বাঁচব।

একবার মনে ভেবে দেখো—তাদের কথা ভেবে দেখো। দেশছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার দল আজ কোনো বনে বনে দুরে বেড়াচছে। কে জানে তারা কত মরে গেছে, কক্ত ঘা সয়েছে? তারা তো কথাটি কয়নি। সেই করে গৃহন্থীন হয়ে প্রবাস বরণ করে, হাটে–মাঠে বেড়াচছে, তবু তারা কথাটি কয়নি। তাদেরে তপ্তশ্বাস আজ কি তোমার বুকে বয়ে যাচ্ছে না? তুমি মে পথ দিয়ে দিনের পর দিন শুধু সুখের সন্ধানে চলে যাও, তারই একপাশে বদ্ধ ঘরে তারা যে দিনের পর দিন তিল তিল করে মরতে চলেছে, সে খবর তুমি রাখো কি? সেই অন্ধকারে সহস্র আঘাত খেয়ে তারা যে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছে, তাদের ধর্ম কি?

তারা বুঝেছে বাঁচাই তাদের ধর্ম—তারা জ্বানে এই তিল তিল করে মরার ভিতরেই জীবন। তাই তারা ঐ মরণের পথ বেছে নিয়েছে। ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে অুমি কি বাঁচবার কথা ভাববে না ? ওরে অধীন, ওরে ভণ্ড তোর আবার ধর্ম কি ? যারা ভোকে ধর্ম শিখিয়েছে, তারা শক্র এলে বেদ নিয়ে পড়ে থাকত ? তারা কি দুশমন এলে কোরজান পড়তে ব্যস্ত থাকত ? ভাদের রশকোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুশমনের খুনে ভাদের মঁসজিদের ধাপ লাল হয়ে যেত্ত। তারা আগে বাঁচত।

### মুশকিল

1 50 / 1 :

আজ যে চারদিকে এত কলহ কোলাহল, এর মানে হচ্ছে আমরা যতটা দেশের কল্যাণ চাইছি, তার চেয়ে বেশি চাইছি আত্মপ্রচার বা লোকপ্রতিষ্ঠা। কারণ যখনই আমরা বাইরের খোসা নিয়ে টানাটানি করি তখনই আমাদের অতৃপ্তির মাত্রা বেড়েই চলে—অবশেষে লাঠালাঠি করে নিজেরা রক্তাক্ত হই, আর শক্ররা হাসে। বাঙালির ভাবোচ্ছাস আছে, কুর্মোন্মাদনা আছে। কিন্তু যা নেই সে হচ্ছে জ্ঞান বা জিজ্ঞাসা; কিন্তু এই জিজ্ঞাসা না হলে ভেদ বিষাদের মীমাংসা কোনো কালেই হয় না।

আমাদের দেশের মূঢ় জড় জনসাধারণের, শুধু তাই কেন তথাকথিত শিক্ষিতদের মনে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করার ও সনাতন ধর্মের নামে পুরাতন সংস্কারের দাসত্ব করার মতন মৃতি, এমন ভীষণভাবে শিকড় গেড়েছে যে, আমরা সত্য ন্যায়ের অনুরোধেও বাধা বিপদের কাঁটাবন কেটে নতুন পথ খুলে নিতে পারলে মুক্তি ও মঙ্গলের পথ অবাধ ও অব্যাহত করবার মতো প্রেরণাও প্রাণে জাগে না। আমাদের এই দেহ–মনের আড়ষ্টতা—এই যে আমাদের হাতে পায়ে খিল ধরে গিয়েছে—একটু নড়ে চড়ে সত্যের বিরুদ্ধতার সাথে লড়ে এগোবার ক্ষমতা নেই, একে কি আমরা মানবতা বলতে রাজি আছি? আজ চাই আমাদের প্রতি কর্ম ও চিন্তায় জীবনের প্রকাশ, প্রাণে চাঞ্চল্য, আর পরিপূর্ণ জীবনের জন্য বিপুল ব্যাকুলতা।

আর আমাদের নিরাশায় মুষড়ে পড়ে থাকার সময় নেই, সবাইকে মুক্তির তীব্র আকাক্ষা নিয়ে জাগতে হবে, গাঁ–ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। আমাদের অন্তরে, বাহিরে, সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে মৃত্যুর বিষবীজ ছড়িয়ে আছে—সে করাল কবল থেকে আমাদের বক্ষা পেতেই হবে—আর তার জন্যে সর্বাগ্রে চাই স্বরাজ। মুক্তি—পাগল মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব অসহযোগীর কানে বেসুরো বাজতে পারে কিন্তু শুধু চরকা খদ্দর সম্বল করে দেশ যে কত কাল কোনো সুদূর ভবিষ্যতের দিনে স্বরাজের আশায় পথ চেয়ে থাকবে তা বুঝতে পারি না। আর ঐভাবে মদালস গমনে গোরুর গাড়ির চালে চলনে আমাদের স্বাধীনতা আলেয়ার আলোর মতো দূরে আরো দূরে সরে যাবে, মুক্তিদেবী হাততালি দিয়ে বলবেন, 'ও তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে আমায় ধরতে পারলি না'—আর খলখল করে উপহাসের হাসি হেসে চলে যাবেন। চরকা খদ্দরের

আন্দোলন ও প্রচলনে দেশের লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার হচ্ছে, এ দেশের রক্ত শোষণের কলটা বন্ধ হবার অনেকটা পথ ইয়েছে বটে। কিন্তু কে না জ্বানে যে, দানবী মায়ার অস্তু নেই, আর তার কুহক জালে জড়িয়ে পড়ে আমাদের সরলপ্রাণ ও শিশুর মতো অজ্ঞান জনসাধারণ আবার স্টুটো জগন্নার্থ হবে না, মায়ার লোভে ভুলে অমৃত ভাণ্ডের দিকে পেছন ফেরাবে না। গৌরগণ, কত যে প্রেম জানে, কত যে জাদু জানে, তা কি আমাদের জানা নেই? টাকাটা সিকিটা কম দিয়ে বিলেতি কাপড় পেলে অনেকেরই সে মাথা ঠিক থাকে না—অনেকেই সে 'প্রেমে জল হয়ে যাই গলে',—এ আমরা কলকাতা মফস্বল সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। এর মানে কি? তাহলে তো গান্ধি চিত্তরঞ্জনের কাতর আহ্বান সকলের প্রাণকে আলোড়িত করেনি, অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ না হলেও, আজো তা সার্থক হয়েছে বলে মনে হয় না। আজ এদেশের প্রত্যেকের প্রাণের প্রদীপ মুক্তির অগ্নিস্পর্ণে জ্বলে ওঠা চাই, সমস্ত দেশে আজ্ব নতুন করে নবজাগরণের বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলতে হবে, আজ এমন প্রচণ্ড আগুন জ্বালা চাই, স্বাধীনতার শান্তিবারি ছাড়া যার প্রশমন হতে পারে না। স্বরাজ–সাধনায় শিশুর মতো শুদ্ধি সরলতার আবশ্যকতা আছে, স্বীকার যাই, কিন্তু তার চেয়ে যার বেশি প্রয়োজন সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি ও একান্ত নিষ্ঠা। আজ ছোট লোকটির মতো 'চলি চলি পা পা' করে খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়লে চলবে না। আজ যদি আমরা মুক্তির আলো–ঝরনায় অবগাহন করে নবজন্ম ও নতুন চেতনা লাভ করে থাকি তাহলে আমাদের অহিরাবণের মত বীরবিক্রমে যুদ্ধসাব্দে সঙ্জিত হতে হবে।

আমলাতন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শক্তি পরীক্ষা করতে হলে কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, যারা পূর্ণ মুক্তির বিরোধী তাদের শাসনযন্ত্র হতে বেদখল করা এবং বুরোক্রেসি শাসন যে নেহাত ভুয়ো ছেলেখেলা ও আমাদের সকল অমঙ্গলের আদি নিদান তা প্রতিপন্ধ করে গভর্নমেন্টের গিলটি করা, মুখোশ খুলে তার বিকৃতস্বরূপ ভালো করে দেখাতে পারা যে একান্ত দরকার আর তাতে যে অসহযোগীদর ভাগবত অশুদ্ধ হবে না—এই হচ্ছে এক দলের মত। সত্যি মুক্তি সাধনকে একটি গৌণ কর্ম মনে করে আমরা যে সকলেই পুরানো থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়ের তালিম দিচ্ছি—এটি নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার, কিভাবে আমাদের শক্তি, তেজ উঠে নিভে যাছে তাতে আমরা যে এগিয়ে না গিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছি—তা অস্বীকার করা চলে না।

আর একদল হচ্ছেন পুরাতনপন্থী তারা পরিবর্তন চান না, কাউন্সিলে গেলে দেশের কথা মনে থাকবে না—মন সাহেবি খানায় বিগড়ে যাবে। তারপর কাউনিসলের জন্য ভোট একচেটে করে দেওয়া, কর্তাদের কাউন্সিল বাতিল করে দেওয়া যাবে না—ও এমন বিষয় নয়, যা নিয়ে শক্তি ক্ষয় করে কোনো সুসার হবে। আর ষে জিনিসকে অশুচি বলে বর্জন করা হয়েছে—তার সংস্রব খেকে দূরে না থাকলে আত্মা অশুদ্ধ হয়ে পড়বে।

কাউন্সিলে গিয়ে তার ফটক আটকে দিয়ে কেল্পা ফতে যাঁরা করতে চাইছেন, আর যাঁরা বলছেন ও স্থান মাড়ালেই মহাপাপ, এদের দু দলকেই জিজ্ঞাসা করছি—যে, তাঁরা দু দশটি সুখের পায়রা, ননীর পুতুল কি মুক্তিসংগ্রামের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা

୍ଟର୍କର ଅନୁନ୍ଧ

ধারণ করেন ? তাঁরা লড়বেন যেসব লড়িয়ে সেপাইদের নিয়ে, তাদের আশা–আরাজ্ফার্
সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে কি ? তাদের অস্তরের বেদনার সন্ধান করে তার প্রক্রিকারের
পথ দেখাবার জ্বন্য তো অগ্রসর হতে হবে। তাদের শুক্ষ শুন্য জীবনের সুখ ও শক্তির রুদ্ধ
উৎসটি ক্টো খুলে দিতে হবে। শুধু নৈবিদ্যির চিনি দিয়ে তো দেবজার তৃপ্তি হবে না।
আজ প্রচুর অন্নের ব্যবস্থা চাই, যারা দেশের শিরদাড়া তাদের শক্ত করতে হবে। নিচের
মানুষদের টেনে উপরে তুলতে হবে তাদের মনে মুক্তিপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারলে পথ
আপনি ঠিক হয়ে যাবে। কাউন্সিল করতে হবে কি না হবে তা নিয়ে আজ লাঠালাঠি
করে ফল নেই, ও দড়ি এত শক্ত নয় যে, দুদিকের অত ভীষণ টান সইতে পারে, এতে
নিজেদের পতনের পথই প্রশস্ত হচ্ছে। এ ঝগড়া কি ধামা–চাপা দেওয়া যায় না,
কাউন্সিল স্বরাক্ষের কি গয়ায় পিণ্ডিদান হয় না?

দেশের কাজ পল্লিগঠন করতে হবে। মৃক মৌনমুখে মুক্তির কলরব জাগিয়ে তুলতে হবে। সকল প্রকার মিধ্যা অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাতে জনসাধারণ অবুষ্ঠচিত্তে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ করতে পারে, তার ব্রবস্থা চাই, আর তা না হলে শুধু অদ্রলোকের জটলাতে স্বরাজের পাকা বুনিমাদের প্রতিষ্ঠা হবে না—এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য চাই—এই অগনিত জনসাধারণ যাতে পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয়, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল রকম অবিচার কদাচারের বিরুদ্ধে, অন্তরে ভগবত্তার স্পূর্ণ ও অনন্ত শক্তি অনুভব করে, মাথা খাড়া করে দাঁড়াবার মত্যে বল পায় সেইজন্য চেট্টা ও আন্দোলন করা। এই ছত্রভঙ্গ ছিমভিম্ববিবাদ—ক্ষিপ্ত বিরাট জনশক্তিকে সজ্ববদ্ধ ও চালিত না করতে পারলে অত্যাচারীর দদ্ধকে স্তন্তিত করা যাবে না। আজ সেই সাধক ও সিদ্ধ নেতা কোথায়, যিনি এই দীনহীন জীর্ণ মলিন আচণ্ডাল ভারত সন্তানের বিষ্ণু মুখে হাসির ও তেজের আলো ফুটিয়ে তুলবেন—বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? তাই বলছিলাম মুশকিল।

### লাঞ্ছিত

মানুষ চিরকাল মানুষের উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহা পশুদের পক্ষে অসপ্তব। করেণ মানুষ একটি চিস্তাশীল পশু। তাহার বুদ্ধি এত প্রবল যে, ইচ্ছা করিলেই সে তাহার ভিতরকার পশুটিকে দুর্দান্ত এবং নির্মম করিয়া তুলিতে পারে। পশুর চেয়ে তার সুখ আরামের স্পৃহা একবিন্দু কম নয় এবং এই নিমিত্ত সে পৃথিবী কেন সৌরজগতটাকে ধরিয়া বাঁধিয়া তার আরামের যন্ত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তাই রেল, শ্টিমার, বিদ্যুৎ গাড়ি, কলকারখানা একটির পর একটি করিয়া মানুষের আরামের নিমিত্ত সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এই নিমিত্ত বায়ু, বিদ্যুৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মনুষ্য পশুপক্ষী, অপেক্ষাক্ত মুষ্টিমেয় প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন

মনুষ্য-পশুর দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইতে লাগিল। কেহ ধর্মের নামে, কেহ বা সমাজ, শান্তি ও শৃভখলার নামে কোটি কোটি জীবনকে দাসত্ব শৃভখলে বদ্ধ করিতে লাগিল। ফলে আজ্ব সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া ইউরোপীয়দিণ এশিয়া ও আফ্রিকার ধর্ম ও সমাজ্ব শাসন করিতেছে, আবার আমাদের সমাজ্ব কতকাল ধরিয়া মুষ্টিমেয় তথাকথিত উচ্চজাতীয় নিমুজাতির ধর্ম ও সমাজ্ব রক্ষা করিয়া তাহাদের পরলোকে সম্পত্তি করিতেছে। গৃহ শিক্ষা নষ্ট করিয়া ধনী কল স্থাপন করিলেন, অংশিদারেরা শতকরা পঞ্চাশ টাকা লাভ করিয়া স্বদেশির কল্যাণ হউক বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কিন্তু সহস্র সহস্র শিক্ষী কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া জাত ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। তাই আজ্ব শত সহস্র তাঁতি জোলা, কামার কুমার বৈরাগী হইয়াছে। সহস্র লোক স্ত্রীপুত্র লইয়া কুলির কাজ করিতেছে। দিন দিন টুরিডাকাতি বৃদ্ধি পাইতেছে। লক্ষ লোকের জন্ম সংস্থানের সর্বনাশ করিয়া চারি পাঁচশত লোক ধনী হইলেন এবং বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় করিলেন।

উকিল দেখিতেছে মকেলের কত খাওয়া যায়। মহাজন দেখিতেছে দেনাদারের ভিটেমাটিটুকু কি করিয়া নেওয়া যাইতে পারে, ভদ্রলোক ভাবিতেছে ঢং দেখাইয়া কত বোকা ঠকানো যাইতে পারে। কেউ বা বৃদ্ধি বিক্রয় করিতেছেন, কেউ বা দেশনীতির মেলা খুলিয়া বসিয়া আছেন। সবাই কে কার মাথা খাইবেন ভাবিয়া অন্থির। পরের ভাবনা ভাবিবার তিলমাত্র সময় নাই। এই যে সারাদিন এত ব্যস্ততা সে শুধু কি করিয়া দুর্বলকে পেষণ করিয়া আর একটু বড় সঞ্চয় করা যায় ভাহার চেষ্টার নিমিন্ত।

ভারতবর্ষে শতকরা সন্তর জন চাষি। তারা আজ অহরহ পরিশ্রম করিয়া দুবেলা খাবার অন্ধ জোগাড় করিতে পারে না। মধ্যবিস্ত ভদ্রলাকেরা অসদুপায়েও স্ট্রী-পুত্রের মুখে ভাত তুলিয়া দিতে পারে না। রোগ লইয়া দুর্ভিক্ষ ঘরে ঘরে মহাজনের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এদিকে উচ্চজাতি মৃত্যুকালেও নিমুজাতিকে এক ধাপ উপরে উঠিতে দিবে না। জমিদারের জমি নিলামে, তবু সে প্রজার হাত ধরিবে না। বাবুরা ছোটলোকদের এখনও দূরে রাখিতেছেন। এ দেশি বড়লোকেরা ধর্ম সমাজ এমনকি রাজনীতি ক্ষেত্রেও আভিজ্ঞাত্য ও কালচারের গর্বটুকু ভুলিতে পারিতেছেন না। সমস্ত জাতিটা যেন মরণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এমনি সময়ে যত দেশের যত লাঞ্চিত, তাহাদের ব্যথা বুকে লইয়া মহাত্মা ভারতের শহরে শহরে ঘুরিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন, 'কে আছ লাঞ্চিত পতিত। ওঠো । জাগো । মুক্তি তোমার দুর্যারে। তুমি উঠিয়া তোমার প্রাপ্য বুঝিয়া লও।'

স্থরাজের আশায় নাকে রুমাল দিয়া বাবুর দল ন্যাংটা সন্ম্যাসীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাত্মার কথায় সায় দিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অস্পূশ্যতা আর নিচু জাতির উন্নতির কথায় বিশেষ কান দিল না। এমনকি খদ্দর জ্বিনিসটাকেও সুবিধাষতো মিশ্র খদ্দর করিয়া লইতে দ্বিধা করিল না।

নিমু জাতি—জাতির অধিকাংশ লোক—যেখানে ছিল, বাবুর সমাজ ভাহাদিগকে সেইখানেই চাপিয়া রাখিল। আর যেই আন্দোলনে মন্দা পড়িল অমনি বাবুর দল খেপিয়া উঠিল 'বন্দরে স্বরাজ হইকেনা ৷ মিমু জ্বাতির কথা বলাও যা, ভূতের কাছে রাম নাম করাও ভাই চিক্তি

তাই মহাত্মা জেলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, লক্ষ্মী কেমন আছে ? লক্ষ্মী মহাত্মার পালিতা নীচজাতীয়া কন্যা। তিনি লক্ষ্মীর নামে সকল নীচ জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

কে আছ পচিত, লাঞ্চিত, কে আছ দীন, হীন, ঘৃণিত, এস ৷ যে শক্তিবলে তোমার ভাইরা ফরাসির হাজার বছরের অত্যাচার ও আভিজাত্য দুই দিনে লোপ করিয়া দ্বিয়াছিল, যে অন্যায় সাইবেরিয়ার লক্ষ বন্দি সন্ত্রাসদাতা দুর্ধর্য সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন ভাসিয়া গিয়াছিল, যে শক্তিময়ীর বিকট হাস্য সমস্ত জগতের অত্যাচারকে উপহাস করিয়া ধনগর্বিভূদের গৃহে:গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই শক্তিময়ী সেই সর্বনাশের বন্যা লইয়া তোমার দুয়ারে উপস্থিত, প্রঠো, ভাই; মাকে বরণ করিয়া লও।

### নিশান-বরদার [পতাকাবাহী]

1915 - L

ওঠো ওগো আমার নিজীব ঘুমন্ত পতাকাবাহী বীর সৈনিক দল। ওঠো, তোমাদের ডার্ক পড়েছে—রণদুনুভি রণভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয়—নিশান তুলে ধরো। উড়িয়ে দাও উচু করে ধরে; তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে। পুড়িয়ে ফেলো ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে তেঙে ফেলো ঐ প্রাসাদের দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে তেঙে ফেলো ঐ প্রাসাদশৃর্স। বলো আমি আছি। আমার সত্য আছে। বলো আমরা খাধীন। আমরা রাজা। বিজয়পতাকা আমাদের; আর কারো জন্য নয়। মনে শুতিজ্ঞা কর যে, নিশান ওড়াব আমরা। আমাদের বুকের উপর ও নিশান আরার কাউকে ওড়াতে দেবো না। ও নিশান জ্বালিয়ে দেবো। শপথ করো, যদি ও নিশান আবার তুলে ধরতে চায় তবে এমন শান্তি দেবো, যা তারা মরণের পরপারে গিয়েও তার জ্বালা ভুলতে না পারে। শয়তানকে জয় করে করে দেশত্যাগী করতে হলে, তাদের বুকের উপর রক্ত উড়িয়ে দিতে হবে।

আর্মাদের বিজয়-পতাকা তুলে ধরবার জন্যে এস সৈনিক। পতাকার রঙ হবে লাল, তাকে রঙ করতে হবে খুন দিয়ে। বলো আমরা পেছবে না। বল আমরা সিংহশাবক, আমরা খুন দেখে ভয় করি না। আমরা খুন নিমে খেলা করি, খুন দিয়ে কাপড় ছোপাই, খুন দিয়ে নিশান রাঙাই। বলো আমি আছি, আমি পুরুষোত্তম জয়। বলো মাভৈ মাঙৈ জয় সংস্কের জয়।

আমি আছি বলে নিশান হাকে তুলে নাধা এস দলে দলে নিশানধারী বীর সৈনিক ভাইরা আশ্বার। নিজেকে সৈনিকবলে প্রচার কর্মি, এস। এস, শয়জনকে অর্ধেক পুঁকে ফলে তার মাথার উপর তাদেরি মাথার মগজের চর্বি দিয়ে চেরাগ জ্বালাই। শয়জনকে

দগ্ধ করে করে মারতে হবে। এই কথা বলে বেরিয়ে এস—আমি আছি, আমাতে আমিত্ব আছে, আমি পলু নই, আমি মনুষ্য, আমি পুরুষসিংহ। আমাদের বিজয়ী হতে হবে। বিজয়-পত্যকা ওড়াতে হলে খুন খোশরোজ খেলাখেলতে হবে। ধরো ধরো এক হাতে ভীম খড়গ সর্বনালের ঝাণ্ডা আর—আর এক হাতে ধরো রক্তমাখা পতাকা। আমাদের এই বিজয়-মঙ্গলের সময় যদি কেউ বাধা দিতে আসে তবে তাকে ধড় থেকে অর্ধেক ছাড়িয়ে নিয়ে অর্ধেক সাগরজলে ভাসিয়ে দাও আর অর্ধেকখানা সেখানে পড়ে দুপায়ের গিটে গিটে যেন ঠোকাঠুকি করে।

আঘাতের দেবতাকৈ এনে তোমার মগজের ভিতর বসিয়ে নাও। কালী করালীর হাত খেকে ভীম খড়গ ছিনিয়ে আনো। উচ্চ প্রাসাদ–লিরে যে পতাকা উড়ছে তাকে উপড়ে ফেলে সেখানে আমাদের বিজ্ঞয়—পতাকা উড়িয়ে দেবো বলে বেরিয়ে পড়ো। চেয়ে দেখো তোমার মা 'মেয় ভূঁখা হুঁ' বলে চিৎকার করে করে বেড়াচ্ছে, সর্বনাশী বেটিকে শাস্ত করো। নাহলে সে নিজেরে ছেলের রক্ত খেতে কুষ্ঠাবোধ করবে না।

যে নরনারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করে, ভীরুতা শিবিয়ে দাস করে রেখে দেয়, তাকে তোমরা ক্ষমা করো না। তার কণ্ঠ চিরে উষ্ণ রক্ত পুদ্ধ করো। তোমাদের পূর্বস্থান তোমরাই দখল করে তার উপরে তোমাদেরই বিজয়–পূতাকা উড়িয়ে দাও।

# তোমার পণ কি

নিবিড় অরণ্যমধ্যে গভীর নিশীথে শব্দ হইল, 'আমার মনক্ষমনা কি সিদ্ধ হইবেং' নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে প্রশ্ন করিল, 'তোমার পদা কিং' আরার শ্রন্ত হইল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।'

—জীবন তো তুচ্ছ কথা, আর কি দিবে ? —আর কি আছে ? আর কি দিব ? উত্তর হইল, ভক্তি !

ওরে আমার তরণ সাধক, আজ ঐ শোন আঁধার ভেদ করিয়া কার প্রশ্ন শোনা যাইতেছে, 'তোমার পণ কি? তুমি কি সিদ্ধিলাভ করিতে চাও? পিশাচের অত্যাচারে তোমার বুকে কি রণলিন্সা জাগিয়া উঠিয়াছে? দুর্বৃত্ত দলনের নিমিত্ত সংহারমূর্তি লইয়া ভগবান কি তোমার হৃদয়ে আসিয়াছেন? পদ মদ-মন্ত রাক্ষসের কণ্ঠনালী ছিন্ন করিবার লোভ কি তোমার হৃদয়ে জাগিয়ছে? ওরে আমার বাংলার সাধক! তোমার প্রাণে কি কন্ত বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে? তাহা হইলে বলো, তোমার পণ কি?

ঐ দেখো অত্যাচার তার সহস্র ফণা দোলাইয়া বিশ্বতক গ্রাস করিতে উদ্যক্ত, প্রাণে প্রাণে পদাহতা দেবতার তপ্ত শ্বাস, ঘরে পীড়িতের ক্রন্তন। তুমি এ কালনাগকে পিষিয়া মারিতে পারিবে? তুমি কি বুকে বুকে আগুন জ্বালাইতে পারিবে? তাহা হইলে বলো, বীর, 'ভোমার পদ কি? বলো, 'পণ আমার জীবনসর্বস্থ।' দুয়ারে আঘাত করিয়া বল—'ওগো, কে আছ পতিত, কে আছ শূদ, তোমরা ওঠো, এ বাঁধন ছিড়ে ফেলতে হবে। এ সংসার যে ভেঙে ফেলতে হবে। তোরা আয়, কার কাঁচা প্রাণটা বলি দেবার লোভ হয়েছে আয়, তোরা আয়।'

একবার—ওরে একবার তোরা ঐ তন্দ্রালসের বুকে আঘাত কর, একবার তোরা চেঁচিয়ে বল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।' আবার প্রশু হইল, জীবন তো তুচ্ছ কথা, আর কি দিবি ? ওরে তরুল, ওরে মাতাল, প্রাণ তো তুচ্ছ কথা, আর কি দিবি ? তোদের দয়া, তোদের মায়া, তোদের আশা, তোদের ব্যথা—তোদের আর কি দিবি ? তোদের মনের কোণে কি সুখের আশা আছে ? ওরে দুঃখী, ওরে হিংস্র, তা ভেঙে ফেল্। সে যে সবটুকু চায় !

আর কি দিবে ?

বাংলার ছেলে তুমি বলো, 'আমি সব দেবো, আমি সব নেব।' পারিবে কি? যখন অগ্রসর হইতে হইতে একটি একটি করিয়া সেনাপতি আহত হইয়া পড়িবে, তখন সেই শুশানে নিজ স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিবে কি? শক্রর সেনা যখন তোমার ঘরে রক্তস্রোত বহাইয়া দিবে, তখন তোমার চক্ষু পশ্চাতে ফিরিবে না তো? প্রিয়তম বলির করুণ ক্রদনে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিবে না তো? তাই বুঝি সে কঠোর স্বরে রলিতেছে, 'আর কি আছে, আর কি দিবে!' ভীষণ দুর্দিন। শক্ররা একবার শেষ চেষ্টা করিতেছে। দেশে দানবরাজেরা ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। যুগবাণীর কণ্ঠ রোধ করিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের রক্তাক্ত নখর প্রসারিত। ওগো, মরণপথের পথিক, তোমরা পারিবে কি? ক্ষত-বিক্ষত দেহেও তাহার বক্ষে আঘাত করিতে পারিবে কি?

একে একে সেনাপতি সরিয়া যাইতেছে। অন্ধকার, ওরে চারিদিকে আন্ধকার। তোমার এ অন্ধকারে চলিতে পারিবে তো? পথ—বাহক যদি হাত ছাড়িয়া দেয় তবে পথ ভুলিবে না তো? মাতার ক্রদন, প্রিয়ার ব্যাকুলতা—দলিত করিয়া একা এই অন্ধকারে পথ চলিতে পারিবে তো? তবে বলো, তোরা বলো—

· ওরে চারিদিকে মোর একি কারাগার ঘোর ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা আঘাতে আঘাত কর্।

#### ভিক্ষা দাও

ভিক্ষা দাও ! পুরবাসী, ভিক্ষা দাও ! তোমাদের একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও ! আমাদের এমন একটি ছেলে দাও, যে বলবে আমি ঘরের নই, আমি পরের। আমি আমার নই, আমি দেশের। ওগো তোমরা চেয়ে দেখো সর্বনাশ্য আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছে। কোটি কোটি লোক দুমুঠো ভাতের জ্বন্য হা হা করে ছুটছে। ওগো ঐ দেখো কোটি কোটি ভাই আধপেটা খেয়ে শুকিয়ে যাছে। তোমাদের বুকে হাত দিয়ে দেখো সেখানে আর প্রাণ নাই, তোমাদের হুদয়ে অনুভব করে দেখো সেখানে আর বল নাই। ওগো বলি চাই। বলি চাই। তোমাদের একটি ছেলে বলি চাই।

ওগো সংসারী! কোথা যাও। তুমি কি সুখ পেয়েছ? পদে পদে অভাব আর অধীনতায় আহত হয়ে তুমি এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তি পেয়েছ? ওগো! তুমি তো শান্তি পাবে না। তুমি তো যুদ্ধে তোমার ছেলে দাও নাই। ওগো, ভিক্ষা দাও, একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও।

ওগো পূজারী, কোথায় অর্ঘ্য দিতে চলেছ ? বুকে বুকে দেবতার তপ্ত শ্বাস হু হু করে বয়ে যায়—তুমি কার কাছে ডালি নিয়ে যাও। ও কি নিয়ে যাচ্ছ তুমি! ফুল আর পাতায় তোমরা দেবতা কি তুষ্ট হবেন ? বুকে তার তীব্র জ্বালা, চোখে তার হিংস্র বহি। ওগো, সে তো ফুল পাতা চায় না, সে চায় কাঁচাতাজা প্রাণ। ওগো, বলি দাও—বলি দাও।

ওরে তরুণের দল। একবার ফিরে দাঁড়াও।

কোথা যাও তোমারা অন্ধের মতো, কোথায় চলেছ তোমরা? ঐ যেন চাষীর শত শত রক্ত প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে তার্দের দলিত করে কোনো উন্নতির দিকে ছুটে চলেছ? তোমার বুকের ভিতর যে দেবতা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে তার কণ্ঠরোধ করে কোনো মায়াবীপুরের দিকে চলেছ? কান পেতে শোনো কাদের কান্নার ধ্বনি আকাশে পাতালে ধ্বনিত হচ্ছে। তোমরা কি তোমাদেরে অলস বাঁশি দূর করে দেবে না? চোখ মেলে দেখো, সব গেল। সব গেল। তিল তিল করে সব যে শেষ হয়ে গেল। ওগো তরুণের দল, তোমাদের ভিতর কি এমন লক্ষ্মীছাড়া কেউ নেই—যে বলে, আমি তিল তিল করে করে বাঁচব না। আমি ঘরের মায়ায় ভুলব না, ঘর আমার স্থান নয়, ঐ কাঁটাবন আমার ঘর, দুঃখ-দারিদ্র্য আমার সম্পত্তি, মৃত্যু আমার পুরস্কার। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে এই ভীষণ আঁধারে নিজের বুকের আগুন ছেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়? তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে বলতে পারে, আমি আছি, সব মরে গেলেও আমি বেঁচে আছি; যতক্ষণ আমার প্রাণে ক্ষীণ রক্তধারা বয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা দেশের কন্য পাত করব। ওগো তরুণ, ভিক্ষা দাও, তোমার কাঁচা প্রাণ ভিক্ষা দাও।

ওরে তরুণের দল ! একবার বুকে হাত দিয়ে বল্ দেখি একবারও কি এ নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়নি ? একবারও কি এই জগদ্দল পাথর ঠেলে ফেলতে ইচ্ছা হয়নি ? ওরে ওঠ, ওরে তোরা ওঠ, দূর করে দে জড়তা, ছিঁড়ে ফেলে দে বন্ধন। হৃদয় থেকে কোমলতা দূর করে দে। শয়তানের হিংসা নিয়ে শক্রর পানে একবার ছুটে চল্। বিশ্বের গরল প্রাণে ঢেলে দে। তোরা বিশ্বময় বিষ ছড়িয়ে দে, সুখের সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাক। অত্যাচার ! অত্যাচার ঐ দেখো অত্যাচার তার ভীষণ মূর্তি ধরে বসেছে। ধনী তার ধন নিয়ে, বলবান তার লাঠি নিয়ে, কাজী আর পণ্ডিত তার শাশ্র দিয়ে মানুষকে

হত্যা কররার কি ভীষণ চেষ্টা করছে। ঐ শোন্ তাদের তাণ্ডব চিৎকার। ঐ দেখ্ কি বিকট মূর্তি।

কে আছ বীর, তার টুটি ধরে মারতে পারো। কে আছ, দুঃসাহসী, তার সহস্র ফণা নিয়ে খেলতে পারো। কে আছ নান্তিক, কে আছ হিংসুক, কে আছ বিদ্রোহী, এসো। কে আছ তরুণ, কে আছ পাগল ভিক্ষা দাও, তোমার মাতাল প্রাণটি ভিক্ষা দাও।

#### কামাল

যাক, এতদিনের পর একটা ছেলের মতো বেটাছেলে দেখলাম। এমন দেখা দেখে মরতেও আর আপত্তি নাই। এতদিন দুঃখ হতো যে, এই হিজ্বড়ে নপুংসকগুলোর মুখ দেখে মরবার পাপে হয়তো আবার শুয়োর হয়ে জন্মাতে হবে, কেন্না হিজড়ের মুখ দেখে যাত্রার মত্যে অলচ্চুণে কোনো কিছু আছে কিনা জানি না। কিন্তু হঠাৎ একি শুনি? ও কার বিষাণ বাজে ? ও কার তরবার মরা সৃষ্টির বুকে জীবনের বিদ্যুৎ হেনে যায় ? বিশ্বে যখন, 'যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেবল মাদিই দেখি' অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় মদ্দা পুরুষ কামাল এল তার বিশ্বত্রাস মহা তরবারি নিয়ে সামাল সামাল করে রোজ কিয়ামতের ঝত্থার মতো, রুদ্রের মহারোষের মতো। অত্যাচারীর মুখে গোখরো সাপের বিষ্কু চাবুকু মেরে মুখ্ ছিড়ে ফেললে খ্যাপা ছেলে। ঘুষি মেরে তার মুখটা ঘুরিয়ে দিলে, পেঁদিয়ে তিন ভুবন দেখিয়ে দিলে। হাঁ, ব্যাটাছেলে বটে বাবা, একেই বলে বাপের ছেলে সুপুরুর। ইচ্ছা করছে, খুশির ছোটে তার পায়ের কাছে পড়ে নিজের বুকে নিজেই খঞ্জর বসিয়ে দিই। এই তো সত্যিকারের মুসলিম। এই তো ইসলামের রক্ত-কেতন। দাড়ি রেখে গোশত খেয়ে নামাজ্–রোজা করে যে খিলাফত উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না, তা সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল, তা নাহলে সে এতদিন আমাদের বাঙলার কাছা–খোলা মোল্লাদের মতন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাছা না খুলে কাবার দিকে মুখ করে হর্দম ওঠবোস শুরু করে দিত। কিন্তু সে দেখলে যে বারা, যত পেল্লাই দাড়িই রাখি আর ওুঠবোস্ করে যতই পেটে খিল ধরাই, ওতে আল্লার আরশ কেঁপে উঠবে না। আল্লার আরুশ কাঁপাতে হলে হাইদরি হাঁক হাঁকা চাই, মারের চোটে সুষ্টারও পিলে চমর্কিয়ে দেওয়া চাই। ওসব ধর্মের ভণ্ডামি দিয়ে ইসলামের উদ্ধার হবে না—ইসলামের বিশেষ তলোয়ার, দাড়িও নয়, নামাজ–রোজাও নয়।

তাই সে সিধে মালকোঁচা এঁটে কোমর বৈধে বন্দু কাঁধে তুলে, দে ধনাধ্বন মার ধনাধ্বন ছুড়ে দিলে। আপ্লাতায়ালাও তার কথা শুনলেন, ডাকাত ব্যাটারা মুক্তকচ্ছ হয়ে টো টো দৌড় মারলে। তাই বলি কি, ভাই রে তোদের ঐ ধনুষ্টুঙ্কারী চেহারার হিন্ধড়ে মার্কা ফাঁকির প্রেম–বাণীটানি দিয়ে কিছু হরে না, ওসব ভণ্ডামি ছেড়ে দে। সোজা হল বলুরাম স্কন্ধে অজ্ঞামিলের মতো বন্দু ঘাড়ে তুলে বেরিয়ে পড়। ডাকাত কখনও তোমার হাতে বন্দু দিয়ে বলে দেবে না যে, নাও বন্ধু, পিঠ পেতে দিলেম, তুমি পিটাও। ওটা নিজে জোগাড় করে দিতে হবে। এখন ঐ উপায়টাই দেখো। এর চেয়ে সোজা সহজ সত্যি বোম কেদারনাথ বলে। আপনি আল্লা ভগবান সবাই সহায় হবে তোমার।

প্রেমের খোশামোদিতে নির্দ্রিত নারায়ণের ঘুম ভাঙে না। ওঁর দোরে প্রচণ্ড ঘা দিতে হয়। ভৃগুর মতো বুকে লাখি মেরে জাগাতে হয়। রেগো না বন্ধু, যতই রাগো, এটা ডাঁহা সত্যি যে, মারের মতো বড় জিনিস এখনো সৃষ্টি হয়নি দুনিয়ায়।

#### ভাববার কথা

আর দুই এক দিন পরেই তীর্থ, বৌদ্ধ তীর্থ, ভারতের অন্যতম প্রাচীণ গৌরবময় ঐতিহাসিক গয়া নগরীতে ভারতের শত শত জাতি সম্প্রদায়ের একীভূত মহামিলন জ্বাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। সহস্র সহস্র হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পার্শি, আর্য, ব্রাদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নরনারী আমাদের ছিন্ন-ভিন্ন, উৎপ্রীড়িত, লাঞ্ছিত, শত অত্যাচারে জর্জরিত, রোগ-শোক-প্রপীড়িত, ভীত-ত্রস্ত তেত্রিশ কোটি মান্বের জীবন্মরণের সমস্যা, ইহজীবনের সুখ-দুঃখের আলোচনা করবার জন্যে সম্মিলিত হবেন।

সাঁইত্রিশ বৎসর আগে একদল মুক্তিকামী,—আজ আমরা তাদের যা—ই বলি না কেন, আমাদের ওপ্ঠে, পৃষ্ঠে, ললাটে হাজার বন্ধনের প্রথম জ্বালা অনুভব করেছিলেন, তাই হয়েছিল জাতীয় মহাসমিতির প্রথম বীজ বপন। সেই থেকে প্রতি বৎসর সারা বৎসরের পুঞ্জীভূত বেদনা ও আশা নিয়ে মহাসমিতির এক একটি অধিবেশন হয়েছে, একটু একটু আলোচনা হয়েছে, পূর্বের সারা বৎসরের গুপ্ত বেদনা একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে কংগ্রেস অধিবেশনের ফলে পরিস্ফুট হয়েছে আর পরবর্তী সারা বছর সেই বেদনায় হাত বুলিয়ে, আরে ব্রোগ বিকারের প্রলাপে কেটে গিয়েছে।

১৯০৫ সালে এই বেদুনা তীব্র হয়ে ১৯০৬ সালে মূর্ত হয়ে উঠল। পূর্বে যারা কাউন্সিলে যাবার উপযুক্ত, শাসন করবার উপযুক্ত, মোকদ্দমা চালাবার উপযুক্ত, এমনই স্ব মহারথীর মায়ের পূজার আয়োজন করতেন। প্রত্যের জেলার দুই একজন নামজাদা লোক সেই জাঁকজমকের পূজায় সম্বংসরের মতো তিন দিন পূশাঞ্জলি দিতে যেতেন। সে পূজায় বিশেষ কোনো বর লাভের সম্ভাবনাও ছিল না, পাওয়া যেত না। এদিকে জাতির উপর উৎপীড়ন, বৃদ্ধান, জারণমারণ, বশীকরণ বুরোক্রেসির দিক থেকে সমান বেগে চলতে লাগল। শেষে তখনকার মতো তার মাত্রা পূর্ণ করবার জন্যে ১৯০৫ সালে অপেক্ষাকৃত উর্বরমন্তিক্ষ বাঙালিদের, বিশেষত হিন্দু-মুসলমানের মনের ভিতরে বিষবৃক্ষের বীজ পুঁতবার জন্যে বাংলাদেশকে কাটবার ব্যবস্থা হলো। বুরোক্রেসির কসাইখানার ছোরা যতই ধারালো ও ভারী হোক না কেন, এবার দেখা গেল বাংলা তো

তাতে কাটলই না, উপরস্ত ছোরা যেন চুম্বকশক্তিতে সারা ভারতের সমস্ত টুকরা কুড়িয়ে নিয়ে এসে সত্যি সত্যিই একটি জাতি গড়বার জন্যে ১৯০৬ সালে কলকাতার ময়দানের পালে জমায়েত হলো। জাতীয় মহাসমিতির বীজ সেইবার অল্কুরিত হয়ে চারা বেরুল।

আমাদের জাতির গুণই হোক আর দোষই হোক—স্বভারটা এমনই যে তার পাকা জমিনের উপর সহসা কেউ নতুন রঙ ধরাতে পারে না। আবার যেটুকু রঙ ধরে, তাও সহসা মুছতে চায় না। ১৯০৭ সালে বাঙালির ছেলেরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ কোমূলতা ও উমাদনায় সারা ভারত জাগাল, ভারতাজোড়া মহামারী কাণ্ড বেঁধে সেল। জাতীয় যজ্ঞের পৌরোহিত্য তরুণের হাতে গিয়ে পড়ল।

় তখন কংগ্রেসও ছিল বুরোক্রেসির অঙ্গ, কারণ এক মূর্তিতে যাঁরা বুরোক্রেসিকে সেবা করতেন তাঁরা আর এক মূর্তিতে কংগ্রেসের সেবা করতেন। কোনো উদ্ধত মুক্তিপাগল ছেলে যদি কোনো কংগ্রেসের পাণ্ডার সম্মুখে 'গবর্নমেন্ট ভেঙে দেও' এমন কথা উচ্চারণ করত, তবে পাণ্ডাঠাকুর নিষ্কয়ই পুলিশ ডেকে তাকে ধরিয়ে দিয়ে বাহাদুরি নিতেন। এতদিনে সত্যিই মুক্তিকাম একটা দলের প্রাণের ভিতরে বাঁধনের একটা তীব্র মোচড়ানি অনুভূত হলো। সেই মোচড়ানিতে অন্দের তনুমনপ্রাণ মুচড়িয়ে উঠল, পেশিগুলি সারা অঙ্গেরই এমনি ফুলে উঠল যে পটাপট একটা ঝটকায় সব বাঁধনগুলো ছিড়ে গেল। তারা অন্ধকারের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে গা ঢাকা দিল। আলোর দিকেও **का**जीय विम्रानय, काभार्फ़त कन, एकिनिकान म्कून, भावानित कात्रश्वना, प्रमानिविप्राण গিয়ে চাষ্বাস, কলকব্জা শেখা, চালানো ইত্যাদি হতে লাগল। তখন মহাসমিতি গাছে পরিণত হয়েছে। এইবার বুরোক্রেসি দানব তার হাজার হাজার চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে এই গাছ কাটতে খাড়া তুলল। গাছ আবার মুষড়ে পড়ল, কিন্তু রক্তবীজের গাছ একেবারে মরল না। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত এমনি করে আঁধার কেটে গেল। এই সময় বিধাতার বিধানে বুরোক্রেসির হাত দিয়ে পঞ্জাবে এই মুষড়ে-পড়া গাছের গৌড়ায় রক্তের তর্ল সার ছিটিয়ে দেওয়া হলো। সেই থেকে মহাসমিতিতে এই চার বছর ধরে সংঘর্ষই হয়ে আসছে। জাতীয় তরু এখন পুষ্পিত। অনবরত আঘাত খাওয়া তার সয়ে গিয়েছে। সহস্র তীক্ষ্ণ কুঠার তাকে সমূলে বিনাশ করবার জন্য উত্তোলিত।

এইবার জাতির আর এক মহাসমস্যা উপস্থিত। মায়ের পূজার বিধান নিয়ে, ক্রম নিয়েই এই বিবাদ। কিন্তু যখন আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি শান্তির সময়ের মতো নির্বিবাদে এ পূজা যখন সাঙ্গ করতে পারব না, শক্র যখন সহস্র বাণে দেহ ক্ষত-বিক্ষত করছে, সেই অবস্থাতেই যখন আমাদের পূজা সাঙ্গ করতে হবে, তখন মায়ের নিকট শান্তিতে বসে মায়ের শ্রীঅঙ্গে পুষ্প চন্দন সেবা করবার অবসর কই?

উদ্দেশ্য যদি এক হয়, তবে যার যেখানে সুবিধা সেখান থেকেই বুরোক্রেসির বিষদাত ভাঙবার ব্যবস্থা করতে হবে। মায়ের এখন ভুবনেশ্রী মূর্তি নয়, ভারতমাতা এখন মৃত্যুরূপা কালী। তারই উপর যখন অত্যাচার তখন নিজের সাধনার কথা জাহান্নামে দিয়ে আগে তাকেই রক্ষা করতে হবে, আর অত্যাচারীকে বহু দূরে রাখবার জন্যে আলোয় আঁধারে, সদরে অন্দরে সর্বথা ঢুকে তার যতরকম বাধনের চাবিকাঠি চুরির

সিদকাঠি আছে সব কেড়ে নিতে পারা যায় যেমন করে, ফাঁকে পেলেই তার চামড়া কতখানি শীঘ্র তুলে নেওয়া যায়, তার অত্যাচার থেকে নিরীহ জনসাধারণকে বাঁচাতে হলে যত পথ পাওয়া যায়, সে পথ যত দুর্গমই হোক, তার একটাও হাতছাড়া কেমন করে না হয়, তার সকল ফন্দি করে ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়—যারা কথার লােক নন, কাজের লােক তাঁরা তাই ভাবুন। ওদের শিবিরের যেখানে খুশি প্রবেশ করে ছত্রভঙ্গ করে দিন, কথার আবার ভাব কি? ও তাে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, অত্যাচারীর খাবারের কতকখানি টেনে নিয়ে এলে তার ভুড়ি পাতলা করা যায়, আমার ঘাড়ের উপর র্থেকে কোনাে গাঁকের ভিতর কোনাে কাঁটাবনে, কোনাে আঁধার রাত্রে তাকে দুটাে ঠাসা, দুটাে ঘুষি এবং অন্ধজল বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাই এখন শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, গমনে, দানে, ধ্যানে, পূজায়, পার্বণে, বিবাদে, শাুশানে একমাত্র ভাববার কথা।

### বর্তমান বিশ্ব–সাহিত্য

রর্জমান বিশ্ব–সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলির Skylark—এর মতো, মিল্টনের Birds of Paradise—এর মতো এই ধূলি–মলিন পৃথিবীর উর্ধের উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না ; কেবলি উর্ধের—আরো উর্ধের উঠে স্থপনলোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্থপন–বিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে— অন্ধকার নিশীখে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে— তরুলতা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী–মাতাকে ধরে থাকে—তেমনি করে। এইখানে সে মাটির দূলাল।

ধূলি–মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না, তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে: স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলির ধরাতে নামিয়ে আনব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপনা করেছে, আব্দ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এর এ–উদ্ধত্যে সুর লোকের দেবতারা হাসেন। বলেন: অসুরের অহন্থকার, কুৎুসিতের মাতলামি। এরাও চোখ পাকিয়ে বলে: আভিজ্ঞাত্যের আস্কালন, লোভীর নীচতা।

গত মহাযুদ্ধের পরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

উর্ধ্বলোকের দেবতারা ভূকুটি হেনে বলেন : দৈত্যের এ-ঔদ্ধত্য কোনো– কালেই টেকেনি !

নিচের দৈত্য-শিশু ঘূষি পাকিয়ে বলে: কেন যে টেকেনি তার কৈফিয়তই তো চাই, দেবতা! আমরা তো তারই আজ একটা হেন্তনেস্ত করতে চাই। দুই দিকেই বড় বড় রথী–মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী, আর একদিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ, বেনাভাঁতে প্রভৃতি।

আজকের বিশ্ব–সাহিত্যে এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এর অন্যরূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme—এর মাঝে যে, সে এই মাটির মায়ের কোলে দুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বদিনী রাজকুমারীর দুয়ের সে অশ্রু বিসর্জন করে, পদ্বীরাজে চড়ে তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালবাসে, তাই বলে স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে—স্বর্গ এই পৃথিবীর সতিন নয়, সে তার মাসিমা। তবে সে তার মায়ের মতো দুয়খিনী নয়, সে রাজরানি, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোনো দুয়্য়্ব নেই, তারা সর্বপ্রকারে সুখী—কিন্তু তাই বলে তার উপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে বসে বসে গায়—তার দুয়িনী মাকে শোনায় —তার আর ভাইদের মতো, তার অশ্রুজনে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি, সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোধে স্বর্গের দিকে ছোড়ে না।

্র এঁদের দলে—লিওনিদ আঁচিভ, ক্লুট হামসুন, ওয়াদিশল, রেমদ প্রভৃতি।

বার্নার্ড শ, আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাতের মতো হলাহল এরাও পান করেছেন, এরাও নীলকন্ঠ, তবে সে হলাহল পান করে এরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদগার করেননি।

খারা ধ্বংসব্রতী—তাঁরা ভূগুর মতো বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন: এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্ত—মাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল–নলচে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সূজন করব।

স্বপুচারীদৈর Keats বলেন:

A thing of beauty is a joy for ever. (ENDYMION)

Beauty is truth, truth beauty.

প্রত্যুত্তরে মাটির মানুষ Whitman বলেন:

Not physiognomy alone-

Of physiology from top to toe I sing,

The modern man I sing.

গত Great War-এর ঢেউ আরব–সাগরের তীর অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই idea-জ্বগতের Great War বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুগু দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুষ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হলো না, সেই capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদের বলে হনুমান। এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সম্ভানেরই ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রসারপাইন যমরাজ প্রুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষ-সেনা দেয় তার লেচ্ছে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যান্ডে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাতমুখ যদি পোড়েই—তবে তোর স্বর্ণলম্কাও পোড়াব—বলেই দেয় লম্ফ।

আজকের বিশ্ব–সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে—এ আপনারা যে–কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধ হয়। না দেখতে পেলে চশমাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেই দেখতে পাবেন। দুরবিনের দরকার হবে না।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করার পুণ্যবলে মুখপোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে। সে আজো পূজা পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়ছে—তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পুজো পাবে না—এ কথা কে বলবে?

এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লঙ্কা ডিঙাতে হবে। অবশ্য, বড় বড় পেট যাদের, তাঁদের বলছিনে, হয়তো তাতে করে তাঁদের মাথা হেঁটই হবে।...

এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম পড়ে 14th December—১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের 14th December—এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি Merezhkovsky—র বেদনা—চিৎকার '14th December!' এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি বর্বর কশ-সম্রাট নিকোলায়ের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত শতাধিক প্রতিভাদীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মন্তদ দীর্ঘশাস্থা, এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশকিনের ফাঁসির রজ্জুতে লটকানো মৃত্যুপাণ্ডুর মূর্তি।

এই নির্বাসনের সাইবেরিয়ায় জন্ম নিল দপ্তয়ভন্দির (Crime and Punishment'। রাম্কলনিকভ যেন দপ্তয়ভন্দিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন ধর্ষিতা রাশিয়ারই প্রতিমূর্তি। যেদিন রাম্কলনিকভ এই বহু-পরিচর্যারতা সোনিয়ার পায়ের তলায় পড়ে বলল, 'I bow down not to thee, but to suffering humanity in you!' সেদিন সমস্ত ধরণী বিসায়ে–ব্যথায় শিউরে উঠল। নিখিল–মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠল। টলম্ট্যের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে। সে মহাপ্লাবনে Noah–র তরণীর মতো ভাসতে লাগল সৃষ্টি—প্লাবন-শেষ নতুন দিনের প্রতীক্ষায়।

তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মতো—ভয়াবহ সাইক্লোনের মতো বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। চেকভের নাট্যমঞ্চ ভেঙে পড়ল, সে বিসায়ে বেরিয়ে এসে এই

<sup>\*</sup> সেই পিটার্সবুর্গে Decembrists Revolt ইয়েছিল; সেই গণ-অভ্যুথানের প্রতি পুশকিন সহানুভ্তিসম্পন্ন ছিলেন, এমনকি Decembrist Welfare Society-র গুপ্তসভায়ও তিনি যোগ দিতেন, এসব তথ্য অধুনা জানা গেছে। কিন্তু তিনি 'ফাসির রক্ষ্মতে' প্রাণ দিয়েছিলেন, এ-তথ্য ঠিক নয়। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আলেকজান্দার পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭) কিঞ্চিদধিক ৩৭ বছড় বয়সে তাঁর স্ত্রীর আপন ভগ্নিপতি ব্যারদ জর্জেস দ্য আঁথেস (Baron Georges d' Anthes)-এর সঙ্গে বৈতদ্বন্ধে (duel-এ) পিস্তলের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান।—সম্পাদক।

ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দস্তয়ভশ্কি বললে: তোমার সৃষ্টির জনেই আমার এ তপস্যা। চালাও প্রশু, হানো ত্রিশূল। বৃদ্ধ ঋষি টলস্টয় কেঁপে উঠলেন। ক্রোয়ে উমান্ত হয়ে বলে উঠলেন: That man has only one God and that is Satan! কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পার্শন্ত করতে পারলে না।

গোর্কি বললেন : দুঃখ–বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।

'লক্ষ কণ্ঠে গুরুব্ধির জয়' আরাবে বাসুকির ফণা দোল খেয়ে উঠল। নির্জিতের বিক্ষুব্ধ অভিযানের পীড়নে পায়ের তলার পৃথিবী চাকার নিচের ফণিনীর মতো মোচড় খেয়ে উঠল।

দূর সিচ্চুতীরে রসে ঋষি কার্ল মার্কস য়ে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে-লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে। জার গেল—জারের রাজ্য গেল—ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংস-ক্লান্ত পরশুরামের মতো গোর্কি আজ ক্লান্ত—শ্রান্ত—হয়তো বা নব-রামের আবির্ভাবে রিত্যাভ়িত্ও। কিন্তু তার প্রভাব আজ কশিয়ার আকাশে বাতাসে।

কার্ল মার্কসের ইকনমিকস–এর অন্থক এই জাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অন্তর্কলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পাথরের স্থপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মতো এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে।

গোর্কির পরে যে সর্ কবি–লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব কর্বার কিছু আছে কি–না তা আজও বলা দুস্কুর।

রাশিয়ার পরেই আগে স্ক্যান্ডিনেভিয়া — আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে দাবি রাশিয়া যেমন করে—তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানিও এ অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবি করে।

আজকের নরওয়ের ক্লুট হামসুন, যোহান বোয়ার—শুধু নরওয়ের কথাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট-বড় সব Realistic লেখকই বুঝি বা ইবসেনের মানসপুত্র। হামসুন, বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক dreamer, অর্ধেক ঔপন্যাসিক। বোয়ারের Great Hunger—এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তাঁর The Prisoner Who Sang-এর নায়ক যেন পাপেপুণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হামসুনের Growth of the Soil—এর Pan—এর ছত্রে ঘেন বেদের খবিদের মতো স্তবের আকুতি। যে কব্ধণ—সুদের দুঃখের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এদের লেখায় সিন্ধুতীরের উইলো ত্রুর মতো দীর্ঘ্বাস ফেলছে—তার তুলনা কোনো কালের কোনো সাহিত্যেই নেই।

এই দুঃসহ বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা পড়ে—মাতৃহারা শিশু যেমন করে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকাতে চায়, তেমনি। রাশিয়া দিয়েছে Revolution—এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা ; স্ক্যান্ডিনেভিয়া দিয়েছে অরুন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘহাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত তরবারি ; নরওয়ে দিয়েছে দুচোখে চোখভরা জল। রাশিয়া বলে এ–বেদনাকে পুরুষ–শক্তিতে অতিক্রম করব, ভূজবলে ভাঙব এ–দুঃখের অন্ধ কারা। নরওয়ে বলে, প্রার্থনা করো! উর্ধ্বে আঁখি তোলো! সেথায় সুন্দর দেবতা চিরজাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না!

এই প্রার্থনার সব স্নিপ্ধ প্রশান্তিটুকু উবে যায় হঠাৎ কোনো অবিশ্বাসীর নির্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রূপ করে। চোখের জলকে তারা মুখের বিদ্রূপ–হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। পিছন ফিরে দেখি, চার্বাকের মতো, জাবালির মতো, দুর্বাসার মতো দাঁড়িয়ে ভুকুটি–কুটিল বার্নার্ড শ, আনাতোল ফ্রাঁস, জেসিতো বেনাভাঁতে। তাঁদের পেছন থেকে উকি দেয় ফ্রয়েড। শ বলেন : Love–টাভ কিছু নয়—ও হচ্ছে মা হবার insticnt মাত্র, ওর মূলে Sex। আনাতোল ফ্রাঁস বলেন : কি হে ছোকরারা, খুব তো লিখছ আজ্বকাল। বলি, ব্যালজ্যাক–জোলা পড়েছ?

বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওঁদের মধ্যেই একটু ভীরু। হাসি লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে Leonardoর মুখ দিয়ে বলে : 'বন্ধু। যে জীবন মরে ভূত হয়ে গেল—তাকে ভূলতে হলে ভালো করে কবরের মাটি চাপা দিতে হয়। মানুষের যতক্ষণ আশা—আকাজ্কা থাকে ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়—সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে না দিতে পারে তবে তার মরাই মঙ্গল।'

তাঁর মতে হয়তো আমাদের তাজমহল—শাহজাহানের মোমতাজ্বকে ভালো করে কবর দিয়ে, ভালো করে ভূলবারই চেষ্টা।

বেনাভাঁতে হাসে, সে নির্মম ; কিন্তু সে বার্নার্ড শর মতো অবিশ্বাসী নয়।

এরি মাঝে আবার দুটি শাস্ত লোক চুপ করে কৃষাণ–জীবনের সহজ সুখ–দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে—তাদের একজন ওয়াদিশল রেমন্ট—পোলিশ, আর একজন গ্রাৎসিয়া দেলেদ্ধা—ইতালিয়ান।

কিন্তু গল্প শোনা হয় না। হঠাৎ চমকে উঠে শুনি—আবার যুদ্ধ—বাজনা বাজছে—এ যুদ্ধ—বাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। দেখি তালে তার্লে পা ফেলে আসছে—সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্রে ইতালির দ্যু—অননৎসিও, কিপলিং প্রভৃতি। পতাকা ধরে মুসোলিনি এবং তার কৃষ্ণ—সেনা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশির ধ্বনির মতো শ্রেষ্ঠ স্বপনচারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী—The sound of the bell that leaves the bell itself.' তারপরেই সে বলে: 'আমি গান শোনার জ্বন্য তোমার গান শুনি না। ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে তারি অতলতায় ডুব দেওয়ার জন্য আমার এ গান শোনা।' শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। খুলার পৃথিবীতে সুদরের স্তবগান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায়। স্বপ্নে

্শুনি—পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্রচালকের বাঁশি,—তুরস্কের নেকাব–পরা মেয়ের মতো দেহ।

তখনো চারপাশে কাদা–ছোঁড়াছুঁড়ির হোলি–খেলা চলে। আমি স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি—'Thou wast not born for death, immortal bird!'

#### বড়র পিরীতি বালির বাঁধ

তখন আমি আলিপুর সেট্রাল জেলে রাজ্জ-কয়েদি। অপরাধ, ছেলে খাওয়ার ঘটা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে ডাইনি বলে ফেলেছিলাম।...

এরি মধ্যে একদিন এ্যাসিস্ট্যান্ট জেলার এসে খবর দিলেন, 'আবার কি মশাই, আপনি তো নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, আপনাকে রবিঠাকুর তাঁর 'বসস্তু' নাটক উৎসর্গ করেছেন।'

আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আরো দু—একটি কাব্য—বাতিকগ্রস্ত রাজকয়েদি। আমার চেয়েও বেশি হেসেছিলেন সেদিন তাঁরা। আনন্দে নয়, যা নয় তাই শুনে।

কিন্তু ঐ আন্ধগুবি গশ্পও সত্য হয়ে গেল। বিশ্বকবি সত্যিসত্যিই আমার ললাটে 'অলক্ষণের তিলক–রেখা' এঁকে দিলেন।

অলক্ষণের তিলক-রেখাই বটে, কারণ, এর পর থেকে আমার অতি অন্তরঙ্গ রাক্তবৃদ্ধি বন্ধুরাও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। যাঁরা এতদিন আমার এক লেখাকে দশবার করে প্রশাসো করেছেন, তাঁরাই পরে সেই লেখার পনেরোবার করে নিদ্দা করলেন। আমার হয়ে গেল 'বরে শাপ!'

জেলের ভিতর থেকেই শুনতে পেলাম, বাইরেও একটা বিপুল ঈর্বা-সিম্বু ফেনায়িত হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস হলো না। বিশেষ করে যখন শুনলাম, আমারই অগ্রজ-প্রতিম কোনো কবি-বন্ধু, সেই সিন্ধু-মন্থনের অসুর-পক্ষ 'লীড' করছেন। আমার প্রতি তাঁর অফুরস্ত স্নেহ, অপরিসীম ভালবাসার কথা শুধু যে আমরা দুজনেই জ্বানতাম, তা নয়, দেশের সকলেই জ্বানত তাঁর গদ্যে–পদ্যে কীর্তিত আমার মহিমা-গানের ঘটা দেখে।

সত্য–সুন্দরের পূজারী বলে যাঁরা হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বেড়ান, তাঁদের মনও ঈর্ষায় কালো হয়ে ওঠে,—শুনলে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না।

এ–খবর শুনে চোখের জল আমার চোখেই শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম শুধু আমি, বাইরের এই লাভে অন্তরের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আমার। মনে মনে কেঁদে বললাম, 'হায় গুরুদেব। কেন আমার এত বড় ক্ষতিটা করলে ?'...

বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়—মন দিয়ে, যেমন করে ভক্ত তার ইষ্টদেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তার ছবি সামনে রেখে গন্ধ—
ধূপ—ফুল—চন্দন দিয়ে সকাল—সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা—
বিদ্রেপ করেছে।

এমনকি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্রবিদ্বেষী কোনো একজনের মাধার চাঁদিতে আজো অক্ষয় হয়ে লেখা আছে। এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিশ্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ–কথা ফাঁস করে দিলেন। কবি হেসে বললেন, 'যাক, আমার আর ভয় নেই তাহলে!'

তারপর কতদিন দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। নিজের লেখা দুচারটে কবিতা-গানও শুনিয়েছি ... অবশ্য কবির অনুরোধেই। এবং আমার অতি সৌভাগ্যবশত তার অতি-প্রশংসা লাভও করেছি কবির কাছ থেকে। সে উচ্ছসিত প্রশংসায় কোনোদিন এতটুকু প্রাণের দৈন্য বা মন-রাখা ভালো কলবার চেষ্টা দেখিনি।

সংকোচে দূরে গিয়ে বসলে সম্নেহে কাছে ডেকে পাঠিয়েছেন। কতদিন তাঁর উপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন। হতভাগা আমি, তাঁর পারের তলায় বসে মন্ত্র গ্রহণের অবসর করে উঠতে পারলাম না, বনের মোষ তাড়িয়েই দিন গেল।

এই নিয়ে কতদিন তিনি আমায় কতভাবে অনুযোগ করেছেন—'তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচছ—তোমাকে জনসাধারণ একেবারে খানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে<sup>1</sup>— ইত্যাদি।

আমি দেখছি, এ–গৌরবে আমার মুখ যত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো নাম–করা কবির মুখে কে যেন তত কালি ঢেলে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যয়ীরাই এমনি করে শক্র হয়ে দাঁড়ালেন। আজ তিন চার বছর ধরে এই 'শুভানুধ্যায়ীরা গালি–গালাজ করেছেন আমায়, তবু তাঁদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ মিটল না। বাপরে বাপ। মানুষের গাল দেবার ভাষা ও তার এত করতবঁও থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না।

ফি শনিবারে চিঠি ! এবং তাতে সে কী গাড়োয়ানি রসিকতা, আঁর সে মেছোহাটা থেকে টুকে—আনা গালি ! এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমি এ—কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ।

বাংলায় 'রেকর্ড' হয়ে রইল আমায়—দেওয়া এই গালির স্তুপ। কোথায় লাগে ধাপার মাঠ। ফি হপ্তায় মেল (ধাপা—মেল) বোঝাই। কিন্তু এত নিন্দাও সয়েছিল। এতদিন তবু সান্ধনা ছিল যে, এ হচ্ছে তস্তুবায়ের বলীবর্দ ক্রয়ের অবশ্যস্তাবী প্রতিক্রিয়া। বাবা, তুই নখদস্তহীন নিরামিধাশী কবি, তোর কেন এ ঘোড়া—রোগ—এ স্বদেশপ্রেমের বাই উঠল ? কোথায় তুই হাঁ করে খাবি গুলবদনীর গুলিস্তানে মূলয়—হাওয়া, দেখবি ফুলের হাই—তোলা, গাইবি, 'আয়লো অলি কুসুমকলি' গান,—তা না করে দিতে গেলি রাজার পেছনে খোচা। গেলি জেলে, টানলি ঘানি, করলি প্রায়োপবেশন, পরলি শিকল—বেড়ি, ডাণ্ডাবেড়ি, বইগুলোকে একধার থেকে করাতে লাগলি বাজেয়াপ্ত, এ কোনরকম রুসিকতা তোর ? কেনই বা এ হ্যাঙ্গামা—হুজ্জুৎ ?

হঠাৎ একদিন দেখি ঝড় উঠেছে! সাহিত্যের বেণু—বনে। এবং দেখতে দেখতে সুরের বাঁশি অসুরের কোঁৎকা হয়ে উঠেছে। ছুট ছুটা যত মোলায়েম করেই বেণু—বন বলি না কেন, তাতে ঝড় উঠলে যে তা চিরস্তন বাঁশবনই হয়ে ওঠে তা কোনো পাষগু অবিশ্বাস করবে?

বেচারি তরুণ সাহিত্য ! যেন বালক অভিমন্যুকৈ মারতে সপ্তমহারথীর সমাবেশ। বাইরে ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল। ঘন ঘন হাততালি ! বলে, 'এই ! বাঁশ-বাজি দেবতে যাবি, দৌড়ে আয় !' কিন্তু শুধুই কি সপ্তমহারথীর মার ঃ তাঁদের পেছনের পদাতিকগুলি যে আরো ভীষণ। ধুলো–কাদা–গোবর–মাটি—কোনো রুচির বাচ–রিচার নাই, বেপরোয়া ছুঁড়ে চলেছে !

মহারখীদের মারে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আসা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামিতে সাহিত্যের বেণু—বন যে পুকুর-পাড়ের বাঁশবাগান হয়ে উঠল।

পুলিশের জুলুম আমার গা–সওয়া হয়ে গেছে। ওদের জুলুমের তবু একটা দ্রীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে শুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হয়ে ওঠে টিকটিকি পুলিশের চেয়েও কুর, অভদ্র। যেন চাক–ভাঙা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিশ্চতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।

পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে পেলাম নাগালের বাইরে। মনে করনাম, যাক, এতদিনে একবার প্রাণভরে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন করে অতীতের গ্লানি কাটিয়ে উঠব। ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জ্বানত!

কপাল । কপাল । পালিয়েও কি পার আছে ? হঠাৎ একদিন সপ্তর্থীর সপ্ত– প্রহরণে চ্বিত হয়ে উঠলাম। ব্যাপার কি ?

জানতে পারলাম, আমার অপরাধ আমি তরুণ। তরুণেরা নাকি আমায় ভালবাসে, তারা আমার লেখার ভক্ত !

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, আজে, এতে আমার অপরাধটা কিসের হলো?—বহু কঠেঁর হুংকার উঠল, এটেই তোমার অপরাধ, তুমি তরুণ এবং তরুণেরা তামায় নিয়ে নাচে।

বল্লাম, আপাতত আপনাদের ভয়ে আজই তো বুড়ো হয়ে যেতে পারছিনে। ওর জন্য দু–দশ বছর মার খেয়েই অপেক্ষা করতে হবে। আর, যারা আমায় নিয়ে নাচে, আপনারাও তাদের নাচিয়ে ছেড়ে দিন। গোল চুকে যাবে। আমায় নিয়ে কেনু টানাটানিং

্রিআবার নেপ্থ্যে শোদা গেল,—তুমি এই জ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠারক্ষী। তোমাকে মারতে পারলেই একে কবুল করতে দেরি লাগবে না।

দেখাই যাক ...

এতদিন আমি উপেক্ষাবশতই এ ধাঁয়া–বাণের প্রজ্যুন্তরে ধাঁয়া ছাড়িনি—না উনুনের, না সিগারেটের। শুবৈছিলাম সম্রাটে সমাটে যুদ্ধ, দৃরে দাঁড়িয়ে থাকাই জ্ঞালো। কিন্তু হাতিতে–হাতিতে লড়াই হলেও নলখাগড়ার নিস্তার নাই দেখছি। কাজেই, আমাদেরও এবার আত্মরক্ষা করতে হবে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ায় কোনো পৌরুষ নেই...।

পলিটিক্সের পক্ষকে যাঁরা এতদিন ঘৃণা করে এসেছেন, বেণু–বনের বাঁশের প্রতি তাঁদের এই আকস্মিক আসক্তি দেখে আমারই লঙ্কা করছে—বাইরের লোক কি বলছে তা না–ই বললাম।

এ বাঁশ ছোঁড়ারও তারিফ করতে হবে। কোনো বিশেষ একজনের শির রক্ষা করে না ছুঁড়ে এঁরা ছুঁড়ছেন একেবারে দল লক্ষ্য করে। কারণ তাতে লক্ষ্যস্ত ইবার লজ্জা নেই। বীর বটে। এতদিন তাই পরাস্ত মেনেই চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ঐ চুপ করে থাকি বলেই ও-পক্ষ মনে করেন, আমরা জিতে গেলাম। তাই এবার মাথা বেছে বেছেই বাঁশ ছেঁড়া হচ্ছে—বাগনয়।

অবশ্য, সে–বাঁশে বাঁশির মতো গোটাকতক ফুটো করে সুর ফোটাবার আয়াসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তার খোঁচা আর স্কুলম্বই বলে, ও বাঁশি নয়—বাঁশ।

বীণাই শোভা পায় যাঁর হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখলে, দুংখও হয়, হাসিও পায় পোলোয়ানি মাতামাতিতে কে যে কম যান, তা তো বলা দুক্তর ...

আজকের 'বাঙ্গলার কথা'য় দেখলাম, যিমি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের পক্ষ হরে পঞ্চপাগুবকে লাঞ্চিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম–সম সেই মহারথী কবিগুরু এই অভিমন্যু–বধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন—এইটেই এ-যুগোর পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে করে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েনমি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি তো নিজেও টুপি–পায়জামা পরেন, অথচ, আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে।

এই আরবি–ফারসি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।

আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ করে আসছি। সম্প্রান্ত হিন্দু-বংশের্ অনেকেই পায়জামা-শেরওয়ানি-টুপি ব্যবহার করেন, এমনকি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রুপ করে না, তাঁদের দ্বেসের নাম হয়ে যায় তখন 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় 'মিয়া সাহেব'। মৌলানা সাহেব আর-নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুশকিল; তবু ও নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপের আর অন্ত নেই।

আমি তো টুপি–পায়জামা–শেরওয়ানি–দাড়িকে বর্জন করে চলেছি শুশ্বু ঐ 'মিয়া সাহেব' বিদ্রাপের ভয়েই—জবু নিস্তার নেই।

এইবার থেকে আদালতকৈ নাহয় বিচারালয় বলব, কিন্তু নাজির-পেশকার-উ্কিল-মোক্টারকে কী বলব ?

কবিগুরুর চিরম্ভনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটাল্লিকে উদ্দেশ্য করে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে—'উতারো ঘোমটা' তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি।'ঘোমট্টা খোলা' শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। উত্থারো ঘোমটা আমি লিখলে হয়তো সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, এতে এক অপূর্ব সংগীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও জায়গাটায়, তা তো কেউ অস্বীকার করবে না। ওই একটু ভালো শোনাবার লোভেই ঐ একটি ভিনদেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবি–ফারসি শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকভার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চিরচেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পিছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।

'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানি বা বলশেভিকি রঙ দেওয়ার জন্য নয়। হয়তো কবি ও–দুটোর একটারও রঙ আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু 'খুন' নয়—বাংলায় চলতি স্মারো অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনেকরি, বিশ্বকাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও–সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও–ঢং–এর ভুয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

বাংলা কাব্য–লক্ষ্মীকে দুটো ইরানি 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়।

আজকের রুলা—লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলংকারই তো মুসলমানি ঢং—এর। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিশ্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না প্রদূরন, কিন্তু রবীশ্রনাথ, অবনীশ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তাছাড়া যে 'খুনে'র জন্য কবি–গুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে জ্ঞামাদের কথায় 'কালার–বঙ্গে' (Colour box–এ) এবং তা 'খুন হওয়া' ইত্যাদি খুন্নেগুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও খুন–খারাবি হতে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না।

আমার একটা গান আছে—

'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

এই গানটি সেদিন কবিগুরুকে দুভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়তো তাঁর ও-কথার উল্লেখ। তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও লাইনটাকে—'উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে রাঙিরা পুনবার', ও করা চলত। চলত, কিন্তু ওতে ওর অর্থেক ফোর্স কমে যেত। আমি যেখানে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ওই রকম ন্যাশনাল সংগীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে 'ব্রুভগারা' লিখবার, সেখানে জ্বোর করে 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই বলে 'রক্তখারাবি ও লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি' নাহয় 'খুনখারাবি' লিখেছি।

কবিগুরু মনে করিন, রক্তের মানেটা আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে। চলে, কিন্তু ওতে 'রাগ' মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে ষেমন 'খুন' ফোটে না তেমনি 'রক্ত'ও ফোটে না—নেহাৎ দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে 'খুনখুনি' খেলি না, কিন্তু 'খুনসুড়ি' হয়তো করি।

কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্য– লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কার্ছ খেকে টুপি আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গির সুর শুনতে, ফুলবনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্যসভায় ভিড় না করে হিদুসভারই মেম্বার হন গিয়ে।

যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নৃতন নৃতন শব্দ সৃষ্টি করে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটৈ অভিধানের সঞ্চয় রৈখে গেলেন, তাঁর এই নতুন শব্দভীতি দেখে বিস্মৃত হই। মনে হয়, তাঁর এই আক্রোশের পেছনে অনেক কেই এবং অনেক কিছু আছে। আরো মনে হয়, আমার শক্ত-সাহিত্যিকগণের অনেক দিনের অনেক মিখ্যা অভিযোগ জমে জমে ওর মনকে বিষিয়ে তুলেছে। নইলে আরবি-ফারসি শব্দের মোহ তো আমার আজকের নয় এবং কবিগুরুর সার্থে আমার বা আমার কবিতার পরিচয়ও আজকের নয়। কই, এতদিন তো কোনো কথা উঠল না এ নিয়ে!

সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন দেখি কতকগুলো জোনাকিপোকা রবিলোকের বহু নিম্নে খেকেও কবিত্বের আস্ফালন করে। ভক্ত কি শুর্বু ওই নোংরা লোকগুলোই, যারা রাতদিন তাঁর কানের কাছে অন্যের কুৎসা গেয়ে তাঁর শান্ত-সুদর মনকে নিরন্তর বিষ্ণুব্ধ করে তুলছে? আর আমরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাইনে বলেই হয়ে গেলাম তাঁর শক্ত?

কবি-গুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন, দুঃখ নাই। কিন্তু জনের প্ররোচনায় আমাদের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ করে যেন তাঁর মহিমাকে ধর্ব না করেন।

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব–মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার **সবচেয়ে বড়** ভক্ত নয়।

আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবিগুক্তর একটা খোলা কথা শুনতে চাই।

ওঁর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃশকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃশ ওই দারিদ্রা ব্যতীত হয়তো আর সব দুঃশের সাথেই অক্স-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনি।

কী ভীষণ দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনুশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বৈচে থাকতে হয়—লক্ষ্মীর কৃপায় কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবিগুরু কোনোদিন আমাদের মতো সাহিত্যিকের

কুটিরে পদার্পণ করেননি—হয়তো তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ হত না তাতে—নইলৈ দেখতে পেতেন, আমাদের জীবনযাত্রার দৈন্য কত ভীষণ ! এই দীন–মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন করে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা তো দূরের কথা, বাড়ি ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পা সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব–মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবিতার সবচেয়ে বড়

ভক্ত নয়। আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা খোলা কথা শুনতে চাই।

ওঁর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, **আমাদের** অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্য ব্যতীত হয়তো আর সব দুঃখের সাধেই অম্প-বিন্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পোলেও রাগ করিদি।

কী ভীষণ দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনশনে অর্ধাশনে দিনা কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়—লক্ষ্মীর কৃপায় কবিগুরুর তা জ্বানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জ্বানতে না হয়। কবিগুরু কোনোদিন আমাদের মতো সাহিত্যিকের কুটিরে পদার্পণ করেননি—হয়তো তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ হত না তাতে—নইলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবনযাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন—মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন করে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা তো দূরের কথা, বাড়ি ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুক্তেই ছেড়া জ্বামার তালিগুলোকে লুকাতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে বসে সর্বদাই মন খঁতখুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ করে ফেলেছি। বাইরের দৈন্য—অভাব যত ভিতরে ভিতরে চাবকাতে থাকে, তত্ত মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে।

কবি–গুরুর কাছেও শুধু ওই দীনতার লজ্জাতেই যেতে পারিনে। ভয় হয়, এ– লক্ষ্মীছাড়া মূর্তি দেখে তাঁর দারোয়ানেরাই ঐ সুর–সভায় প্রবেশ করতে দেবে না।

দীনভক্ত তীর্থযাত্রা করতে পারল না বলে দেবতা যদি অভিশাপ দেন, তাহলে এই পোড়াকপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া কীই বা বলবার আছে।

তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয় সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্য–যন্ত্রণার্কে উপহাস করে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু ওই নির্মযতাটাই সইবে না।

কবিগুরুর চরণে, —ভভের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন—যদি আমাদের দোষক্রটি হয়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সন্মেহে তা দৈখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবন্ত শিরে তাকে মেনে নিব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিত বিদ্রাপ আর গালিগালাজই করতে শিখেছে তাঁকে তাদেরই বাহন হতে দেখলে আমাদের মাধা লজ্জায়, বেদনায় আপনি ইটে হয়ে যায়। বিশ্বকবি–সম্রাটের আসন—রবিলোক—কাদা–ছোড়াছুঁড়ির বহু উর্থেব।

কথাসাহিত্য–সমুটি শরংচন্দ্র 'শনিবারের চিঠি' ওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দিন আর যাই করুন (জানি না এ সংবাদ সত্য কিনা) ওই দারিদ্রাটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেননি। অসহায় মানুষের দুঃখ–বেদনাকে তিনি এত বড় করে দেখেছেন বলেই আচ্চ তাঁর আসন রবিলোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।

একদিন কথাশিশ্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশ্যের ক্সছে গল্প শুনেছিলাম যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বই-এর সমস্ত আয় দিয়ে 'পথের কুকুর'দের জন্য একটা মঠ তৈরি করে যাবেন। খেতে না পেয়ে পথেপথে ঘুরে বেড়ায় হন্যে কুকুর, তারা আহার ও বাসস্থান পাবে ওই মঠে—ফ্রি অব চার্জ। শরৎচন্দ্র নাকি জানতে পেরেছেন, ঐ সমস্ত পথের কুকুর পূর্বজন্ম সাহিত্যিক ছিল, মরে কুকুর হয়েছে। শুনলাম ওই মর্মে নাকি উইলও হয়ে গেছে।

ওই গল্প শুনে আমি বারংবার শরংচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেছিলাম, 'শরং–দা সত্যিই একজন মহাপুরুষ।' সত্যিই আমরা সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতোই আমরা না খেয়ে এবং কামড়াকামড়ি করে মরি। তাঁর সত্যিকার অতীম্রিয় দৃষ্টি আছে, তিনি সাহিত্যিকদের অবতার–রূপ দেখতে পেয়েছেন।

আজ তাই একটিমাত্র প্রার্থনা,—যদি পরজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হয়েই আসি যেন। নিশ্চিম্তে দুমুঠো খেয়ে বাঁচব।

### বর্ষারম্ভে

'বুলবুল'—এর চতুর্থ বার্ষিক জন্মোৎসব এল। বাংলাদেশে সাপ্তাহিক, মাসিক সবরকম পত্রেরই পরমায়ু বৃক্ষপত্রেরই মতো খুব জোর এক বৎসর। এদেশে সাহিত্য—পত্রিকার মৃত্যুর হার বাঙালি শিশুর চেয়েও অধিক। 'বুলবুল' এখন শুধু যে চলছে তা নয়, তার মুখে বাণীও ফুটেছে—আর সে বাণী আধাে আধাে নয়। তার চলার ভাষায় কোথাও আর জড়তা নেই। আজ তার এই জন্মোৎসবে আমার লেখা কবচ—তাবিজ্ঞের প্রয়োজন ছিল না, তবু এদের শুধু এদের নয়, অনেকেরই বিশ্বাস যে সাহিত্য ছেড়ে এসে যার চর্চা করছি তা সংগীত নয়—জ্যোতিষ এবং অকাল্ট সায়েন্দ। সাহিত্যিক সাহিত্য ছেড়ে গোক্রর গাড়ি চালিয়েছেন হয়তাে তারও নজির দুষ্পাপ্য নয়। কিন্তু সাহিত্যিক হাত দেখে, কোন্ঠী করে ভবিষ্যতে জীবিকা উপার্ছনের চেষ্টা করছে—এ বােধ হয় শোনা যায়নি। পুরুষের দশা দশা, কিন্তু অপৌক্রষ—সম্পন্ধ সাহিত্যিকের দশ দশে একশাে দশা।

কোনো সাহিত্যিক—উৎসবে আমার আমন্ত্রণ অপরাধ, হয়তো তার চেয়েও বেশি। কেননা, আমি ধর্মজ্ঞই, সাহিত্য—সমাজের পতিত। যখন সাদর আমন্ত্রণ আসে এই কবর থেকে উঠে ফেলে—আসা আনন্দ—নিকেতনে ফিরে যাওয়ার, তখন খুব কষ্ট হয়, বড় বেদনা পাই। আমার মৃত সাহিত্য—দেহকে যথেষ্টরও অধিক মাটি চাপা দিতে কসুর করিনি, তবু তাকে নিয়ে আমার বন্ধুরা টানাটানি করেন, কেউ কেউ দ্য়া করে আঘাতও

করেন। উপায় নেই। মৃত-লোক নাকি মিডিয়াম ছাড়া কথা বলতে পারে না। আজু যে কথা বলছি, তা মিডিয়ামের মারফতই মনে করবেন। অপরিমাণ শ্রদ্ধা নিয়ে সাহিত্যকে আমি বিসর্জন দিয়ে এসেছি, সেই বিসর্জনের ঘাটে এই প্রেত-লোকচারীকে ডেকে যেন বেদনা না দেন, আজ্ব বলবার অবকাশ পেয়ে বন্ধুদের কাছে সেই নিবেদন জ্বানিয়ে রাখি। 'বুলবুল'-এর সাথে আমার স্বগত প্রিয়তম আত্মজ্বর স্মৃতিবিজ্বভিত। এই বুলবুলিস্তানের গুল-বনে আমার এমন কোনো দান নেই, যাতে এর একটি কুসুম বিকাশেরও সহায়তা করেছে, তবু ওর নামের জন্যই ওর উপর আমার হৃদয়ের টান নিত্য-জ্বোয়ারের মতো।

'বুলবুল' সাহিত্যে—শিম্পে তাজা–বতাজার গান শুনিরেছে, হিন্দু–মুসলমানের মিলনের মন্ত্র–সংগীত গেয়েছে। তার কণ্ঠে আরো বহু বৎসর এই মিলনের গান আনন্দের সুর ঝংকৃত হোক, 'বুলবুল' শতায়ু হোক, এই প্রার্থনা।

## আজ চাই কি

আজ চাই সারা ভারতজ্ঞোড়া একটা বিরাট ওলট–পালট। আজ আর এই পোড়া দেশে মড়ার শাুশানভূমিতে 'শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা' কাব্যকুঞ্জের মধু গুঞ্জন শোভা পায় না; সে নির্লক্ষ অভিনয় নিদারুণ উপহাসের মতো প্রাণে এসে বেঁধে। আচ্চ চাই মহারুদ্রের ভৈরব গর্জন, প্রলয় ঝঞ্চার দুর্বার তর্জন, দুর্দম দুর্মদ উল্লৈঃশ্রব ঐরাবতের প্রমন্ত বিপুল রণউন্মাদ আর তাদের হেষা–বৃংহনের গগনবিদারী প্রচণ্ড নাদ। আজ অলক-তিলকের সুচারু বিন্যাস মুছে ফেলে ধকধক জ্বলম্ভ বহ্নিশিখার মতো ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ডক পরতে হবে। আজ কোমল কুসুমমালা ছিড়ে ফেলে দিয়ে মিধ্যাচারী অসুরের অন্থি–কপালের মালা প্রমন্ত বিক্রমে স্ফীত বক্ষে দোলাতে হবে। এ শাুশানে আজ সবার মুখে স্তিমিত মধুর হাসি নিভে গিয়ে দেখা দিক এক বিকট মৃত্যুকরাল রক্তলোলুপ দুনির্বার অধর্ম-বিদ্বেষ। আজ অবিচার-কদাচারে ভরা এই বিলাস-আলয়ের কেলি–কুঞ্জে যমরাজ তাঁর যত সব হিংস্র শৃগাল–কুকুর–শুকুনি–গৃধিনীকে একবারে বস্গা আলগা দিয়ে লেলিয়ে দিন। এই মোহ–সুপ্ত মরণ–মগ্ন জাতির বুকের উপরে প্রেত– পিশাচের তাণ্ডব চলতে থাকুক। আজ মিথ্যার সকল সন্ধি, গ্রন্থি ছিন্ন বিদীর্ণ হোক। মিখ্যা–মদিরার সব পেয়ালা ভেঙে চুরমার হয়ে. যাক, শূয়তানের আরামের আসর হতভম্ব হোক, সারা দেশটা ভরা আজ্ব, এক বিকট উন্মাদলীলা, শুধু মতিচ্ছন্নের প্রলাপ আর ক্লীবের ক্রন্দন। যেখানে যত দোকান–পাট ঘর–সংসার সাজ্জ–সরঞ্জাম সকলের মাঝে এর বিরাট ভগুমি, ধর্মের নামে ফাঁকিবাঞ্চি। ভগবানের নাম মুখে এনে যারা শয়তানের ভাবে জীবন পূর্ণ করে কেবল কপটতার, প্রবঞ্চনার, পুণ্য লৌকিকতার বহর জাহির করে, বিধাজ্যর বিশ্বধ্বংসী বন্ধনিষ্ঠুর আঘাতে তাদের অহৎকারকে চূর্গ, নিম্পেষিত করে

না? এ অন্যায়ের পাশবলীলা এই মানুষের জগতে, এই দেবতার ভারতে আর কতদিন চলবে? নারায়ণ তাঁর অনম্ভ শষ্যায় আর কতকাল নিদ্রিত থাকবেন? এ সুদরী ধরিত্রী যে পাপ-রাক্ষসের দুর্গন্ধ ক্লেদ বিষ্ঠায় জঘন্য নরকে পরিণত হল, ধর্মধ্বজ্ঞী মায়াবীদিগকে গ্রাস করবার জন্য বিষবহ্নি উদগার করে যাসুকি কি তার সহস্র জিহবা লকলকিয়ে ছুটে আসবে না? আজ কি তার ধ্রের্ম শেষ সীমায় পৌছায় নাই দ আজ সাগর—ভূধর—সংসার-কানন-মরু দলিত—মথিত করে আসা চাই মহা—প্রলয়ের মহা—আলাড়ন। ভারতের জীবনের অণু—পরমাণু আজ পচা—গলা বিষবিষ্ঠার বাসা হয়েছে; আজ পরিপূর্ণ সৃষ্টির আয়োজনের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই আমূল ধ্বংসের প্রয়োজন হবে। এই সত্যয়জ্ঞে সকল মিখ্যা অত্যাচারকে পুড়িয়ে ভসা না করতে পারলে যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। অটল সাধকের বক্ষক্ষারিত যজ্ঞ—ছবিতে এ—দেবভূমি স্নিগ্ধ হবে না; হলে পুরাতন জীর্ণ জরা ভারত ভস্মে আচ্ছাদিত না হলে তাতে দেব—জীবনের অভিনব সৃষ্টি জেগে উঠবে না। সৃষ্টির বাঁশরির আকুল করা প্রেরণা সেই দিনই আমাদের মর্মে মর্মে প্রবেশ করবে, যেদিন মহেশের ডম্বরু—বিযাণের শব্দে ভীত—ত্রস্ত হয়ে ভণ্ডামি, ন্যাকামি, অবিচার, অন্যাচারের ছায়া—মূর্তি পর্যন্ত এদেশের জীবনভূমিতে উকি মারতে সাহস পাবে না।

আজ চাই, ভরাট-জমাট জীবনের সহজ্ঞ, স্বচ্ছ্দ, সতেজ গতি ও অভিব্যক্তি। কোথাও কোনো জড়তা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও আড়ষ্টতা না থাকে। আজ পথের বাধা পাষাণ অটল হিমাচলের মতো বজ্বদৃঢ় হলেও সত্য–সাধকের পদাঘাতে চক্ষের নিমেষে চূর্ণিত হবে। অমৃতের সন্ধানী যে ভগবৎশক্তি যার শিরায় শিরায় অমিত বীর্যের অক্ষয় ভাগুরে সঞ্চিত করছে, তার বল–দর্পিত চরণাঘাতে ব্রিভুবন ভীত-কম্পমান হবেই হবে। তার রোষ-কটাক্ষের সম্মুখে অবিদ্যাজনিত সব ভয় বিতাড়িত হবে। সমাজধর্মের দুরহত্কারে উচ্চশির ভুলুষ্ঠিত হবে, এ হতেই হবে। সত্য ও মুক্তির জয়রথের যাত্রাপথ রোধ করতে পারে এক্স কোনো যক্ষদক দানবের নাই। সত্য-সাধককে পথস্রস্ট করতে পারে এমন গন্ধর্ব–কিন্নরের মায়া এ দুনিয়ায় নাই। যে সত্যের ভান এ পর্যন্ত পৃথিবীতে দুর্দিনের তরে আপন প্রভাব–মহিমা বিস্তার করে দুর্দিনেই নিজের বোনা জালে, নিজের গড়া শিকলে আরদ্ধ, পঙ্গু ও অবসন্ন হয়ে পড়ত, আজ তার দিন ফুরিয়ে গেছে। আজ ওই নেবে আমুছে ভারতের বিশাল জীবনের পরে পরিপূর্ণ সত্যমুক্তির আলোকপাত। আর তারই স্পর্শে তাতে জ্বলে উঠবে বিচিত্র নবসৃষ্টির অফুরন্ত আশা ও আনন্দ। আজ মনকে আঁখি ঠেরে ভাবের ঘরে চুরি করে গোঁজামিল দিয়ে চলতে পারা যাবে না। আজ রাষ্ট্রে যারা অবাধ স্বাধীনতার আকাজ্জী তাদের সমাজ–ধর্ম ও মুক্তি ব্যাহত থাকলে বিধাতার অলুক্ষ্য বিধানে তাদের যে লাঞ্ছনা তাদের ভোগ করতে হবেই হবে। সমার্জ-ধর্মে যাঁরা মুক্তির কোনো ছেদ বা সীমা মানতে চান না, তাঁরা যদি এই বিরাট দেশের বুকের উপর রাষ্ট্রপরাধীনতার রাক্ষসীকে বসে বসে রক্ত শুষতে দেন, সে অপরাধে তাঁদের মার্জনা নেই। কোথাও মিধ্যা–অন্যায়ের সাথে মাঝপথে রফা হতে পারবে না, আজ সকল ভারত–মাতার বীর সম্ভানকে বুক ঠুকে হেঁকে নিঃসঙ্কোচে এই সত্য প্রচার করতে হবে। মনের কোণে বসে যদি কোনো ছিচকাদুনি সংস্কার-বুড়ি তোমার আঁচল ধরে পিছনে টেনে রাখতে চায়, তবে ত্যুকে নির্মমভাবে লাখি মেরে তোমার জীবন-গৃহের চজুমুসীমা হতে বাহির করে দাও। ওগো আমার ওস্তাদ চামি, তুমি তোমার সাধের জমিতে সোনার ফসল ফলনের আকাক্ষ্য যদি করে থাকো, তাহলে তোমার সেখানে আবর্জনা কটক দুইকীটের বাসা পুষে রাখলে চলবে না। সব সাফ করতে হবে। সব জমি গুঁজিয়ে পিষে ফেলতে হবে, তবে তো ফলবে তাতে পরিপূর্ণ নরজীবনের পরিপূষ্ট ফসল। সকলের শাসনের দায়িত্ব যদি সত্যই হেয় বলে বুঝে থাক, যদি তার পাষাণ–চাপে ফাঁপর হয়ে হাঁপিয়ে উঠে থাক, তবে তুমি কোনো লজ্জায় নিজের ঘরের অত্যাচারের অধীনতা মাথা পেতে নিচ্ছে? এই পরতন্ত্রতার হীনতা হতে না এড়ালে তোমার স্বর্গ নেই, আছে বীভৎস নরক্। এ তুমি স্থির জেনো, মুক্তির দিশারি যদি তুমি হয়ে থাক, হতে হবে তোমায় বৃহতের ও মহতের পূজারী। তোমার দেবতার সৌন্দর্য–শক্তি–মহিমা অনাদি অনন্ত, কোনো গুরু–পুরোহিতের মন্ত্রশাস্ত্রের নিগড়ে সে বিরাট পুরুষ বাধা পড়ে নেই। সত্যের স্বরূপ জানাবার মতো আলো তোমার মাঝে আছে।

সাধনার রুদ্রবৃহ্নি চারিদিকৈ জ্বালিয়ে তুলে তুমি সকল মিধ্যার অপবাদের দঁড়াদড়ি পুড়িয়ে ফেলো—জগজ্জাী শক্তি তোমার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হবে, অনস্ত জ্ঞান ও অটল অফুরস্ত প্রেম তোমার দৃষ্টির ঝাপসা কাটিয়ে দেবৈ, তোমার প্রাণের শতদলকে বিকশিত করবে। ভাঙাগড়া কোনোটাই অপরটিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না, যে গড়তে যাচ্ছে সেযদি না জানে কতবানি জীর্ণ অকর্মণ্য হয়েছে তবে তার গড়ন কিছুতেই দাঁড়াবে না, তার সাধের ইমারত চোঝের পলকে ধ্বসে পড়বে। তাই দেশের সেই সঙ্গে নিজের খারা প্রকৃত মঙ্গল ও আনন্দের আকাজ্জা করে থাকেন তাঁদের ভাঙবার বেলায় মনে কোনো দুর্বলতার স্থান পেতে পারবে না। যে যে অঙ্গে দুষ্ট ব্যাধির জীর্ণ বাসা হয়েছে তার এক চুলও যদি ভাঙতে বাকি থাকে তবে আর রক্ষা নাই। আজ দেখতে পাচ্ছি ভারতের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে প্রায় মোলো আনা ঘূর্ণ ধরে গেছে। আজ প্রলয়ের দেবতা ধরণসের নেশায় যতই মন্ত হন ততই মঙ্গল। আজ রুষে আসুক কালবৈশাখীর উন্মাদ ঝঞ্জা রক্ত পাধারের অবারিত প্রোতে অযুত ফণা বিস্তার করে, আজ সব অগ্নিবাণ নাগ–নাগিনী বিপুল উল্লাহেস বিচরণ করুক। এই প্রলয়–পয়োধিজলে মিধ্যার সৌধশীর্ষ ডুবে যাক। তবেই আবার অনস্ত জীবনের সহস্র দলের উপর বেদ–উদ্ধারণ নারায়ণের আবির্ভাব হবে।

### আমার সুন্দর

ij™err Id

আমার সুদর প্রথম এলেন ছোট গলপ হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছদ ও ভাব হয়ে। উপ্পন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। 'ধূমকেতু' 'লাঙল' 'গণবাণী'তে, তারপর এই 'নবযুগে' তার শক্তি-সুদর প্রকাশ এসেছিল; আর তা এল রুদ্র-তেজে, বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। বলতে ভুলে গেছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন হক সাহেবের দৈনিক পত্র 'নবযুগে' কি লেখাই লিখলাম, আজ্ব তা মনে নেই; কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

এই গান লিখি ও সুর দিই যখন, অজস্র অর্থ, যশ–সম্মান, অভিনদন, ফুল, মালা—বাংলার ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা পেতে লাগলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ–ছাবিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশন–ব্রত পালন করি রাজবিদিদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে আমাকে জেলের নানারকম শৃভ্খল–বন্ধন ('লিঙ্কক-ফেটার্স', 'বার–ফেটার্স, 'বার–ফেটার্স', 'ক্রস–ফেটার্স' প্রভৃতি) ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদেমালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব–জ্বালা যন্ত্রণা, অনশন–ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মতো নগণ্য তরুণ কবিতা–লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেননি। আজ এই প্রথম মনে হল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার সুন্দরের আশীর্বাদ এসেছিল, জেলের যন্ত্রণা–ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু একথা মনে হয়নি।

তখনো একথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার নয়, এ লেখা আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা–বিজ্ঞড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।

জেলে আমার সুন্দর শৃভ্যলের কঠিন মালা পরিয়েছিলেন হাতে-পায়ে; জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাংলাদেশ দিয়েছিল ফুলের শৃভ্যল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধরে বাংলাদেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট-বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে, কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালোবাসলাম। মনে হলো, এই আমার মা। তাঁর শ্যামস্লিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্লেহ্নরসে, তাঁর উদার প্রশাস্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা-নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ শাস্ত-উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দর রূপে, আমার জননী জন্মভূমিরূপে।

আমি সেদিনের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও নেত্রীদের আহ্বানে বাংলাদেশ পরিক্রমণ করেছি; আমি তরুণদের সাথে মিশেছি—বন্ধু বলে, আত্মার আত্মীয় মনে করে। তারাও আমায় আলিঙ্গন করেছে বন্ধু বলে, ভাই বলে—কিস্ত কোনো দিন আমার নেতা হবার লোভ হয়নি, আন্ধ্রো সে লোভ হয় না। আমার কেবলই যেন মনে হতো, আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। জাতি—ধর্ম—ভেদ আমার কোনোদিনও ছিল না, আজো নেই। আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেননি। ব্রাহ্মাণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন—সুন্দর, প্রেম—সুন্দরকে দেখলাম।

তারপর আমার সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্লেহ-সুন্দর হয়ে। বাইরে মোমের মতো ছিল সে সুন্দর, মমতায় মধু-মাধুরী, রস-সুরভি ভরা ছিল তার অস্তরে। সে আমাকে আত্মার মতো জড়িয়ে ধরল। যেখানে যেতাম, সে আমার সাথে যেত। আমার সাথেই খেলত, মান—অভিমান করত। যে সুর শেখাতাম, সে সুর দুবার শুনেই সে শিখে নিত। তখন তার তিন বছর আট মাস বয়স। একদিন রাত্রে বলল, 'বাবা, চাঁদের মধ্যে কে একটি ছেলে আমাকে বাঁশি বান্ধিয়ে ডাকছে।' হঠাৎ আমাক দৈহে—মনে কি যেন বিষাদের, বিরহের, বেদনার ঢেউ দুলে উঠল। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সেই রাত্রে তার প্রবল দ্বর এল। ভীষণ বসস্ত–রোগে ভুগে হাসতে হাসতে আনন্দধামের শিশু আনন্দধামে চলে গেল।

আমার সুন্দর-পৃথিবীর আলো যেন এক নিমিষে নিভে গেল। আমার আনন্দ, কবিতা, হাসি, গান যেন কোথায় গেল, আমার বিরহ, আমার বেদনা সইতে না পেরে। এই আমার শোক-সুন্দর!

এই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগল—কোন নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি করে, কেন সে শিশু-সুদরকে কেড়ে নেয়? এই শোকের মাঝে জেগে উঠল স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঞ্চ অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হয়ে আমার সর্ব অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌন বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব হয়ে। চারিদিকে কেবল ধ্বনি উঠতে লাগল, 'সংহার করো! ধ্বৎস করো! বিনাশ করো!' কিন্তু শক্তি কোথায় পাই! কোথায়, কোনো পথে পাব সেই প্রলম্ব-সুদরের, সংহার-সুদরের দেখা? আমি বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কোথা হতে একজন সাধী এসে বললেন—'ধ্যান করো, দেখতে পাবে!' আমি বললাম, 'ধ্যান কি?' তিনি বললেন, 'একমাত্র তাঁকে ডাকা ও তাঁর চিন্তা করা।' এই প্রথম এলেন আমার ধ্যান-সুদর। মাঝে মাঝে ভালো লাগত, মাঝে মাঝে লাগত না। মাঝে মাঝে ভ্রান্তি, মায়া আমাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগল। তাঁরা বলল, 'আমরা তোমার প্রলয়-সুদরের প্রলয়-শক্তি, আমাদের সাথে পথ চলো, তাহলে স্রষ্টাকে দেখতে পাবে—তাহলে আমাদের শক্তিতে সংহার করতে পারবে।' আমার যে সহজ সাবলীল আনন্দ-চঞ্চলতা, যৌবনের মদির উন্মাদনা, গান, কবিতা ও সুরের রসমাধুরী ছিল, এদের সাথে পথ চলে যেন সব শুকিয়ে গেল।

আমি আমার প্রলয়-সুদরকে প্রাদপণে ডাকতে লাগলাম, 'পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও।' কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, 'কোরান পড়ো; ওতে যা লেখা আছে, তা পড়লে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে—আমারও উর্ধেব তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে।' আমি নমস্কার করে বললাম, 'তুমিই কি আমার কবিতায়, লেখায় বিদ্রোহ হয়ে বিপ্লব–বাণী হয়ে আমার কম্পনায়, আমার চেতনায় প্রকাশিত হয়েছিলে?' তিনি আমায় বললেন, 'হাা, আমি তোমারই পূর্বচেতনা—প্রিকন্শ্যাস্নেস।' ইংরাজিতে বললেন, বোধ হয়, আমি যদি পূর্বচেতনার অর্থ না বুঝি তাই। আমি বললাম, 'আবার তোমার সাথে দেখা হবে?' তিনি বললেন, 'আমি যে নিত্য তোমার মাঝে আছি, আমি যে তোমার বন্ধু!' তিনি চলে গেলেন। সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল, কিন্তু শিরায়–শিরায় অণু–পরমাণুতে সেই স্বপ্লের আনন্দ–অমৃতের শিহরণ সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে রইল প্রিয়ার পুশ্পমালার মতো হয়ে।

গোপনে পড়তে লাগলাম, বেদাস্ত, কোরান। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোনো বন্ধুনাদে ও তড়িৎ–লেখার তলোয়ার বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরো, আরো উর্ধেব যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণ-সুন্দর জ্যোতি। এই আমার স্বর্ণ-জ্যোতি সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।

সহসা যেন কোনো করাল ভয়ন্ধর-শক্তি আমায় নিচের দিকে টানতে লাগল। বলতে লাগল, 'তোমার মাতৃ–ঋণ—তোমার স্বদেশের ঋণ–শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ ?' আমি বললাম, 'সাবধান ! আমার মাঝে আমার প্রলয়–সুন্দর আছেন।' সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি প্রবল বেগে নিমুপানে টানতে লাগল। বলল, 'সেই প্রলয়-সুন্দর ভোমার মতো অজ্ঞানোম্মদ নন, তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণু, বাংলার ঋণ, মানব–খণ, তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না করে তুমি যেতে পারবে না।' আমি বললাম, 'তুমিই কি কোরানে লিখিত অভিশপ্ত শয়তান।' সে হেসে বলল, 'হাঁ; চিনতে পেরেছ দেখে আনন্দিত হলাম। কোরানে কি পড়ো নাই, আমার ঋণ'শোধ না করে জুমি দ্রষ্টার কাছে যেতে পারবে না, তাঁকে দেখতে পাবে না, আমার বাধাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না !' অনুভব করতে লাগলাম, আমার প্রলয়–সুদর আর যেন সাহায্য করছেন না। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম। এই পৃথিবীর মাটির মায়া আমাকে মায়ের মত্তো প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরলেন, চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন। আমি বিদ্রোহ করে এই বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সেই ভয়ংকর শক্তি পৃথিবীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ভীষণ প্রহার করতে লাগলেন। আমার সহধর্মিনী অর্ধাঙ্গিনী শক্তিকে অর্ধপঙ্গু করে শয্যাশায়ী করে দিলেন ! অর্থ কমিয়ে দিলেন, ভীষণ ঝণ–দেনার রচ্জু বন্ধন করে প্রহার করতে লাগলেন।

আমার পৃথিবী এসে আমারে ধরে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার এক না-দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু, আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন। আমি আবার এই প্রথম ধরিত্রী-সুন্দর মাকে ভালোবাসলাম, জড়িয়ে ধরলাম! আমার সমস্ত জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল! আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল! আমি আমার পৃথীমাতার অঙ্গ-প্রত্যক্তের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈনে, দারিদ্রো, অভাবে, অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিতা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে-চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি মেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈন্য-দানব-রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত। আমি উচ্চৈঃম্বরে চিৎকার করে বললাম, আমি ব্রহ্ম চাই না, আল্লাহ চাই না, ভগবান চাই না। এইসব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন! আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী মাতার শ্বণ আছে! আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পৃশ্লী-সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পযন্ত আমার মুক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।

আবার পৃশ্রী-সুদর আনদ-সুদর না করা পযন্ত আমার মৃক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।'
ভয়ংকর শক্তি আনন্দে হেসে উঠল। আমি বললাম, 'এ তোমার অভিনয় !' সে
বলল, 'এই আমি প্রথম তোমার কাছে সত্যি করে হাসলাম, অভিনয় করিনি।' চেয়ে
দেখি, আমার পানে চেয়ে পৃথিবীর ফুল আনন্দে ঝরে পড়ল। আমি মাটি থেকে তাকে
বুকে তুলে বল্লাম, 'কেন তুমি ঝরলে ?' ফুল বললে, 'আমার মা–লতাকে জিজ্ঞাসা
ক্রো, আমার মাঝে আমার সুদর আছেন, সেই সুদরকে দেখে আমি আনন্দে ঝরে

পড়লাম। আমি ফুলকে চুন্দ্রন করন্তাম, অধ্বরে বক্ষে কপোলে রেখে আদর করলাম। ফুল বলল, আমার ফুদরকে পেয়েছি, আমার এই রপ-রস-মধু-সুরভি নিয়ে তোমার মাঝে নিত্য হয়ে থাকব। এই আমি প্রথম পুষ্পিত সুদরকে দেখলাম। এইরূপে চাঁদের আলো, সকাল-সন্ধ্যার অরুণ-কিরণ, ঘনন্যাম-সুদর বনানী, তরঙ্গ-হিল্লোলিতা ঝর্না, তটিনী, কূলহারা নীল-ঘন সাগর, দশদিক-বিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মতো সখার মতো, কথা কইল। আমায় 'আমার সুদর' বলে ডাকল।

সহসা এল উর্ধ্ব-গগনে বৈশাখী ঝড়, প্রগাঢ় নীলকৃষ্ণ মেঘমালাকে জড়িয়ে। ঘন ঘন গন্তীর ডমরু ধ্বনিতে, বহ্নিবর্ণা দামিনী–নাগিনীর ত্বরিত চঞ্চল সঞ্চারণ আমার বাহিরে—অন্তরে যেন অপরূপ আনন্দ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। সহসা আমার কণ্ঠে গান হয়ে, সুর হয়ে আবির্ভূত হলো—'এল রে প্রলয়ঙ্কের সুদ্ধুর বৈশাখী ঝড় মেঘমালা জড়ায়ে!' আমি সজল ব্যাকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি কে—কে?' মধুর সহজ কণ্ঠে উত্তর এল, 'তোমার প্রলয়–সুদর বন্ধু।'

আমি তখন বললাম, 'তুমি তো আমায় ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে, আবার কি জন্যে এলে?' সে আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি স্টাকে সংহার করে, তোমার মাকে সংহার করতে, মাতৃহত্যা করতে চেয়েছিলে, আত্মসংহার করতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমার দুধারি তলোয়ার কেড়ে নিয়ে অভিমানে ফিরে গেছি। তোমার চৈতন্য ঘিরে এসেছে, তোমার মাঝেই তোমার স্টাকে দেখতে পাবে আজ—সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, রস—ভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, সুগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীরণে, তোমরা সৃষ্টিসুর্শরকে প্রকাশ—স্বরূপে দেখেছ। তোমার না—দেখা পরম প্রিয়তম, পরম বন্ধুকে পেতে, বিপুল অসহ তৃষ্ণা, স্বপু, সাধ, কল্পনা, বাধ—না—মানা বেগসহ অসীমের পানে প্রবল প্রবাহ নিয়ে উজান গতিতে উর্ধেবর পানে চলেছিলে, আজু সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির, পরম মুক্তির আনন্দবাণী নিয়ে আমি তোমার ক্লছে এসেছি তোমার বন্ধু হয়ে। এই পৃথিবীতেই তার সঙ্গে তোমার অপরূপ পূর্ণ মিলন হবে। তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, হবে; সর্ব অসাম্য, ভেদকে দূর করতে হবে। মানুম যে তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠা, পৃথিবীকৈ তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম বিলাস, পরম বিহার।'

শুনে আমি অপরূপ আনন্দে মান্ডেঃ ধ্বনি করে বললাম, 'তবে দাও বন্ধু আমার দুধারি তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিক্ষা, দাও আমায় অসুর-দৈত্য-সংহারী ত্রিশূল ডমরুধ্বনি! দাও আমায় ঝঞ্চার জটিল জটা, দাও আমায় বাংলার সুদরবনের বাগান্বর। দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহিশিয়া, দাও আমার জটাজুটে শিশু শশীর সুিগ্ধ হাসি। দাও আমায় তৃতীয়-নয়ন, দাও সেই-তৃতীয় নয়নে অসুর-দানব-সংহারের শক্তি। দাও আমার কঠে এই পৃথিবীর বিষ, করো আমায় বিষ-সুদর নীলকঠ। দাও আমায় দামিনী-তড়িতের কঠমালা। দাও অমার চরদে নটরাজের বিষম তালের নৃত্যায়িত ছপা।'

বন্ধু হেসে বললেন, 'সব পাবে, তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নেই। আর কিছু দিন দেরি আছে। তুমি অভিমান করে বিদ্রোহ করে নিজের কি ক্ষতি করেছ, নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ? তুমি অরণ্য—কন্টক—কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গকে ক্ষত—বিক্ষত শক্তিহীন করে ফেলেছ। তোমার এইসব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয়—সুদর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুদরকে তুমি লতার মতো জড়িয়ে ধরবে, তার না–শোনা বাণী তোমার লেখায় ফুলের মতো ঝরে পড়বে।' আমি বললাম, 'তথাস্তু!' প্রলয়—সুদর বললেন, 'সাধু! সাধু! তথাস্তু!'

#### সত্যবাণী

ইসলাম জাগো ! মুসলিম জাগো। আল্লাহ তোমার একমাত্র উপাস্য, কোরআন তোমার সেই ধর্মের, সেই উপাসনার মহাবাণী,—সত্য তোমার ভূষণ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তোমার লক্ষ্য,—তুমি জাগো। মুক্ত বিশ্বের বন্যশিশু তুমি, তোমায় পোষ মানায় কে? দুরন্ত চঞ্চলতা, দুর্দমনীয় বেগ, ছায়ানটের নৃত্য–রাগ তোমার রক্তে, তোমাকে থামায় কে? উষ্ণ তোমার খুন, মস্ত তোমার জিগর, দারাজ তোমার দিল, তোমাকে রুখে কে? পাষাণ কবাট তোমার বক্ষ, লৌহ তোমার পঞ্জর, অজেয় তোমার বাহু—তোমায় মারে কে? জন্ম তোমার আরবের মহামরুতে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা তোমার পর্বতগুহায়, উদান্ত তোমার বিপুল বাণীর প্রথম উদ্বোধন 'কোহ-ই তুরের' নাঙ্গা শিখরে,—তুমি অমর, তুমি চির জাগ্রত। 'আল্লাহু আকবর' তোমার ওংকার, আলি তোমার হুংকার, তুমি অজ্বেয় ! বীর তুমি, তোমার চিরন্তন মুক্তি, শাশ্বত বন্ধনহীনতা, 'আজ্ঞাদির' কথা ভুলায় কে? তোমার অদম্য শক্তি, দুর্দমনীয় সাহস, তোমার বুকে খঞ্জর চালায় কে? ইসলাম দুমাইবার ধর্ম নয়, মুসলিম শির নত করিবার জাতি নয়। তোমার আদিম জন্মদিন হইতে তুমি বুক ফুলাইয়া, শির উচ্চ করিয়া দুর্লজ্ব, মহাপর্বতের মতো দাঁড়াইয়া আছ্, তোমার গগনচুস্বী শিখরে আকাশ ভরা তারার আলো, অর্ধচন্দ্রের প্রদীপ্ত প্রশান্তি জ্যোতি—তোমার যে মহাগৌরবের কথা বিশ্বে চির–মহিমান্থিত। মনে পড়ে কি, তোমার সেই রক্ত–পতাকা যাহা বিশ্বের সিংহদ্বারে উড়িয়াছিল,—তোমার সেই শক্তি যাহা দুনিয়া মথিত আলোড়িত করিয়াছিল ? বলো বীর, বলো আজ তোমার সে শক্তি কোথায় ? বলো ভীরু, তোমার সে প্রচণ্ড উগ্র মহাশক্তিকে কে পদানত করিল? উত্তর দাও! তোমায় আমি আল্লার নামে আহ্বান করিতেছি, উত্তর দাও ! তোমার অপমান কেহ কখনো করিতে পারে নাই, ইসলাম অবমাননা সহে নাই। তুমি সত্য, ইসলাম সত্য, তোমার-আমার বা ইসলামের অপমান যে সত্যের অপমান। তাহা যে সহ্য করে, সে ভীরু—সে ক্ষুদ্র ! যেদিন তুমি তোমার উদারবাণী মহাশিক্ষা ভুলিয়া স্বাধীনতার বদলে অধীনতার ছায়া মাড়াইতে গিয়াছ সেই দিনই তোমার শিরে মিথ্যার, দুশমনের ভীমপ্রহরণ বাজিয়াছে।

ইসলাম এক মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো নিকট শির নোয়ায় না। তোমার চির-উচ্চ চির–অটল ঋজু সেই শির আনত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাই আজ তুমি আঘাত পাইয়াছ, তাই তোমার বক্ষে বন্ধবেদন, শক্তিশেল বার্জিয়াছে ! যদি আঘাতই খাইয়াছ, যদি আজ এমন করিয়া গভীর বেদনাই তোমার মর্মে বাঞ্চিয়াছে, যদি এই প্রথম অবমানিত হইয়াছ, তবে তোমার লাঞ্ছিত সত্য, ক্ষুব্ধ শক্তি আবার উত্তাল সমুদ্র– তরঙ্গের মতো উদ্বেলিত হইয়া উঠুক ! বলো, ইসলাম ভিক্ষা করে না, যাঞা করে না। বল, দুর্বলতা আমাদের ধর্মে নাই ! বলো, আমাদের প্রাপ্য আমাদের মুক্তি আমরা নিজের শক্তিতে লাভ করিব !... তোমার বাঁধে ভাঙন ধরিয়াছে, তোমাকে ইহা হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। তাই আজ আমরা আমাদের সারা বিশ্বের লাঞ্ছিত বিক্ষুদ্ধ শক্তি লইয়া এই মুক্ত মহা–গগন–তলে দাঁড়াইয়া বলিতে চাই—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাঁতন।' এই মুক্ত গগনতল তোমার মহাতীর্থস্থান-আরাফাতের ময়দান অপেক্ষাও পবিত্র। এইখানে গৃহহীন পথহারা নিপীড়িঙ মুসলিম সর্বজনীন শ্রাতৃত্ব পাইয়াছে, ঈদের দিনের মতো পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে, বুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এই উন্মুক্ত প্রাস্তরে দাঁড়াইয়া মুসলিম, আবার বলো, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' যদিও তুমি সর্বস্বহারা হও, কোষাও তোমার মাথা গুঁজিবার ঠাই না থাকে, কুছ পরোয়া নেই, তোমার মাথা নত করিও না। আবার সকলি পাইবে। মুসলিম হীন, এ ঘৃণার কথা শুনিবার পূর্বে কর্ণরন্ধে সিসা ঢালিয়া বধির হইয়া যাও! তোমাদের এই 'ইখওয়াৎ'কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের অন্তরের সত্য স্বাধীন শক্তিকে যেন কোনোদিন বিসর্জন না দিই। তোমার বীর ভাইগুলি ঐ যে তোমার দক্ষিণপার্শ্বে ইসলামের এই শাশ্বত সত্য রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, সেই শহিদায়েন নব্য তুর্কি-তরুণদের দেখো, আর গৌরবে তোমার বক্ষ ভরিয়া উঠুক। তাহাদের পানে তাকাও, তাহাদের অস্ত্র–ঝঞ্ধনা শোনো— তাহাদের হুংকারে তোমার হিম–শীতল রক্ত উষ্ণ হইয়া বহিয়া যাক তোমার শিরায় শিরায়। মেঘ–মুক্ত প্রাবৃট–মধ্যাহ্নের রক্ত ভাস্কর তোমার বিপুল ললাটের ভাস্বর রাজটিকা হউক। তুমি অমর হও ! তুমি স্বাধীন হও ! তোমার জয় হউক।

#### ব্যর্থতার ব্যথা

পৃথিবী তাহার ভোগ–সম্ভার চোখের সম্মুখে লইয়া জাগিয়া আছে অনস্তাকাল ধরিয়া।

বিপুল ক্ষুধার তীব্র তাড়নে ছুটিয়া চলি। দুই হাত পাতিয়া আমরা ক্ষুধার অন্নভিক্ষা, চাই। ধরণী মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া যায়।

ধীরে ধীরে আঘাত আসে, বেদনা আসে, দৈন্য–দুঃখ–দারিদ্রের তাণ্ডব লীলা চলে জীবনের শুশানে প্রাঙ্গণে।

প্রেম ভালবাসা আত্মীয়তা বান্ধবতার মধ্যে জাগিয়া উঠে জীবনব্যাপী বঞ্চনার নিষ্ঠুর পরিহাস! অস্তর-জগতে কাঁদিয়া মরে যুগ–যুগান্তরে মুঞ্চিত মানুষ। অত্যাচার অনশন– নিম্পেষদের মাঝেও প্রাণ চায় জীবনের তৃপ্তি।

জ্ঞানী তাহার দানে জগৎকে প্রভাবান্থিত করিল। কবির দানে ধরিত্রীর প্রাণ সরস **হই**য়া উঠিল। ধনী তাহার:সর্বশ্ব দান করিয়া প্রতিদানে অমর হইয়া রহিল।

マー・・ (表) さんしょう タイン 変形がら かんき

শত শতাশী ধরিয়া আমি দান করিয়া আসিলাম—শরীরের রক্ত, দেহের শক্তি, এক কথায় সমস্ত জ্বীকাটাকে। প্রতিদানে পাইলাম নিপীড়ন, বন্ধন, বঞ্চনা, অপমান আর বুকভরা কেনা ।

অন্ধকার রাত্রি। উর্ধেব বৃদ্ধ উর্ধেব ম্লান নক্ষত্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম : উঃ কি অকরুণ এই জীবন। সুখ শান্তি আনন্দ কিছুই নাই—আছে কেবল রিক্ততার হাহাকার!

প্রালের গহন অক্ষকার হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল : 'মিথ্যা কথা! তোমার ব্যথা, তোমার ব্যথা, তোমার ব্যথাতা আজ সার্থকতার পরিপূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করে জেগেছে। প্রতীচীর স্বার্থ-মিদির ভেঙে পড়েছে; মিশরের পিরামিড কেঁপে উঠেছে; চীনের প্রাচীরে ভাঙন লেগেছে; হিমালয় দুলে উঠেছে। তোমার ব্যথার ভিতর দিয়ে সত্যের বাণী এসেছে:—মানুষ পাবে তার মানবীয় সর্ব-প্রয়োজনের সম—অধিকার।'

কি আশ্চর্য ! আমার এই সার্থকতা বেদনার আড়ালে কেমন করিয়া লুকাইয়াছিল। হে আমার জীবনের ব্যথা। তোমায় নমস্কার।

গণবাণী , ১৯২৭ <sub>, কুল</sub>ু , কু

71 h 16

## ধৃমকেতুর আদি উদয়-স্মৃতি

প্রায় দশ বছর আগের কথা। স্মৃতি–মঞ্জুষায় সে কথা হয়তো আজ ধূলিমলিন হইয়া গিয়াছে। ১৩০৯ সাল, শ্রাবণ মাস—'রাতের ভালে অলক্ষণের তিলক–রেখার মতোই 'ধূমকেতুর প্রথম উদয় হয়। তখন নিক্ষিয় প্রতিরোধের সক্রিয় ধুলোট–উৎসব পুরা–মাত্রায় ক্রমিয়া উঠিয়াছে। কারাগারে লোক আর ধরে না, ধরা দিতে গেলে পুলিশের ধরে না—বিন্দে সাক্রমা, 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' রব আক্মাশে–বাতাসে আর ধরে না। মার খাইয়া পিঠ শিলা হইয়া গিয়াছে, মারিয়া মারিয়া পুলিশের হাতে কিল ধরিয়া গিয়াছে। মার খাইবার সে কি অদম্য উৎসাহ! পুলিশের পায়ে ধরিলেও সে আজ মারে না; পলাইয়া যায়।

ইহারাই মাঝে সর্বপ্রথম প্রলয়েশ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। দেশের নেতা অপনেতা হবু— নেতা সকলে যখন বড় বড় দুরবিন লাগাইয়া স্বরাজের উদয়–তারা খুঁজিতেছিলেন, তখন আমার উপরে শিব ঠাকুরের আদেশ হইল ্প্রেই আনন্দ-রক্তদীকে শৃষ্টকাকুল করিয়া তুলিতে। আমার হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন 'ধূমকেতু'র ভয়াল নিশান। স্বরাজ—প্রত্যাশীদল নিন্দা করিলেন, গালি দিলেন। বহু ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইল, বহু লোষ্ট্র নিক্ষেপিত-হইল। 'ধূমকেতু'কে তাহাংস্পর্শ করিতে পারিল না।

আমার ভয় ছিল না আমার পিছনে ছিলেন বিপুল প্রমণ-বাহিনীসহ দেবাদিদেব প্রলয়নাথ।

'ধূমকেজু' কল্যাণ জ্ঞানিয়াছিল কি না জানি না ; সে অকল্যাণের প্রতীক হইয়াই আসিয়াছিল। 'ধূমকেজু' তাহাদের বাণী লইয়া আসিয়াছিল—যাহাদের গৃহী আশ্রয় দিতে ভয় পায়, গহন বনে ব্যাঘ্র যাহাদের পথ দেখায়, ফণি তাহার মাথার মধি জ্ঞালাইয়া যাহাদের পথের দিশারি হয়, পিতামাতার স্নেহ যাহাদের দেখিয়া ভয়ে তুহিন-শীক্তল হইয়া যায়।

রুদ্রদেব আশীর্বাদ করিলেন, আমার কারা-শুদ্ধি হইয়া গেল। প্রয়োজনের আহবানে নটনাথের আদেশে জামি নিশানবর্দার হইয়াছিলাম। তাহারই আদেশে 'ধূমকেতু' অন্ধরিমান-পথে হারাইয়া গিয়াছে।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক আবার 'ধূমকেন্তু'কে আহ্বানা করিতেছে। কোনো রূপে 'ধূমকেতু'র উদয় হইবে জানি না। তবু আশা আছে, যে ধূজটির জটাজুটে 'ধূমকেতু' ময়ূর–পাখা, সেই ধূজটির রুদ্র আশীর্বাদ সে লাভ করিবে, এ–যুগের প্রলম্নে তাহাকে নবপথে চালিত করিবে। আমি ইহার অগ্নিশিখায় সমিধ জোগাইব মাত্রান

**ধৃমকেতু** ৫ই অদ্র, ১৩৩৮ STAR K

## ধর্ম ও কর্ম

যে স্বধর্মে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশের কোনো অধিকার নাই। আজ্ব যারা দেশের কর্মী রলে খ্যাত, তাঁদের অনেকেই অনধিকারী বলেই ক্ষেত্রে লাঙ্গলই চালিয়ে গেলেন, ফসল আর ফলল না। সামান্য যা ফসল ফলল, তাকে রক্ষা করার প্রহরী, সৈন্য শেলেন না। মিনি নিক্ষে স্বাধীন হলেন না, তিনি দেশের, জাতির স্বাধীনতা আনবেন কেমন করে ? খাঁর নিজের লোভ গেল না, যিনি নিজে দিব্য সন্তালাভ করেনি, তিনি কেমন করে লোভীকে তাড়াবেন, কোন শক্তিতে দৈত্য, অসুর, দানবকে সংহার করবেন ? ধর্মভাব মানে এ নয় যে শুধু নামান্ত, রোজা, পূক্ষা, উপাসনা নিয়েই থাকবেন। কর্মকে যে ধার্মিক অস্বীকার করলেন, কর্মকে সংসারকে য়িনি সায়া বলে বিচার করলেন,

কর্ম, সংসার ও মায়ার স্রস্টার তিনি বিচার করলেন। যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম থাঁর কোনো শরিক নাই, যিনি একমাত্র বিচারক, তাঁর সৃষ্টির বিচার করবে কে? এই পলাতকের শান্তি সঞ্চিত আছে। তবে মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে হয়, একেবারে পগার পার হয়ে গেলে চলবে না। সমুদ্রের জল আকাশে পালিয়ে যায় বলেই বৃষ্টিধারা হয়ে ধরে পড়ে।

নবনীরদ পাহাড়ে পালিয়ে যায় বলেই নদীস্রোত হয়ে ফিরে আসে। এই উপরের দিকে উড়ে যাওয়া—অর্থাৎ আমাদের পরম প্রভুর ধ্যান করা মানে সময় নষ্ট করা নয়, আমাদেরই না—জানা পূর্ণতাকে স্বীকার করা; আমারই ঘুমন্ড অফুরন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। নির্লোভ, নিরহংকার, দ্বন্ধাতীত হলে—লোভ, অহংকার ও দ্বন্দ্বের মাঝে নেমে অবিচলিত শাস্ত চিত্তে কর্ম করা যায়। প্রশংসা, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন তখন কর্মীকে ফানুসের মতো ফাঁপিয়ে তোলে না। নিন্দা, হিংসা, অপমান, পরাক্ষয় তখন কর্মীকে নিরাশ করতে পারে না, তাঁর অটল, ধৈর্য ও বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। মন্দ–ভালো দুয়ের মধ্যেই ইনি পূর্ণ–অভয়চিত্তে বিচরণ করতে পারেন। তসবি অর্থাৎ জপমালা ও তরবারি দুই–ই তাঁর সমান প্রিয় হয়ে ওঠে। সন্থ, রঙ্কঃ, তমঃ তিনগুণের অতীত হয়েও ইনি ওই তিনগুণে নেমে বিপুল কর্ম করতে পারেন। এই সেনাপতি সাগরের মতো কখনো শাস্ত, কখনো অশাস্ত ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। এইই আহবানে, এরই আকর্ষণে ছুটে আসে দেশ–দেশান্তর থেকে স্রোভস্বিনী দুর্নিবার অনিক্রদ্ধ প্রবাহ নিয়ে।

ত্যাগ ও ভোগ—দুয়েরই প্রয়োজন আছে জীবনে। যে ভোগের স্বাদ পেল না, তার ত্যাগের সাধ জাগে না। ক্ষুধিত উপবাসী জনগণের মধ্যে এই সেনাপতি, অগ্রনায়ক আগে প্রবল ভোগের তৃষ্ণা জাগান। অবিশ্বাসী নিদ্রাতুর জনগণের বুকে রাজসিক শক্তি জাগিয়ে তাদের তামসিক জড়তা নৈরাশ্যকে দূর করেন। রাজসিক শক্তিকে একমাত্র সাত্ত্বিকী শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই ভগ্নতন্ত্রা বিপুল গণশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন যে—অগ্রনায়কের কথা বলেছি—তিনি।

জনগণকে শুধু উর্ধের কথা বললে চলবে না। তাদের বুকে ভালো খাবার, ভালো পরবার উদগ্র তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই জাগ্রত ক্ষুধিত সিংহ ও সুদর বনের বাঘের দল যাতে উৎপাত না করে, তার ভার নেবেন সেই মায়াবী অগ্রনায়ক। যিনি এই ভীষণ শক্তিকে জাগাবেন, তাকে সংযত করার শক্তি যেন তাঁর থাকে। নইলে জগৎ আবার পশ্চিমের রাজসিক উমত্ততায় রক্ত-পঙ্গিকল হয়ে উঠবে। নিজেরাই হানাহানি করে মরবে।

এদের ভোগের ক্ষুধাও জাগাতে হবে, ত্যাগের আনন্দে রসের তৃষ্ণাও জাগাতে হবে।
আমি একবার 'নিউমার্কেটে'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি, এক ভদ্রলোকের
নগুবক্ষে যজ্ঞোপবীত, আর দুই হাতের এক হাতে একগোছা রজনীগন্ধা ও আর একহাতে
দুইটি রাম-পাখি—মুরগি। আমার অত্যন্ত আনন্দ হলো, তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম :
'ফেয়ার ও ফাউলের' এমন 'কম্বিনেশন'—সঙ্গতি আর দেখি নাই! ভদ্রলোকও আমায়
জড়িয়ে ধরে বললেন : 'নিত্য জ্ঞাপনার হাতে ফুল, পাতে মুরগি পড়ুক।'

মুরগির সাথে রজনীগন্ধার তৃষ্ণাও থাকবে ?

বড় ত্যাগ তাঁর জন্য, যিনি সকলকে বড় করবেন। জনগণকে তাই বলে ধর্মের আশ্রয়চ্যুত করবার অধিকার কারুর নেই। এ অধিকারচ্যুত করতে চাইবেন যিনি, তিনি মানবের নিত্য কল্যাণের, শান্তির শক্র। মানুষের অল্প—বশ্বের দুঃখ রাজসিক শক্তি দিতে পারে না। মানুষ পেট ভরে খেয়ে, গা—ভরা বশ্ব পেয়ে সন্তুষ্ট হয় না, সে চায় প্রেম, আনন্দ, গান, ফুলের গন্ধ, চাঁদের জ্যোৎসা। যদি শোকে সান্ত্রনা দিতে না পারেন, কলহ—বিদ্বেষ দূর করে সাম্য আনতে না পারেন, আত্মঘাতী লোভ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে না পারেন, তা হলে তিনি অগ্রনায়ক নন। ধর্ম ও কর্মের যোগসূত্র যদি মানুষ না বাঁধা পড়ে, তাহলে মানুষকে এমনি চিরদিন কাঁদতে হবে।

#### 'লাঙল'

যেখানে দিন দুপুরে ফেরিওয়ালি মাথায় করে মাটি বিক্রি করে, সেই আজব শহর কলিকাতার 'লাঙল' চালাবার দুঃসাহস যারা করে, তাদের সকলেই নিশ্চিত পাগল মনে করছেন। কিন্তু সেই পাষাণ শহরেই আমরা 'লাঙল' নিয়ে বেরুলাম। এই পাষাণের বুক চিরে আমরা সোদা ফলাতে চাই। ব্রহ্মপুত্র—স্রোত হিমালয়ে আটকে গেলে হলধর লাঙলের আঘাতে পাহাড় চিরে সেই স্রোতকে ধরায় নাবিয়ে ছিলেন। সেই জল কত প্রান্তর শ্যামল করে কত ভূষিত কণ্ঠের পিপাসা মিটিয়ে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। 'লাঙলবন্ধ' আজ বাংলার তীর্থ। মহাত্মাগণের আন্দোলন আজ নেতাদের পাষাণ—পারিপার্শ্বিকে আটকে গেছে তাই আজ আবার হলধরের ডাক পড়ছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়োজনে শহরের সৃষ্টি হয়ে পল্লিভূমি বাংলার সভ্যতা ও সাধনা লোপ পেতে বসেছে। শাসন এবং শোষণের সহায়তার যন্ত্রস্বরূপে ভদ্র-সম্প্রদায় আত্মবিক্রয় করে শহরে উঠে এসেছেন। গ্রামের আনন্দ উৎসব রোগ-শোকের চাপে লুগু হয়ে গেছে। শহরের বেকার বাঙালি আজ বুঝছে গ্রাম ছেড়ে এসে তার কি নিরুপায় অবস্থাই হয়েছে। জমিদার আর গ্রামের সকল কর্মের ত্রাণ-স্বরূপে উপস্থিত নন—তিনি শহরে এসে বাস করে মদমাংস মেয়েমানুষ মোটর মামলা এই পঞ্চম-কারের সাধনায় নিযুক্ত আছেন। নায়েব-গোমস্তার অত্যাচারে প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত। মহাজনের হাতে জমির সম্ব চলে যাছে। গৃহহীন ভূমিহীন লক্ষ লোক সমাজের অভিশাপ নিয়ে শহরের দিকে ছুটছে—কলকারখানায় কতক তুকে নিজেদের সর্বনাশ করছে—আর কতক নানা হীন উপায়ে জীবিকা—নির্বাহের চেষ্টা করছে। দেশে চুরি, ডাকাতি ও বলাৎকারের সংখ্যা দিন বিড়েই চলেছে।

বেগুন তিন আনা সের এবং মাছ কেন দেড় টাকা সের হয়, তাই লোকে জিজ্ঞাস। করে। যে খেতের মালিক বা মাছ ধরে, তার অবস্থা দিন দিন খারাপই হচ্ছে—জমিদার, মহাজ্বন, দালালের পেটেই লাভের বার আনা যাচ্ছে। কাজেই ক্রেতাকৈ দাম এত বেশি দিতে হচ্ছে।

জমিতে চাষির স্বত্ব নাই। যত্নের অভাবে ভূমির উৎপাদিকা–শক্তি নই হয়েছে। উৎপন্নে প্রজার লাভের পূর্ণ অংশ নাই। আমরা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছি। কাউন্সিলে এবং খবরের কাগজে স্থরাজের জন্য চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছি। আবার বলছি স্বরাজ পেলে এই সমস্ত সমস্যা জ্বাপনিই দুর হবে।

এই 'স্বরাজ'টা এখন হলে পাবে কে? যারা পাবে তারা নিজের হাতে যেটুকু দেওয়ার ক্ষমতা এখনই আছে, তা সকলকে দিছে কি? আমরা স্বরাজের মামলা আর এটর্নি দিয়ে করতে চাই না—এবার নিজেদেরই বুঝতে হবে। মথুরার লীলা ঢের দেখেছি—আমাদের দেবতা যিনি তাঁকে বৃন্দাবনের শ্যামল মাঠে ফিরিয়ে আনতে চলেছি, তিনি রাখালগণের সখা, তিনি গোধন চরাতে ভালবাসেন। তিনি বেণু বাজিয়ে সকলকে পাগল করেন। যদি সেই দেবতার আবাহনে কেউ বাধা দেন, তবে আমাদের হলধর ঠাকুর তাঁকে রাখবেন না—লাঙলের আঘাতে তাঁকে মরতেই হবে।

'লাঙল' চালিয়ে যিনি সীতাকে লাভ করেছিলেন, সেই জনক আমাদের গ্লুক। যিনি Producer(জনক) তিনিই ঋষি। তিনিই সমাজের শ্রেষ্ঠ। আজ নবজনকের নৃত্ন-দর্শনে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে। Distributor হিস্তাবে জনকয়েক ভদলোকের স্থান সমাজে আছে। ডাক্তারি, শিক্ষকতা প্রভৃতির দ্বারা সমাজের সেবা করার জন্যও লোকের প্রয়োজন। কবি চিত্রকর শিশ্দী হিসাবেও স্রস্টার স্থান আছে। কিন্তু পরের মাধ্যায় কাঁঠাল ভঙ্কে খাওয়ার ব্যবসাটা লোপ পাওয়া দরকার। শরীরের মধ্যস্থল বেশি স্ক্রীত হয়ে গেল শরীরটাই অচল হয়ে পড়বে। দুস্বার লেজ শরীর অপেক্ষা বড় হলে তখন লেজের মাৎস খেলে দুস্বারই উপকার।

হিন্দুর খর্ণবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত প্রধালির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিযোগিতাকে এড়িয়ে শ্রমবিভাগ—নীতি মেনে পুরুষামুক্তমে একই চর্চা করে সমান্তের ক্রমোন্নতি এই পদ্ধতির মূলে ছিল। এখন কিন্তু তালগাছহীন তালপুকুর হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বর্ণ-বিভাগ।

ব্রাহ্মণ পাদরির রাজত্ব গিয়াছে। পুরু-পুরোহিত, খলিফা, পোপ নির্বংশ-প্রায়। ক্ষাত্র সম্রাট ও সাম্রাজ্য সব ধ্বসে পড়েছে। রাজা আছেন নামে মাত্র। আমেরিকা, ইংলড প্রভৃতি দেশে এখন বৈশ্যের রাজত্ব। এবার শুদ্রের পালা। এবার সমাজের প্রয়োজনে শুদ্র নয়—শুদ্রের প্রয়োজনে সমাজ চলবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্যা। সব লাঙলের ফালে মুখে লোপ পাবে। তাই আমরা লাঙলের জয়গান করলাম। লাঙল নবযুগের নব-দেবতা। জয় লাঙলের জয়-জয় লাঙলের দেবতার জয় ম

লাঙল প্রথম খণ্ড, বিশেষ সংখ্যা ১লা বৈশাখ ১৩৩২

### পোলিটিকাল তুবড়িবাজি

কানপুরে বড়দিনের ছুটিতে All India Political Tubri Competition হয়ে গেল। জাতির সমস্যা সমাধানের জন্য ৩০টি কনফারেন্স বসেছিল। নিখিল ভারতীয় প্রেত-তত্ত্ব সভা ছতে আরম্ভ করে সোভিয়েট রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পর্যন্ত হয়ে গেছে। এই হট্টগোলের মধ্যে সুখের বিষয় শ্রমিক ও কৃষকের কথা সকলেই তুলেছেন। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী লাঙলের জয়গান করেছেন—

'The immemorial twin symbol of the plough and the spinning wheel is the central text of the teaching that shall liberate our unhappy peasantry from the crushing misery and terror of hunger, ignorance and disease.'

লাঙল এবং চরকাকে ক্স্মে করে আমাদের পল্লি-সংগঠনের আয়োজন করতে হয়—লাঙলের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-স্বত্বের কথা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং ভূমি-স্বত্বের সঙ্গে ভারতীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠার এত নিকট-সম্বন্ধ যে সে সমস্যার সমাধান না হলে স্বরাজ আসতেই পারে না। তাই প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনার সময় সমস্ত নেভারা কি করেন, আমরা দেখবার জন্য উৎসুক আছি। যাঁরা বলেন স্বরাজ হলে ওসব ঠিক হবে— তাঁরা গোড়াতেই ভুল করেন।

সাম্যবাদী—দলের কনফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুত শিঙ্গরভেলু ঠিকই বলেছেন যে, শ্রমিক ও কৃষকের সাহায্য ব্যতীত যে কংগ্রেস বলহীন এবং সে কংগ্রেসের দ্বারা স্বরাঞ্জ আসতে পারে না, তা গত পাঁচ বছরের জান্দোলনের ইতিহাসে প্রমাণ হয়ে সেছে। কেবল ১৯২১ সালে যখন গণ—ঐরাবত ত্যাগী রাজদুলাল মহাত্যাকে কাঁধে চড়িয়ে শক্রর বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল, তখন লর্ড রেডিং বলেছিলেন, 'Let us as equals, forgiving and forgetting the past, in a round table conference to devise a constitution for India.' তখন সমানে সমানে কোলাকুলি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর এখন এসেমব্রির সামান্য প্রার্থনার ক্রবাব দিতেও গবর্মেট প্রয়োজন বোধ করে মা।

পণ্ডিত মতিলাল ভয় দেখিয়েছেন ফেব্রুয়ারির মধ্যে জবাব না দিলে স্বরাজীরা ব্যবস্থাপক সভা ত্যাগ করে সিদ্ধু হতে ব্রহ্মপুত্র এবং কৈলাস হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তোলপাড় করবেন। তবে কাউন্সিলে পদগুলি যাতে শূন্য না হয়, কিংবা ফাঁকতালে আমলাতন্ত্র ট্যান্স বাড়িয়ে না দেয়, সেজন্য সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হবেন। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স শেষ অস্ত্র হবে—কিন্তু সেটা যখন করার সন্তাবনা দেখা খাছে না, তখন দেশকে তার জন্যে তৈরি করাই কাজ হবে। মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি direct action, আর বর্তমান কংগ্রেস—নীতির ভিত্তি constitutionalism—বিরোধ এইবানে, বিরোধ মতিলাল জয়াকর কেলকারে নয়। প্রথম জাতীয় নীতির মূলে শুধু জনসাধারণের সাহায্য চাই, দ্বিতয়ি নীতির মূলে এই বুর্জোয়া ভদ্র–সম্প্রদায়ের হাত। যে শক্তি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য সঞ্জিত হয়েছিল, মহাত্মা বারদৌলিতে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাই আজ অভ্যন্তরিক বাদ–বিসংবাদে সেই শক্তির

1

অপপ্রয়োগ হচ্ছে। হিন্দু–মুসলিম, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, ধনিক–শ্রমিক, জমিদার–প্রজা, নোচেঞ্জার প্রো–চেঞ্জার, এই সমস্ত দলাদলির মূলে ঐ একই কারণ। সতীদেহ টুকরো টুকরো হয়ে আজ্ঞ ভারতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রুদ্রের এ রোষ কবে খামবে, জানি না।

কৃষক ও শ্রমিককে সঙ্গবদ্ধ না করে, তাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকারে জনগণকে সচেতন না করে আর আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়। পণ্ডিত মতিলালের মতলব দেশের লোককে চমক লাগিয়ে দিয়ে ফিরে ইলেকশনে আবার দল বৈধে কাউন্সিলে প্রবেশ করা? কিন্তু অতঃপর? মহাত্মার এক বৎসরের স্বরাজ্বের ধাক্কা এখনও আমরা সামলাতে পারিনি, আর চমক লাগানোর প্রয়োজন কি? পণ্ডিতজির রেজোলিউশন পড়ে আমাদের মনে হয় সেই লোকটার জলে ডোবার কথা। সে সংসার—জ্বালায় জ্বলেপুড়ে বিরক্ত হয়ে জলে ডুবে মরবে বলে ঠিক করল; কিন্তু ঘটে যাওয়ার আগে গামছাখানি ও তেল চাইল। তেল–মাথা ও গামছার কথা যে না ভুলেছে, সে যে জলে ডুবে মরবে না এটা বেশ বোঝা যায়।

শুধু পোলিটিকাল তুরড়িবাজিতে কি হবে ? কাগজে আমরা লিখতে পারি, দেশ কানপুরের দিকে চেয়ে আছে, Great speech, momentous session : কিন্তু এ—সবই অভিনয়ের শেষ রাত্রির বিজ্ঞাপনের মতো। দেশের জনসাধারণের মাধা কচ্ছপের মতো শরীরের ভিতর ঢুকে গেছে। এখন সেই মাধা বের করতে দেহটাকে কাটতে গেলে চলবে না। জলে ছেড়ে দিলেই সে আবার সক্ষদভাব ধারণ করবে। প্রতিদিনের যে অভাবে সে এমন হয়ে মরছে, জনসাধারণকে সেই অভাবের প্রতিকারের মধ্য দিয়ে আবার সজাগ করতে হবে। সে কঠিন সাধনার তারিখ নাই; ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৩ বা ফেব্রুয়ারি শেষ ১৯২৬—এর জিত্রর তাকে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না।

বৎসরান্তে কানপুরে আমাদের পোলিটিকাল চড়ক-পূজা শেষ হল। ফিরে এসে দুই-একজন বাদে নেতারা গুকালতি, ডাজারি, ব্যারিস্টারি এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে মন দিবেন এবং যিনি বড় দয়ালু তিনি সপ্তাহান্তে হয়তো একএকবার দেশ-উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন। কই দেশবন্ধুর মতো সেই সর্বপ্রাঙ্গী দেশপ্রেম, কই সেই জ্বালা? আজ রাজনীতিক্ষেত্রে কেবল ফাঁকিবান্ধি, সঞ্চিত ধনের গাদায় বসে, অথবা পাবলিক ফাণ্ডের অপহরণে, অথবা প্রজার রক্ত শোষণ করে যে নিশ্চিত্ত আছে, আজ তারই নেতাগিরির দিন। যে সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের সেবা করে সে নিশ্চয়ই উপায়হীন, কিংবা গর্নমেন্টের টাকা খায়। স্বরাজ্ঞ-সাধনার শক্তিবলে আয়ন্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আজ লোভীর মধুচক্রে পরিশত, পোলিটিকাল মোহন্তের দল রাজনীতির পুণ্য তীর্ষে যথেক্ছভাবে দীপ্তমান। নদী ভূঙ্গীর দল তাদের শিন্তা বাজিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিছে, শিবাদলের কোলাহলে শাশান-দেশ মুখরিত। ভগীরথের শভ্রথবনি আর ত্যাগ-সুরধুনীকে মর্ত্যে নিয়ে আসছেন না,— 'শাশানকুকুরদের কাড়াকাড়ি–গীভিতে আজ রোগশোকে মুহ্যমান নিস্তব্ধ দেশকে প্রাণধান বলে প্রতিভাত করছে।

, Îş.

আজ এই শব–সাধনায় তরুণ বাংলার ডাক পড়েছে—এস ভাই, তোমাদের মরণজ্ঞয়ী পণ আর একবার শক্তিপীঠ বাংলাকে পবিত্র করুক। নেতাদের স্তোকবারের ভুলো না—তোমাদের কাঁধে চড়ে যাঁরা নিজেদের উচু দেখান, সিদ্যবাদের নাবিকের সেই বোঝা কেলে দাও। তুবড়িবাজি দেখে মুগ্ধ হয়ে আকাশের দিকে ক্রয়ে থেকো না—তোমার দুর্গম অমানিশার পথে ওই আলো কেবল চোখে যাধা লাগায়। একটা পিন্তল বা বোমার আওয়াজে তুমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িও না—ওর চেয়ে ঢের বড় শক্তি তোমার অপেক্ষায় সঞ্চিত হয়ে আছে, তুমি নবযুগের রামের মতো সেই শক্তিকে পায়াণী অহল্যার ন্যায় প্রাণের স্পর্শে মুক্তিদান করে। গণআন্দোলনের চলমান শক্তি এই নিরশ্রীকৃত প্রাণহীনের দেশে বিপ্লবের বন্যা এনে দিক, যুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞাল সর ভেসে যাক।

ব্দুড় জীব তাঁর চড়কে ঘুরিয়া হলো বেভুল তথাপি পড়ে না পাগল শিবের মাথার ফুল ! বল সন্ন্যাসী, মুখ ফুটে বল, কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস জ্বল ? রক্ত-নয়ন ডুবিছে তপন না পেয়ে কূল। দিন যায়, কেন পড়ে না শিবের মাথার ফুল!

নান্তন প্ৰথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ২৩শে পৌষ ১৩৩২

### 'গণবাণী' ও মুজফফর আহমদ

্রেই পত্রখানি দেশবন্ধু চিডরঞ্জন দাশের স্বরাজ দলের অন্যতম মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আজুলন্ডি' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শ্রী গোপাললাল সান্যাল মহাশয়কে লিখিত। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২০শে আগস্ট সংখ্যা 'আজুলন্ডি' পত্রিকার পুস্তক–পরিচয় বিভাগে শ্রী তারানাথ রায় 'তারা–রা' ছদ্মনামে বঙ্গীয় কৃষক–শ্রমিক দলের মুখপত্র 'গণবাণী'র সমালোচনা করেন। তারই জবাবে কবি এই পত্রটি লেখেন।

শ্রীযুক্ত আত্মশক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেৰু,

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন

প্লাপনার (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের) ২০শে আগস্টের 'আত্মশক্তি'র 'পুস্তক–পরিচয়'–এ নতুন সাপ্তাহিক 'গণবাণী'র সাথে আমিও সংশ্লিষ্ট। অবশ্য 'গণবাণী' পুস্তক নয়, 'আত্মশক্তি'র পুস্তক–পরিচয়ের সুবিধা নিয়ে পরিচিত হলেও, যেমন আত্মশক্তি আপনার কাগজ হলেও, ঐ সমালোচনাটা আপনার নয়।

ঐ 'পরিচয়' নিয়ে বলবার কথাটুকু আমারই ব্যক্তিগত, আমাদের কৃষক শ্রমিক দলের নয়। আশা করি, আপনার ঢাউস কাগজের একটুখানি জায়গা ছেড়ে দেবেন আমার বক্তব্যটুকু জানাতে। এ অনুরোধ করলাম এই সাহসে যে, অপনার সম্পাদিত পত্রিকাটি 'শুক্রবারের আত্মশক্তি', 'শনিবারের পত্র'নয়। হঠাৎ এ কথাটা বলার হেতু আছে। কেউ বলছিলেন, 'শনিবারের চিঠি' ন⊢কি একীভূত হয়ে উঠেছে 'আত্মশক্তিকে সাথে। অবশ্য, আমার একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়নি, যদিও দু'তিনবারে আমার এইরূপ ভুল ধারণা করিয়ে দিয়েছেন আর কি। এরকম ধারণার আরও কারণ আছে। হঠাৎ একদিন কাগজে পড়লাম ইটালির মুসোলিনি আর আফ্রিকার হাবসি রাজার ইয়ার্কি চলতে চলতে শেষে কি একরকম সম্বন্ধ পাকতে চলেছে। সেই ইয়ার্কিটা গুজব যে, হাবসি দেশটা ইটালির সাথে একীভূত (Incorporated) হয়ে যাচ্ছে। হবেও বা। এত সাদা Vs অত কালোয়, অত শীত vs গ্রীন্মের যদি আঁতাত হতে পারে, তবে শনিবারের পত্র শুক্রবারের পত্রিকাতেই বা বন্ধুত্ব হবে না কেন, একীভূত না হোক। আমরা আদার ব্যাপারি অত সব জাহাজের খবর নেওয়া ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই। তবে জানেন কি, 'খোশ খবরকা ঝুটা ভি আচ্ছা' বলে একটা প্রবাদ আছে, অর্থাৎ ওটাকে উলটিয়ে বললে ওর মানে হয় 'বুরা খবরকা সাচ্চা ভি না চা'। আপনার 'অরসিক রায়' এবং প্রবাসীর অশোকবাবুতে যখন কথা কাটাকাটি চলছিল তখন ওটা ইয়ার্কির মতো অত হালকা বোধ হয় নাই, যা দেখে আমরা আশা করতে পারতাম যে ওটা শিগগিরই একটা সম্বন্ধে পেকে উঠবে। 'ফরেন পলিসি' আমরা বুঝিনে, তবে আমার এক বন্ধু একদিন বলেছিলেন, এ লেখালেখির শিগগিরই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে, কেননা অশোকবাবুর লেখার ক্ষমতা না থাক, তাঁর ঘূষি লড়বার ক্ষমতা আছে।

চিস্তার বিষয়, সন্দেহ নেই। অশোকবাবুর লেখার কসরত দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু বক্সিং শিখলে যে শক্তিশালী লেখক হওয়া যায়, এ সন্ধান তো আগে আমায় কেউ দেননি। তাহলে আমি আমার লেখার কায়দাটা অশোকবাবুর কাছে দেখেই শিখতাম। আর অশোকবাবু ও তাঁর চেলাচামুণ্ডারা আমায় লিখতে শেখাবার জন্য কিরূপ সমুৎসুক, তা তাঁদের আমার উদ্দেশ্য বহু অর্থব্যয়ে ছাপা বিশেষ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'গুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। বাগ্দেবী যে আজকাল বাগ্দিনী হয়ে বীণা ফেলে সজনে কাঠের ঠেন্সা বাজাচ্ছেন, তাও দেখতে পাবেন।

আপনাকে আমি চিনি, তাই আমার ভয় হচ্ছিল আপনার কাগজের ইদানীং লেখাগুলো দেখে যে,কোনোদিন বা আপনারও নামের শেষে (B.A. Cantab) দেখে ফেলি। চিঠি মাত্রেই প্রাইভেট, এ কথা নীতিবিদ রামানন্দবাবুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত না হলে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারতেন? ও-রকম লেখা এরকম Oxen বা Cantab B.A. ইউরোপ-প্রত্যাগত অতিসভ্য ছাড়া বোধ হয় কেউ লিখতে তো পারেনই না, পড়তেও পারেন না। অশোকবনের চেড়ির মার সীতার প্রতি কিরাপ মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল জানা নেই। কিন্তু সে মার সরস্কতীর ওপর পড়লে যে কিরাপ শারাত্মক হয়, তা বেশ বুঝছি। আমার ভয় হচ্ছে, কোনোদিন বা শ্রীযুক্ত বলাই চাটুক্তে লেখা শুরু করে দেন।

শিবের পীত গাইতে ধান ছেনে নিলাম দেখে (ধান ভানতে শিবের গীত' নয়) আপনি হয়তো অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে মনে করিয়ে দিছি যে এটা চিঠি, প্রবন্ধ নয়। আর, চিঠিতে যে আবোল–তাবোল বকবার অধিকার সকলেরই আছে, তা 'শনিবারের চিঠি' পড়লেই দেখতে পাবেন। তাই বলে আমার এ চিঠিটা রবিবারের উত্তরও নয়। কেননা তাঁরা এত চিঠি লিখেছেন আমায় যে, তার উত্তর দিতে হলে আবার গণেশ ঠাকুরকে ডাকতে হয়। এটাকে মনে করে নিন আসল গান গাইবার আগে একটু তারারা করে নেওয়া, মেমন আপনারা তারারা করেছেন গণবাণীর আলোচনা করতে গিয়ে।

শ্রীযুক্ত তারারা লিখেছেন 'লাঙল উঠে গিয়ে এটা (অর্থাৎ গণবাণী) নামাল। কিন্তু 'গণবাণী'র কভারে লেখা আছে, এর সাথে 'লাঙল' একীভূত হয়েছে। যেমন Forword—এর সাথে Indian Daily News প্রভৃতি একীভূত হয়েছে। অতএব আসলে লাঙল উঠে গেল না, সে রয়ে গেল গণবাণীর মধ্যে। এর কারণও দেখিয়েছেন ওর সম্পাদক মুক্তফ্বর আহমদ। 'গণবাণী'র কভারের লেখাটুকু বোধ হয় শ্রীযুক্ত তারারা চোখে পড়েনাই। অবশ্য আমি এ ইচ্ছা করছি না যে, তার চোখে লাঙল প্রভুক। চোখে খড়কুটো পড়লেই যে রক্ম অবস্থা হয়ে উঠে!

তিনি আরো লিখেছেন, এ নামের দল (বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল) এদেশে কবে জৈরি ছলো, কারা করল, কোনো ভাতকাপড়ের সংস্থানহীন অনশন–অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকরা এর কর্ণধার তা সাধারণকে জানানো উচিত। কোনো সাধারণ সভায় এর উদ্বোধন, সেটাও জানানো দরকার। 'শ্রীযুক্ত তারারা' 'দরিয়াপারে' খবর লেখেন, অনেক কাগজে অনেক রকম কিছু লেখেন, সুতরাং দরিয়ার এপারের দেশি খবরটাও তিনি রাখেন এ বিশ্বাস করা অপরাধের নয় নিশ্চয়। কিন্তু না রাখাটা অপরাধের, অন্তত তাঁর পক্ষে যিনি রাজনীতি আলোচনা করেন। তিনি আপাতত আপনার কাগজে কৃষক–শুমিকের খবরাখবর করলেও আগে নিশ্চয় করতেন না। নইলে তিনি ও-রকম প্রশু করে নিজেকে লজ্জায় ফেলভেন না। 'বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল' সম্বন্ধে দু'-একটা খবর দিচ্ছি ওঁকে, ওঁর ওগুলো জান্য থাকলে কাজে লাগবে। গত ফেব্রুয়ারি মাঝের ৬ই ও ৭ই তারিখে কৃষ্ণনগরে নিখিল রক্ষীয় প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়, যার সভাপতি হয়েছিলেন ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ঐ কনফারেন্সের বিবরণী বাংলার ইংরাজি–বাংলা প্রায় সব কাগজেই বেরিয়েছিল। লাঙলে তো বেরিয়েছিলই। অবশ্য ধনিকদলের কাগজ 'ফ্রওয়ার্ড' সে বিবরণ ছাপায়নি—শুধু সভার সংবাদটুকু কোনো নারীহুরণের মামলার শেষে দেওয়া ছাড়া। এর পর এলবার্ট হল প্রভৃতি স্থানে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের যতগুলো সভাসমিতি হয়েছে, তার কোনো সংবাদই ছাপেনি 'ফরওয়ার্ড'। আমরা দিয়ে আসলেও না। সম্পাদকীয় এই ধর্ম ও সৌজ্বন্যটুকু বাংলার আর কোনো কাগজ অতিক্রম করেনি। অবশ্যই 'ফরওয়ার্ড' বিলেতের ও জগতের আরো আরো দেশের শ্রমিকদের কথা লেখে, সুত্তরাং ও-কাগজে বাংলার জঘন্য চাষি-মজুরের কথাও লিখতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাতে আবার এ কৃষক–শ্রমিক দলটা তুলসীবাবুর, নলিনীবাবুর মতো

ধনিক নেতার দ্বারা গঠিত নয়। গঠন করলে কারা, না, যত সব বিভিন্ন জেলার সত্যিকারের মজুর, ক্ষয়কেশো হাড়-চামড়া বের করা, আধ–ন্যাংটা বেগুম–সিদ্ধ মতো মুখওয়ালা চাধা–মজুর। আর তাদের নেতাগুলোও তদ্রপ– না আছে চাল না আছে চুলো। তাতে বলশেভিক ষড়যন্ত্রের আসামি সব। বোঝো ঠ্যালা!

ী যাক, ঐ প্রজা সম্মিলনের প্রস্তাবসমূহ নবম সংব্যা লাঙলে বেরিয়েছিল। ঐ সম্মিলনের প্রথম প্রস্তাবই হচ্ছে কৃষক–শ্রমিক দল গঠনের প্রস্তাব।

উহার চতুর্থ প্রস্তাব হচ্ছে : 'লাঙল পত্রিকাকে কৃষক ও শ্রমিকদের মুখপত্ররূপে আপাতত গ্রহণ করা হউক।'

প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবক ও সমর্থক সকলেই বিভিন্ন জেলার কৃষক ও শ্রমিক।

অরপর তারারার সঙ্গিন প্রশ্নু—'কোনো কোনো ভাত-কাপড়ের সংস্থানহীন অনশন– অর্ধাশনক্রিষ্ট শ্রমিকেরা এর কর্শধার।' উত্তরে তারারা মহাশয়কে সানুনয় অনুরোধ জানাচ্ছি তিনি যেন দয়া করে একবার ৩৭ হ্যারিসন রোডের 'গণবাণী' অফিসে পদধূলি দিয়ে যান। গেলে দেখতে পাবেন, বহু হতভাগ্যের পদধূলি 'গণবাণী' অফিসে স্থূপীকৃত হয়ে 'গণবাণী'–কেও ছাড়িয়ে উঠেছে ? সে অফিসে মাদুরের চেয়ে মেঝেই বেশি, চেয়ার টেবিল তো নঞ্জতৎপুরুষ সমাস। মানুষগুলির অধিকাংশই মদ্যপদলোপী কর্মধারয়। অবশ্য খাবার বেলায় বহুবীহি। বাজপড়া, মাথা–ন্যাড়া তালগাছের মতো সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে চোখে জল আসে, বিশেষ করে যখন দেখি, 'গণবাণী'র কর্ণধার হতভাগ্য মুজফফর আহমদকে। অবস্থা তো সব—'ফকির–ফোকরা, হাঁড়িতে ভাত নেই, শানকিতে ঠোকরা।' আর শরীরের অবস্থা তেমনি। যেন সমগ্র মানবসমাব্দের প্রতিবাদ ! আমি হলফ করে বলতে পারি মুজফফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটেও জল আসবে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌন কর্মী, এমন সুদর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবির দেশে নোয়াখালিতে, এই মোল্লা–মৌলবির দেশ বাংলায়, তা ভেবে পাইনে। ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না। ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে। আজ তাকে যক্ষ্মা খেয়ে ফেলেছে, আর কটা দিন সে বাঁচবে জানি না। ওর পায়ের তলায় বসে শিষ্যত্ব করতে পারে না, এমন অনেক মুসলমান নেতা আর্জ এই সাম্প্রদায়িক হুড়োহুড়ির ও যুগের হুজুগের সুবিধে নিয়ে গুছিয়ে নিলে, শুধু মুক্তফফর দিনের পর দিন অর্ধাশন অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে শুকিয়ে মরছে। আমি জানি, এই 'গণবাণী' বের করতে তাকে দুটো দিন কাঠে কাঠ অনশনে কাটাতে হয়েছে। বুদ্ধু মিঞাও আজ লিডার, আর মুক্তফ্রর মরছে রক্তবমন করে। অপচ মুজফফরের মতো সমগ্রভাবে নেশনকে ভালবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালবাসতে কোনো মুসলমান নেতা দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখিনি। এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দিনে যদি কারুর মাথা ঠিক থাকে, তা মুজ্ঞফফরের, 'লাঙ্ডল' ও 'গণবাণী'র লেখা প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারবেন।

দেশের ছোট বড় মাঝারি সকল দেশপ্রেমিক মিলে যখন 'এই বেলা নে ঘর ছেয়ে' প্রবাদটার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করে পনর দিন বিনাশ্রমে জেল বাসের বিনিময়ে অন্তত একশত টাকার 'ভাত কাপড়ের সংস্থান' করে নিলে, তখন যারা তাদের ত্যাগের মহিমাকে মলিন করল না আত্মবিক্রয়ের অর্থ দিয়ে—তাদের অন্যতম হচ্ছে মুক্তফফর। মুজফফর কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র কেসের দণ্ডভোগী অন্যতম আসামি এবং বাংলার সর্বপ্রথম মুসলমান স্টেট প্রিজ্বনার ! বাংলার বাইরে নানান খোট্টাই জেলে তার উপর অকণ্য অত্যাচার চলেছে। শেষে যখন যক্ষ্মায় সে মৃতপ্রায় তখন তাকে হিমালয় পর্বতন্থিত আলমোড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন ওজন তার মাত্র ৭৪ পাউন্ড ! সেখানে দিনের পর দিন কাটিয়েছে সে অনশনে, তবু সে চায়নি কিছু। সে বলেনি কোনোদিনই মুখ ফুটে যে, দেশের জন্য সে কিছু করেছে। বলবেও না ভবিষ্যতে। সে বলে না বলেই তো তার জন্য এত কান্না পায়, তার ওপর আমার এত বিপুল শ্রন্ধা। সেই নেতা যিনি আজ্ব কর্পোরেশনের মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ব্যাভেক যাঁর জমার অভেকর ডান দিকের শূন্যটা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন, যাঁকে কলকাতা এনে তাঁর টাউন হলের অভিভাষণ লিখিয়ে দিয়ে কাগজে কাগজে তাঁর নামে কীর্তন গেয়ে বড় করে তুলল সেই মুজফফর তার অতি বড় দুর্দিনে একটা পরসা বা এক ফোঁটা সহানুভূতি পায়নি ঐ লিডার সাহেবের কাছে। সে অনুযোগ করে না তার জন্য, কিন্তু আমরা করি।

যে মুসলমান সাহিত্য–সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল মুজফফর, অথচ তার নিজের নামু চিরকাল গোপন রেখে গেল, সেই মুসলমান সাহিত্য–সমিতির যখন নতুন করে প্রতিষ্ঠা হলো এবং তার নতুন সভ্যগণ মুজফফর রাজলাঞ্ছিত বলে এবং তাদের অধিকাংশই রাজভৃত্য বলে যখন তার বন্দি বা মুক্ত হওয়ার জন্য নাম পর্যন্ত নিলে না— তার ঋণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো দূরের কথা তখন একটি কথা কয়ে দুঃখ প্রকাশ করেনি মুক্তফফর। ও যেন প্রদীপের তেল, ওকে কেউ দেখলে না, দেখলে শুধু সেই শিখাকে, যা জ্বলে প্রদীপের তেলকে শোষণ করে। শুধু মুজফফর নয়, এ দলের প্রায় সকলেরই এই . অবস্থা। হালিম, নলিনী, সব সমান। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখো। একজনের অ্যাপেন্ডিসাইটিস, একজনের ক্যানসার, ম্যালেরিয়া, একজনের আলসার, একজনের ধরেছে বাতে। আর হাড়হাভাতে ও হাভাতে তো সবাই। যাকে বলে নরক গুলজ্বার, বলতে হলে সব শ্রীচরণ মাঝি ভরসা। কোমরের নিচে টাকা জুটাল না কারুর, আর পেটের ভিতর সর্বদা যেন বোমা তৈরি হচ্ছে—খিদের চোটে এমন হুড়মুড় করে। দিনরাত চুপসে আছে—বাতাস বেরিয়ে যাওয়া ফুটবলের ব্লাডারের মতো। চায়ের কাপগুলো অধিকাংশ সময়েই দম্ভ 'ক্লাইভ স্ট্রিট' করে পড়ে আছেন। লেখককে তাঁর ইলেকট্রিক ফ্যান শীতলিত এবং লাইট উচ্ছ্বলিত, ড্রয়ার টেবিল ডেম্ক পরিশোভিত, দারোয়ান দণ্ডায়িত, ত্রিতল অফিসকে ত্যাগ করে একটু নিচে নেমে (লিফট দিয়ে) তাঁদের অফিসের মোটরে করে আমাদের 'গণবাণী' অফিসের ও তার কর্ণধারদের দেখে যাবার নিয়ন্ত্রণ রইল। বুভূক্ষুগুলো অন্তত তাঁর পয়সায় একটু চা খেয়ে নেবে। অবশ্য ওকেও এক কাপ দেবে। আমি নিচ্ছে গিয়েই শ্রীযুক্ত 'তারারা'কে নিয়ে যেজাম, কিন্তু এদিকেও ভাঁড়ে ভবানী। কয়েকদিন, কলকাতায় যাবার বিশেষ প্রয়োজন থাকলেও যেতে পারছিনে ট্রেন ভাড়ার অভাবে। বাড়ির হাঁড়িতে ইদুরেরা বক্সিং খেলছে, ডন খেলছে। ক্যাপিটালিস্টরা আমার চেয়েও সেয়ানা, তারা বলে 'হাত বুলাতে হয়, গায়ে বুলোও বাবা, মাথায় নয়, তোমার হাত খরচটা মিলে যাবে, কিন্তু ও ক্মটা হবে না দাদা। এমনকি মুজফফরের মতো সুঁটকি হয়ে মরো–মরো হলেও না।'

তারপর 'গণবাণী'র লেখা নিয়ে 'তারারা' বলেছেন—'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্র্মিকেরা লেখাপড়ার সঙ্গে গোটা কয়েক মতবাদ শিখলে ওগুলো শিগগিরই বুঝতে পারবেন ?'—
তাঁর ইঙ্গিতটা এবং রসিকতাটা দুটোই বুঝলাম না, বুঝলাম শুধু তাঁর জানাশানা কতটুকু—অন্তত সেই সম্বন্ধে, যে সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি কি জানেন না যে, কোনো দেশের কোনো শ্রমিক কার্ল মার্জের 'ক্যাপিটাল' পড়ে বুঝতে পারবে না এ মতবাদটা যারা পড়বে, তারা কৃষক—শ্রমিক নয়, তারা লেনিন ল্যাম্পব্যারির নমুনার লোক। কার্ল মার্জের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে যারা জগণ্টাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন বা গড়ছেন। মৃতবাদ কোনোকালেই জনসাধারণ বুঝবে না, মতবাদ তৈরি ক্রে তুলবে সেই রকম লোক যারা বোঝাবেন এ মতবাদের মর্ম জনসাধারণকে। ইন্জিন চালাবে ড্রাইভার কিন্তু গাড়িতে চড়বে সর্বসাধারণ। 'গণবাণী'ও কৃষক শ্রমিকের পড়ার জন্য নয়, কৃষক—শ্রমিকদের গড়ে তুলবেন যাঁরা—'গণবাণী' তাঁদেরই জন্য। কৃষক—শ্রমিক দলের মুখপত্র, মানে তাদের বেদনাতুর হৃদয়ের মৃক মুখের বাণী 'গণবাণী' ও তাদের বইতে না পারা ব্যথা কথায় ফুটিয়ে তুলবে 'গণবাণী'। ইতি—

৮ই ভার্র ১৩৩৩ বঙ্গাঁব্দ বিনীত নজকল ইসলাম

### বাঙালির বাংলা

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে 'বাঙালির বাংলা'—সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞানশক্তি ও প্রেম—শক্তি (ব্রন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্মশক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দির্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্মবিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা—বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনাশক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল

অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় ; দিব্যশুক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয়—বিষ্ণুজানে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পঞ্চেয়ের দেয় না। এই তমকেশাসন করতে পারে একমাত্র রজগুণ, অর্থাৎ ক্ষাত্রশক্তি। এই ক্ষাত্রশক্তিকে না জাগালে মানুষ্কের মাঝে যে বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মশক্তি আছে, তা তাকে তমগুণের নরকে টেনে এনে প্রায় সংহার করে ফেলে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। তাদের ক্ষাত্রশক্তি জাগল না বলে দিব্যশক্তি কোনো কাজে লাগল না—বাঙালির চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গীরি অগ্নি উদ্গিরণ করল না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণারিত। সত্ব, রক্ত ও তম এই তিনগুণ। সত্বগুণ, ঐশীশক্তি অর্থাৎ সংশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ব গুণের প্রধান শত্রু তম গুণকে প্রবর্ল ক্ষাত্রশক্তি দমন করে। অর্থাৎ আলস্য, কর্মবিমুখতা, পঙ্গুত্ব আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুদর করে। জীবনশক্তিকে চিরজাগ্রত রাখে, যৌবনকে নিত্য তেজপ্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, জরা, ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালীর মস্তিক ও ইদর্য ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ঝণে, অভাবে, দৈন্যে, ব্যাধিতে, দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মতো জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তাঁরা সর্ব দৈবশক্তির লীলানিকেতন বলেছেন। এই হিমালয়ের গভীর হৃদগুহার অনস্ত সুহেধারা বাংলার শত শত নদ–নদী রূপে আমাদের মাঠে–ঘাটে মরে পড়েছে। বাংলার সূর্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না। বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধী বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী। বাংলার জল নিত্য প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্যউর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। পৃথিবীর আর কোনো দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। এত ফুল, এত পার্ষি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ—আল্লাহ–ভগবানের উপাসনা, উপবাস–উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনো ফুরাবে না। বাংলার সুবর্ণ–রেখার বালিতে পার্নিতে স্বর্ণরেণু। বাংলার অভাব কোথায় ? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে ঝিলে বিলে পুকুরে ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায় ? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ ধান পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশি লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ করি না, উলটো, তাদের দাসত্ব করি ; এ লুষ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাণ্ডালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজ্যে বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ—লেখায় লিখিত ৄ রাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেখায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি শ্ববি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি; সহস্র সহস্র ফকির—দরবেশ ওলি–গাজির দরগা পরম পবিত্র। হেখায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শব্দ ঘন্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা রোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতামন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

আজ আমাদের আলস্যের, কর্মবিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালি সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারত অরাই আন্ধ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারি। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অব্দগর বনের বাঘ নিয়ে বাস করে, তারা আব্দ নিরক্ষর বিদেশির দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, সারা দেহমনে আসে প্রলম্বের কম্পন, সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশুন্দ্রল। যাদের মাথায় নিত্য স্থিত্ব মেঘ ছায়া হয়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে, শ্যামায়মান অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ন-শান্তশ্রী, বন্ধের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে উঠে,—হায় তারা এই অপমান এই দাসত্ত বিদেশি দস্যুদের এই উপদ্রব নির্যাতনকে কি করে সহ্য করে ? ঐশী ঐশ্বর্য—যা আমাদের পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে তাকে বিসর্জন করে অর্জন করেছি এই দৈন্য, দারিদ্র্যে, অভাব, লাঞ্ছনা। বাঙালি সৈনিক হতে পারল না। ক্ষাত্র শক্তিকে অবহেলা করল বলে তার এই দুর্গতি—তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাট রবিফসল তার সোনা তামা লোহা কয়লা—তার সূর্ব ঐশ্বর্য বিদেশি দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না 'এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ–ঐশ্বর্য ! খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পূর্ল করবে—তাকে 'প্রহারেণ ধন্ঞয়' দিয়ে বিনাশ করব, সংহার করব।'

বাঙালিকে, বাঙাূলির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও :

'এই পবিত্র বাংলাদেশ বাঙালির—আমাদের। দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' তাড়াব আমরা,করি না ভয় যত পরদেশি দস্যু ডাকাত 'রামাদের 'গামাদের।'

বাংলা বাঙালির হোক ! বাংলার জয় হোক ! বাঙালির জয় হোক।

নবযুগ ৩রা বৈশাখ, ১৩৪৯

### মিয়া কা সারং

ইহা কাফি ঠাটের অন্তর্গত। ইহাকে তানসেনের ঘরের রাগিণী বলে। ইহাও এক প্রকার সারং। ইহার রেখাব স্পষ্ট। উদারার মুদারা গ্রামের এই রাগিণী অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়। উদারা গ্রামে যেখানে নিখাদ ও ধৈবতের সঙ্গত হয় সেখানে কতকটা মিয়া কি মল্লারের মতো শোনায়। গুণী মাত্রেই জানেন যে, তানসেনের আয়ন্তাধীন ও প্রিয় রাগিণী ছিল কানাড়া। এই জন্য অনেকের মতে এই সারঙেও কতকটা কানাড়ার ছাড়া আসা উচিত এবং আসেও। এই সব রাগিণী মুসলমান রাজত্বের সময় গুণী ওস্তাদগণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

### দুটি রাগিণী

[ (वंशुका ও দোলন চাঁপা ]:

'বেণুকা' ও 'দোলন শ্রঁপা' দুটি রাগিণীই আমার সৃষ্টি। আধুনিক (মডার্ণ) গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশি অনুভব করি তা হচ্ছে 'সিমিট্রি' (সামঞ্জস্য) বা 'ইউনিফরমিটি'র (সমতা) অভাব। কোনো রাগ বা রাগিণীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিণীর সিশ্রুপ ঘটাতে হলে সঙ্গীত—শাম্বে য়ে সৃষ্ট্র জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগ—রাগিণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগ—রাগিণী যদি তার 'গ্রহ' ও 'ন্যাস' এবং বাদী, বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তাহলে তাতে কখনো সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।

ক্লাসিক্যাল ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যে অভিদব রস সৃষ্টি হতে পারে, মানুষের মনকে 'মহতে মহীয়ান' করতে পারে, তা আধুনিক সুরের একঘেয়ে চপলতায় সম্ভব হতে পারে না। আর যাঁরা মনে করেন হিন্দি ছাড়া বাংলা ভাষায় খেয়াল ধ্রুপদ ইত্যাদি গান হতে পারে না, আমাত্র এই গান দুটির স্বর–সমাবেশ ও তালের, লয়ের ও ছন্দের 'কর্তব্য' জাদের সে ধারণা বদলে দেবে। গানের 'আঙ্গিক' বা মিউজিক্যাল টেকনিক বঁজায় রেখেও এই শ্রেণির গান কত মধুর হতে পারে, আশা করি, আমার এই গান দুটিই তা প্রমাণ করেবে।

সুর : বেণুকা/তেতালা

'বেণুকা ওকে বাজায় মহুয়া–বনে কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে।'

S. . . . . .

সুর : দোলম–চাঁপা/তেতালা

'দোলন–চাঁপা বনে দোলে দোল–পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে, শ্যাম পল্লব–কোলে যেন দোলে রাধা লতার দোলনাতে।'

33 35 A

### হোসেনী কানাড়া

কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। এই রাগিণীও নূতন সৃষ্টি। কবি আমির খসরু এই রাগিণীর সুষ্টা বলিয়া কথিত আছে। এই রাগিণীও প্রাচীন সৃষ্ঠীত–গ্রন্থে নাই। যেমন আড়ানা মধ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া গাহিতে হয় তেমনি হোসেনী কানাড়ারও গ্রহ সুর মধ্যম। আড়ানা হইতেই হাতে কানাড়ার অঙ্গ বেশি। আড়ানা, মেঘ, হোসেনী, সাহানা, সুহা, সুঘরাই, সুর মঙ্গার—(এইসব) রাগিণীতে সারদের অঙ্গ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাতে কিন্তু কানাড়ার অঙ্গই প্রধান ইইয়া ওঠে। তারার ষড়ক্ত—ইহার চমৎকারিত্ত্বের অন্যতম সহায়ক। ধ্বৈত্ত গান্ধারের ব্যবহারের বিশেষ প্রণালিই (অধিকন্তু বা স্বন্ধত) এই রাগিণীকে কানাড়ার জাতীয় অন্য রাগিণী হইতে পৃথক করে। রাগ—লক্ষণ গ্রন্থে হোসেনী কানাড়ার আন্ত্রেহী সম্পূর্ণ ও অবরোহীতে নিখাদ বর্জিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

### नीलान्यती

'নীলাম্বরী' কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। পঞ্চমবাদী—এই রাগিণীতে খড়জ পঞ্চমের সঙ্গীত থাকে। গান্ধার কম্পব :—ইহা বিশেষভাবে সারণ রাখা কর্তব্য। পণ্ডিতগণ বলেন, ইহার আরোহীতে ধৈবত বর্জিত করিয়া গাহিতে ইয়। ইহার আরোহীতে বহু গুণী গায়ক তীব্র গান্ধারও লাগাইয়া থাকেন। যদি ঠিকভাবে তীব্র গান্ধার লাগানো যায়, তাহা হইলে ইহার রূপ বিকৃত হয় না। মধুমতি ও ভীমপলাশীর মিশ্রণে এই রাগিণীর উৎপত্তি। এ রাগিণী প্রায় অপ্রচলিত।

আরোহী:— সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা অবরোহী: —র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা। লক্ষণ গীত—তেওড়া (দ্রুত লয়)

### আমার লীগ কংগ্রেস

્રેન્ડ.

আমার স্বধর্মী কোনো কোনো ভাই বা তাঁদের কাগজ প্রচার করছেন—আমি নাকি মুসলিম লীগ বিদ্বেষী। বিদ্বেষ আমার ধর্ম-বিরুদ্ধ। আমার আল্লাহ নিত্য-পূর্ণ-পরম-অভেদ, নিত্য পরম-প্রেমময়, নিত্য সর্বদন্দাতীত। কোনো ধর্ম, কোনো জাতি বা মানবের প্রতি বিদ্বেষ আমার ধর্মে নাই, কর্মে নাই, মর্মে নাই। মানুষের বিচারকে আমি স্বীকারও করি না, ভয়ও করি না। আমি শুধু একমাত্র পরম বিচারক আল্লাহ ও তাঁর বিচারকেই মানি। তবু যাঁরা ভ্রান্ত বা বিদ্বেষবশত আমার এই নিন্দাবাদ করছেন তাঁদের ও আমার প্রিয় মুসলিম জনগণের অবগতির জন্য আমার সত্য অভিমত নিবেদন করছি।

আমি নবমুগে যোগদান করেছি, শুধু ভারত্রেনয়, জগতে, নবমুগ আনার জন্য। এ আমার অহংকার নয়, এ আমার সাধ, এ আমার সাধনা। এই বিদ্বেষ–কলহ-কলজ্বিক্ত, প্রেমহীন, ক্ষমাহীন অসুদর পৃথিবীকে সুদর করতে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে—আল্লার বাদনা রূপেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। 'ইসলাম' ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে—কোরান মজিদে এই মহাবাণীই উথিত হয়েছে। ... এক আল্লাহ ছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র মানবধর্ম। আমি যদি আমার অতীত জীবনে কোনো 'কফুর' বা 'গুনাহ' করে থাকি তার শান্তি আমি আমার প্রভু আল্লার কাছ থেকে নেবো, তার শান্তি কোনো মানুষের দেওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ লা—শরিক, একমেবাদিতীয়ম। কে সেখানে 'দ্বিতীয়' আছে যে আমার বিচার করবে ? কাজেই কারও নিদাবাদ বা বিচারকে আমি ভয় করি না। আল্লাহ আমার প্রভু, রসুলের আমি উমত, আল—কোরান আমার প্রথ–প্রদর্শক।

এ ছাড়া আমার কেহ প্রভু নাই, শাফায়ত দাতা নাই, মুর্শিদ নাই। আমার আল্লাহ আল ফাদালিল আজিম—পরম দাতা। তিনিই আমাকে জাতির কাছ থেকে, কৌমের কাছ থেকে, কোনো দান নিতে দেননি। যে দক্ষিণ হাত তুলে কেবল তার কৃপা ভিক্ষা করেছি তাঁর দাক্ষিণা ছাড়া কারুর দানে সে-হাত কলন্ধিত হয়নি। আজ তিনিই এই প্রথম্বন্ট, অন্ধ আশ্রয়-ভিক্কুকের হাত ধরে একমাত্র তাঁর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমার ক্ষমাসুদর আল্লার পূর্ণ ক্ষমা পেয়েছি, সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর বাদা হবার অধিকার পেয়েছি। আমার আজ্ব আর কোনো অভাব নাই, চাওয়া নাই, পাওয়া নাই।

আমার কবিতা আমার শক্তি নয়; আল্লার দেওয়া শক্তি—আর্মি উপলক্ষ মাত্র! বীণার বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে-গুণী, সমস্ত প্রশংসা তারই। আমার কবিতা যাঁরা পাড়ছেন, তাঁরাই সাক্ষী: আমি মুসলিমকে সভ্যবদ্ধ করার জন্য তাদের জড়ত্ব, আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্রেব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। বাংলার মুসলমানকে শির উচু করে দাঁড়াবার জন্য—যে শির এক আ্লায়হ ছাড়া কোনো মুমাটের কাছেও নত হয়নি—আল্লাহ যতটুকু শক্তি দিয়েছেন তাই দিয়ে বলেছি লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়েও তার সাধনা করেছি। আমার ক্যান্যভিকে তথাক্থিত 'খাট্টা'

করেও গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামি গান রেকর্ড করে নিরক্ষর তিন কোটি মুসলমানের ইমান অটুট রাখারই চেষ্টা করেছি। আমি এর প্রতিদানে সমাজের কাছে জাতির কাছে কিছু চাইনি। এ আমার আল্লার হুকুম, আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি মাত্র। আজো আমি একমাত্র তাঁরই হুকুমবরদারূপে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেছি—আমার দীর্ঘদিনের গোপন তীর্থযাত্রার পর।

আমি আজ জিজ্ঞাসা করি : আমি লীগের মেস্বার নই বলে কি কোনো লীগ–কর্মী বা নেতার চেয়ে কম কাজ করেছি? আজো 'নবযুগে' এসেছি শুধু মুসলমানকে সভ্ববন্ধ করতে—তাদের প্রবল করে তুলতে—তাদের আবার 'মার্টায়ার'—শহীদি সেনা করতে। বাংলার মুসলমান বাংলার অর্থেক অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গ আলস্যে জড়তায় পঙ্গু। এই অঙ্গকে প্রবল না করলে বাংলা কখনো পূর্ণাঙ্গ হবে না। বাংলার এই ছত্রডঙ্গ ছিন্নদল মুসলমানদের আবার এক আকাশের ছত্রতলে, এক ঈদগাহের ময়দানে সমবৈত করার জন্যই আমি চিরদিন আজান দিয়ে এসেছি। 'নবযুগে' এসেও সেই কথা বলেছি ও লিখেছি ; এই 'নবযুগে' আসার আগে বাংলার মুসলমান নেতার নেতার যে ন্যাতা টানাটানির ব্যাপার চলেছিল—সেই গ্লানিকর বিদ্বেষ ও কলহকে দূর করতেই আমি লেখনি ও তলোয়ার নিয়ে, আমার অনুগত নির্ভীক, দুর্জ্বয়, মৃত্যুঞ্জয়ী 'নৌ–জোয়ানদের' নিয়ে—ভাইয়ে ভাইয়ে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে এসেছি। আমি কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করতে আসিনি। আল্লাহ জানেন, আর জানেন—খাঁরা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁরা—আমি কোনো প্রলোভন নিয়ে এই কলহের কুরুক্ষেত্রে যোগদান করিনি। 'লীগ' কেন, 'কংগ্রেস'কেও আমি কোনোদিন স্বীকার করিনি। আমার 'ধুমকেতু' পত্রিকা তার প্রমাণ। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কোনোদিন লিখিনি—কিন্তু তার নেতাদের বিরুদ্ধে লিখেছি। যে কোনো আন্দোলনেরই হোক, নেতারা যদি নির্লোভ, নিরহংকার ও নির্ভয় না হন, সে আন্দোলনকে একদিন না একদিন ব্যর্থ হতেই হবে।

লীগের আন্দোলন যেমন 'গদাই লম্করি' চালে চলছিল তাতে আমি আমার অস্তরে কোনো বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাইনি।...

আমি 'লীগ' 'কংগ্রেস' কিছুই মানি না, মানি শুধু সত্যকে, মানি সার্বজ্ঞনীন বাতৃত্বকে, মানি সর্বজ্ঞনগণের মুঁজিকে। এক দেশের সৈন্যদল অন্যদেশ জয় করতে যায় বরং তাদেরও স্বীকার করি—কিন্তু স্বীকার করি না ভীরুর আস্ফালনকে, জ্বেল কয়েদিদের মারামারিকে। এক খুঁটিতে বাঁধা রামছাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, কেউ খুঁটি মুক্ত হলো না, অথচ তারা তাল ঠুকে এ ওকে খুসু মারে। দেখে হাসি পায়।

মুসলমানের জন্য আমার দান কোনো নেতার চেয়ে কম নয় ; যে–সব মুসলমান যুবক আজ নবজীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণের সাহাম্য করছে তাদের প্রায় সকলেই অনুপ্রেরনা পেয়েছে এই ভিক্কুকের ভিক্ষা—ঝুলি থেকে।

আল্লার সৃষ্টি এই পৃথিবী আজ অসুদরে, নির্বাতনে, বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষ আল্লার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি—'ভাইসরয়।' মানুষ আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ চেষ্টা করলে সমস্ত ফেরেশতাকেও বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে, ত্রি-লোকের বাদশাহি পেতে পারে—এ আল্লাহর নির্দেশ। মানুষ মাত্রেই আল্লার সৈনিক। অসুদর পৃথিবীকে সুদর করতে সর্ব নির্যাতন, সর্ব অশান্তি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে মানুষের জন্ম। আমি সেই কথাই আজীবন বলে যাব, লিখে যাব, গেয়ে যাব; এই জগতের মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশকে আবার পূর্ণ শুদ্ধ পূর্ণ নির্মল করব—এই আমার সাধনা। পূর্ণ চৈতন্যময় হবে আল্লার সৃষ্টি এই আমার সাধ। পূর্ণ আনদময়, পূর্ণ শান্তিময় হবে এ পৃথিবী—এ আমার বিশাস। এ বিশাস আল্লাতে বিশ্বাসের মতোই অটল। 'ফিরদৌসআলা'—পূর্ণ আনদধাম থেকে আমরা এসেছি। পৃথিবীতে সেই আনদধামেরই প্রতিষ্ঠা করব—এই আমাদের তপস্যা। এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবি করে তারা শয়তান। সে শয়তানদের সংহার করে আমরা আল্লার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করব। যে মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি নাই, সে মুসলমান নয়। যে ভীক্ত সে মুসলমান নয়। এই ভীক্তা, এই তামসিকতা, এই অপৌক্রষকে দূর করাই আমার লীগ, আমার কংগ্রেস। এ—ছাড়া আশ্বার অন্য-লীগ—কংগ্রেস নাই।

मिनिक 'नवयूत्र' ১৯৪১

### ন্বযুগের সাধনা

[১৯৪১ খ্রিন্টাব্দে কলকাতা থেকে নবপর্যায়ে প্রকাশিত 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজকল ইসলাম। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্তিক মঙ্গলবারের 'নবযুগ'— এ 'নবযুগার সাধনা' শিরোনামে নজকলের স্বাক্ষরিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২৫ ৮ ১৯৪৫ তারিখের কলকাতা গেজেটের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তৎকালীন অথও বাংলার জনশিক্ষা বিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক মৎপ্রথীত 'মঞ্জুমালা' সমগ্র বঙ্গদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য—পুক্তকরপে অনুমোদিত হয়। উক্ত পুস্তকের প্রথম লেখা হিসেবে ছাপা হয় নজকলের 'যুগের সাধনা'—নবযুগের সাধনা' নিবন্ধেরই 'ঈষৎ—পরিবর্তিত' পাঠ। নজকলের 'নবযুগের সাধনা' ছিল কথ্য ভাষায় লেখা এবং দীর্ঘ'; সেটিকে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা—অনুসারে সাধু ভাষায় ঈষৎ পরিবর্তিত ও সংক্ষেপিত করা হয়। মূল 'নবযুগের সাধনা' সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না বলে অগত্যা 'যুগের সাধনা' এখনে সংক্ষিত হলো—সম্পাদক ]

যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগতকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৃহত্তের চিন্তা করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করেন। ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকিলে জীবন, যৌষন ও কর্মের শক্তি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। পুকুরের জল গ্রামের কল্যাণ করে, কিন্তু সংক্রামক রোগের একটি জীবাণু পড়িলেই সে জল দৃষিত ও অপেয় হইয়া ষায়। কেননা, পুকুরের জলের চারিধারে বন্ধন; তার বিস্তৃতি রাই, পতি নাই, প্রবাহ নাই। নদীর জলেরও চারিধারে বন্ধন,—এক ধারে পাহাড়, এক ধারে সমুদ্র, দুই ধারে কূল। কিন্তু:তার বিস্তৃতি আছে, তাই গতি ও প্রবাহ নিত্যসাধী। এই প্রবাহের জন্যই নদীর জলে নিত্য শত রোগের বীজাণু পড়িলেও তাহা অশুদ্ধ হয়না, অব্যবহার্য হয়না। তাই নদী পুকুরের চেয়ে দেশের বৃহৎ কল্যাণ করে। নদীর নিত্য তৃষ্ণা সমুদ্রের দিকে; অসীমের দিকে। অসীম সমুদ্রকে পাইয়াও সীমাবদ্ধ দেশকে সে স্বীকার করে,—তার বক্ষচ্যুত হয় না। আমাদের আদর্শ পরম পূর্ণের; পরম নিত্যের তৃষ্ণা হইদেও আমরা কর্মচ্যুত হইব না, বৃহৎ কর্ম করিব।

বৃহৎ কর্মের অধিকারী হইতে হইলে, দেশের মানুষের বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করিতে হইলে, বৃহৎ শক্তির আধার হইতে হয়। নিত্য পরম ক্ষমাময় আল্লাহর তৃষ্ণা থাকিলে এই বৃহৎ কর্মের অধিকারী হওয়া যায়। নদী সমুদ্রের তৃষ্ণা নিয়ে ছোটে, তাই সমুদ্রকে পায়। সমুদ্রের তৃষ্ণা ছাড়া নদীর অন্য তৃষ্ণা নাই, তবু যাইতে যাইতে তার দুই কুলকে শস্য শ্যামল, ফুলে ফলে ফুল্ল করিয়া যায়; দুই কূলের লোকের সমস্ত অশুদ্ধিকে নিজের দেহে নেয়; তার দুই কূলের আবহাওয়াকে শুদ্ধ রাখে।

আত্মত্যাগী সাধকেরাই আনিবেন বদ্ধ জীবনে প্রাণশক্তির দুর্জয় প্রবাহ। যাঁহারা নবযুগের ছেলেমেয়ে, তাঁহারা এই প্রবাহে মুক্ত হইয়া এই প্রবাহ–তরঙ্গকে গন্ধনস্পর্শী করিয়া তুলুন—ইহাই নিপীড়িত মানবাত্মার প্রার্থনা।

### শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠন-প্রণালী

[ শ্রমিক-প্রজা–স্বরাজ্ব সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র–রূপে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর মুতাহিক ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ 'লাঙল' আত্মপ্রকাশ করে। নজরুল ইসলাম ছিলেন পত্রিকার প্রধান পরিচালক এবং দলের সাধারণ সম্পাদক।]

- নাম : ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজ্ঞা-স্বরাজ সম্প্রদায় এই দলের
  নাম হইবে।
- ২। উদ্দেশ্য : নারী–পুরুষ–নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ–স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।
- ৩। উপায় : নিরস্ত্র গণ–আন্দোলনের সমবেত শক্তি–প্রয়োগ উপরি–উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায় হইবে।
- ৪। সভ্যপদ: ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির যে-কোনো সভ্য এই দলের উদ্দেশ্য, গঠন-প্রণালি এবং কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন তিনিই কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির মজো হুইলে শ্রমিক-প্রজানস্বরাজ সম্প্রদায়ের সভ্য হুইতে শারিকেন।

- ার্ল প্রামান প্রামান কর্মার কর্মার কর্মার বাধ্য নাই।

   কর্মার বাধা নাই।

   কর্মার বাধা নাই।
- ৫। চাঁদা: এই দলের প্রত্যেক সন্ত্য দার্ষিক এক টাকার্টাদা দিকেসঃ শ্রুমিক্ষণ্ড কৃষক হইলে বার্ষিক এক আনা চাঁদা লাগিবে। প্রয়োজনস্থলে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমিতি চাঁদা না লইতেও পারেন।
- ৬। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েণ্ড: কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েণ্ড কমবেশি পনেরজন সভ্য লইয়াস্পঠিত হইবে। দলের মৃষ্টিকর্তচাণ তাঁহাদের প্রথম সভায় তিন বংশরের জন্য ইহাদিগকে নির্বাচিত করিবেন। পঞ্চায়েতচাণ নিমুলিখিত বিভাগগুলির প্রকণনা তাজাধিক বিভাগের জার লইবেন এবং তদ্বিময়ে চরম ক্ষমতা পাইবের্দ।

  ১ম প্রচার; ২য় অর্থ; ৩য় দল গঠনা; ৪র্থ শ্রমিক; ৫ম চার্মি; ৬ঠ ব্যবস্থাপক ক্রমতা পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সভ্যোর জারু ভোটাখাকিবে। সমান সমান স্থাল ফ্রেন্স্রের ব্যক্তি সভাপতির কাজ করিবেন, তিনি-কাশ্টিংভোট দিতে বারিবেন্দ্র তিনজন সভ্য থাকিলেই পঞ্চায়েতের কার্য চলিতে প্ররিবে।
- ৭ ন প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ: কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েন্ডের দ্বারা নিযুক্ত পাঁচ ইইতে নয়জন সভ্য কাইয়া ভারতীয় জাতীর মহাসমিতি নির্দিষ্টপ্রেত্যেক প্রদেশের প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ গঠিত ইইবে।
- চ্ছাত **প্রাদেশিক পরিষদ: প্রাদেশিক পঞ্চায়েতের** দ্বারা প্রথম অবস্থায় এক বংসরের ভ্র**জন্য নিমৃক্ত প্রহত্যক জেলার জন্য এক বা**প্রকাধিক প্রতিসিধি লইয়া প্রাদেশিক পরিষদ গুঠিত হইবে।
- ৯া জেলার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ জেলা, মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্বর প্রায়েষ্ক গঠনের চেট্টা করিবেন। এই সকল পরিষদ গঠিত হইর্জেগ্রামেশিক পরিষদ্ধ আদেশিক প্রঞ্জায়েৎ এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়েতের সভ্য নির্বাচনপ্রশালি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ১ বিশ্বনিক প্রকাশের বিশ্বনিক প্রকাশের
- ১০। উপরি–উক্ত নিয়মাবলীর বহির্ভূত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে **হইলে কেন্দ্রী**য় প্র পঞ্চয়েট করিবেন। একং সে বিষয়ে: **ভাঁহ**নেচর ফতই চরম বলবান ঘটকে চ্যা

#### নানুকু কুন্ত ক্ষমজ্যাৰৰ ক্ৰান্ত আৰু জ্বান্তিক স্থানিক ছিলালে লাগা**টাসভা** স্থান ক্ৰা **ক্ষমনীতি ও সংক্ৰমণ** নুকুন্ত দ্বাস্থ্য ক্ষান্ত আনিলা নিজন চলাই ক্ষমিক ক্ৰিয়েল নিজনিক স্থাননান্ত্ৰিক

এনিক ৰ ক্ষেত্ৰের সংগ্রন ১ প্রকল্প ১০০ মুক্তি জানিব

যেহেতু বিদেশি আমলাতন্ত্রের সৃষ্ট এবং সেই আমলতিন্ত্রের শাসন প্রণালির স্থিতির উপর যাহাদের চরম অন্তিত্বনির্ভর করে, সমাজের সেই শ্রেণির স্ফুল কলিজ, আইন আদালত ও কাউন্সিল বর্জনের দাবি করিয়া অসইযোগি আনোলমের অসফলতার অভিজ্ঞতাশ্রস্ত জ্ঞানে বোঝা যাইভেছে।

া যেন্তেজু ভারতীয় ব্যবহা–পরিষদ ও জ্রানেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের বাধা– প্রদাননীতি চেষ্টা দ্বারা আমলাতম্ভ্রকে ভারতের জাতীয় দাবির পরিপুরনে উদ্ধৃক করা যায় নাই, এবং সমন্ত ব্যবস্থা পরিকাশুলি স্বরাজ্যদলের সভাগপের দ্বারা অধিকৃত হইলেই ভবিষ্যতে ঐ নীতির সফলতার আশা দেখা যাইতেছে না।

ার করে করের আধীনতা–সমরের সেনানিগণের বপেচ্ছ গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে আবদ্ধ হওয়া বিষয়ে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের একযোগে তীব্র প্রতিবাদ আমলাতন্ত্রের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয় নাই।

যেহেতু অসহযোগ আন্দোলনের একমাত্র ধারা যাহাতে সাক্ষাৎ প্রতিরোধ ক্রিয়ার সার্বজনীন প্রয়োগ দেশব্যাপী বর্মবট ও খান্ধনা বন্ধের দ্বারা হইতে পারিত এবং তদ্বারা শাসনযন্ত্র ও শোক্ষাবন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লওয়া হইত, সেই ধারার প্রয়োগ বিষয়ে ভারতের সমস্ত অগ্রগামীরাজনৈতিক দলই বিরোধী বা নিশ্চেষ্ট ইইয়াছেন।

ব্যেহেতু দেখা গিয়াছে যে গলাবাজি অথবা ত্রাসনীতিতে অনিচ্ছা আমলাতন্ত্রের হাত হইতে স্বামীনতা ছিনাইয়া লইবার চেট্টা অতীতে কেবলই বিফল ইইয়াছে; আমলাতন্ত্রের নিকট খোলামুদি খারা ভারতবর্ধের লোকের অবস্থার প্রকৃত উপ্লয়ন আনয়ন সম্ভব নয়, কিংবা সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ স্বদেশীয়পণের সাহায্যেই নিরম্ভীকৃত জনসাধারণের স্বামীনতা গুপুহত্যার সাহায্য আসিতে পারে না; বোমা এবং পিশুলের শক্তি অপেক্ষা বছগুশে শক্তিলালী গণআনোলনের চলমান শক্তির প্রয়োগ ছারাই নিরম্ভ জাতির পক্ষে স্বামীনতা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে।

যেহেতু ভারতীয় স্বরাজের যে কর্মসংকল্পের ভিতর ভূমিস্বত্বের বিষয়ে কথা নাই এবং যেহেতুকোনো কৃষিজীবী জাতির সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম এবং শ্রেষ্ঠ অধিকার সেই—যাহাতে সে নিজের জমির নিজে স্বত্বাধিকারী হয়; এবং ভূমির স্বত্বে স্বাধীনতা না থাকিলে অন্য সমস্ত অধিকার ভোগে সূব হয় না; এবং উপরিস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুমায়ী ভূমিস্বত্ব জীতদাসজের আইনসঙ্গত নামান্তর মাত্র। বেহেত্বু প্রতিযোগিতা আধুনিক সভ্যতার কলক, এবং ভারতীয় প্রকৃত সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শিশা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার স্থলে যতদিন না সহযোগিতা ও পরস্পর সেবার ইচ্ছা প্রবর্তিক না হয়।

যেহেজুন্ত্রীত্মরবিন্দ মোৰ বেমন বলিক্সছেন যে, শ্রেমিগত স্বার্থত্যাগ্মী ভর্ম যুবক, শ্রমিকও কৃষকের সংযোগ না হইলে ভারতের মুক্তি আসিবে না।

অতএব ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক প্রজা–স্বরাজ-সম্প্রদায় এই ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারতের জাতীয় দাবি পূরনের এখনো একমাত্র অবশিষ্ট উপায় এই যে, দেশের শতকরা আশিজন যাহাত্র সেই শ্রমিক ও কৃষকগণকে সন্থাবদ্ধ করা এবং তাহাদিগকে ক্রমণত অধিকার লাড়ের সাহায্য করা, যাহাতে তারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরো সচেতন ইইয়া নিজেদের ক্রমতায় এবং নিজেদের স্বার্থে ক্রমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত হইতে স্বাধীনতা আনিতে পারে। এবং এডদর্থে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জ্বন্য শ্রমিক প্রজা–স্বরাদ্ধ সম্প্রদায় নিম্নলিখিত কর্ম-সংক্ষেণ্ডার অবতারশা করিতিছনে:

- ্ঠ। এই দল শ্রমিক ও কৃষকগণের স্থার্ধের জন্য যুক্তিবেন। (ভদ্র এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে কোনো ব্যক্তি নিজের হাত পা বা মাথা খাটাইয়া নিজের জীবিকা অর্জন করে, তাহাকে শ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হইকে)।
- ২। **জাতীয় কার্যে নিযুক্ত অ**ন্যান্য দলের সহিত এই দল যত**টা সম্ভব সহযোগিতা** ে ২০ **করিকে।** ১৯০১
  - ৩। শ্রমিক ও কৃষকগণের নিমুলিখিত দাবিগুলির জন্য জন্যান্য দাবি ছাড়াও যাহারা বৃদ্ধিবেন, ব্যবস্থাপক সভার ওফা সমস্ত প্রতিনিধির নির্বাচনে এই দল সাহায্য করিবেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় ভাঁহারা এই দলের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।
    - ক। ব্যবস্থা পরিষদে এই দলের প্রতিনিধিগণ নিজেদের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।
  - 🐇 🌂। সম্ভব হইলে প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করিবেন :
    - যতদিন না শ্রমিক ও কৃষকগণের অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়া শাসন-প্রণালি পরিবর্তিত না হয়, ততদিন টাকা মঞ্জুরি বাজেটে না দেওয়া।
- ২ আমলাড়ন্ত্র শাসন-প্রণালির শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করে এমন সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধী হওয়া।
  - ৩. জাতীয় জীবনের শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল এবং সে কারণে আমলতিত্ত্বের শক্তি বৃদ্ধির প্রতিকূল এমন সমন্ত প্রতাব আইনের প্রবর্তন করা ও সমর্থন করা।

TO SHOW IN THE SECOND

া ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত সম্মতি বিনা গভর্নমেন্টের অধীনে কোনো প্রতিনিধি কোনো চাকরি প্রহণ করিতে পারিবেন না।

#### চরুক দাবি

- ১। আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টিমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিস লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এভংসংক্রান্ত ক্রমিগণের ভদ্বাবধানে জ্বাতীয় সম্পত্তি-রূপে পরিচাল্লিত হইবে।
  - ২। ভূমির চরম স্বত্ব আজ্বিজভার পুরণ ক্ষম স্বায়ন্ত্রশাসন বিশিষ্ট পল্লিতত্ত্বের উপর বর্তিবে—এই পল্লি—তত্ত্ব ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণির শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।
  - ১. শ্রমিক:

± •াকু⊳

ক। জীবনযাত্রার পক্ষে যথোপযুক্ত মজুরির একটা নিমুতম হার **আইনের দ্বারা** ।

- ় খ। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের পক্ষে সপ্তাহে পাঁচদিন খার্টুনি চরম বলিয়া আইন করা; নারী এবং অক্সবয়স্ক ছেলেপিলের জন্য বিশেষ শর্ত নির্ধারিত করা।
  - গ। শ্রমিকগণের আবাস, কাজের শর্ত, চিক্রিংসার রন্দোরস্ত প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি দাবি মালিকগশকৈ আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া পুরণ করানো।
- ্ ঘ। অসুখ, বিসুখ, দুর্ঘটনা, বেকার অবস্থা এবং বৃদ্ধ অবস্থায় শ্র**মিকস**গকে রক্ষা করি**কার জন্য আইন প্রদায়ন**।
  - ঙ্ব। সমস্ত বড় কলকারখনার লান্ডের ভাগে শ্রমিরূপণকে অধিকারীকেরা।
- ি ট'। মালিকগণের বরচায় শুমজীবীসণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা। 🔧
  - ছ। কলকারখানার নিকট হইতে বেশ্যালয়, নেশার দোকান উঠাইয়া দেওয়া।
- জি। শ্রমিক্টানের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কো-জ্বশারেটিভ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।
  - ঝ। শ্রুমিক–সন্থগুলিকে আইনত মানিয়া লওয়া এবং শ্রুমিকদের দাবি পূরণের স্থান্য ধর্মবট করিবার অধিকার স্বীকার করা।

#### ১ কৃষক :

- ক। ভূমিকর সম্বন্ধৈ একটা উর্ধবতম হার বাঁধিয়া দ্বেওয়া এবং বাকি খাজনার সুদ ইম্পিরিয়াল ব্যক্তের সুদের হারের সহিত মুমান নির্ধারণ করা।
- খ। (১) জমিতে কায়েমি স্বত্ন; (২) উচ্ছেদ নিরেধ্র। (৩) অন্যায় এবং বে–আইনি বাজে আদায় বন্ধ; (৯) স্বেচ্ছায় বিন্যু সেলামিতে হস্তান্তর করার ক্ষমিকার; (৫) গাছ কটো, কুয়ো খোড়া, পুকুর কটো, পাকা বাড়ি করার বিনা স্বেলামিতে অধিকার।
  - গ। জল-করে মাছ ধরিবার নির্ধারিত শর্ত।
  - ঘ। মহাজনের সুদের চরম হার নির্ধারণ।
  - ঙ। কো–অপারেটিভ কৃষি ব্যা**ভক স্ক্রুপনে**র দ্বারা কৃষককে ঝণদান এবং মহাজন ও ়ূলাভী ব্যবসাদারগণের **যু**ত হইতে কৃষককে উদ্ধার।
  - চ। চাষের জন্য যুদ্ধপাতি কোঁ–অপারেটিভ ব্যান্তের মার্ফত কৃষকের নিকট বিক্রয় অথবা ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া। মূল্য অথবা ভাড়ার টাকা কিন্তিবদি হিসাবে অসপ অসপ করিয়া লওয়ার বন্দোবন্ত।
- ছ। প্রাটের চাষে কৃষকের উপযুক্ত লাভের বন্দেরিস্তি। এই দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ দিমুলিখিত ঠিকানায় পুত্র দিবেন : নব্দকল ইসলাম, ৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লাঙল ১**ম:বর্ম ১ম সহস্কা** ১৯১ জিলার ১৯৩১ ১৬ই, ডিসেম্বর ১৯২৫

### একটি রূপক রচনার খসড়া পরিকম্পনা 🔭 🍱

[ নব্ধরুল ইসলামের এই অসমাপ্ত রচনাটির পাণ্ডুলিপি সুরশিক্ষী শ্রীব্ধগৎ ঘটকের সংগ্রহে আছে। এতে একটি রূপক নাটকের খসড়া বিষয়–কম্পনা draft theme আছে বলে অনুমিত হয়। ]

জনক = যে শস্য ফসল উৎপাদন করে। রাম = কৃষ্কদের প্রতিনিধি (জনগণ-অধিনায়ক)। সীতা = জনক অর্থাৎ শস্য-উৎপাদকের কন্যা : শস্য। হুরধনু–ভঙ্গ = অর্থাৎ Hard Soil উর্বর করে শৃস্য অর্থাৎ সীতাকে পাওয়া। **লক্ষ্মণ = শ্রীমান (?)।** রাবণ = যে সেই শস্য বা সীতাকে ইরণ করে। লোভের প্রতীক। যে বিশ হাত দিয়ে লুষ্ঠন করে, দশ মুখ দিয়ে গ্রাস করে। 💎 🕟 . রাম = জনগণ বা কৃষকদের প্রতিনিধি, তাই দুর্বাদল–শ্যাম। হনুমান = নৌ–যান ও আকাশ–যানের প্রতীক। পবন = গতি (speed) ভরত = President শক্রমু = শক্রহস্তা। কুশ–লভ = শস্যের দুই অর্ধ। বিভীষণ = লোভের সহোদর নির্লোভ : বিবেক। কৌশল্যা = ডিপ্লোমেসি ; তার গর্ভেই জনগণ-অধিনায়ক জন্ম নেয়। দশরথ = দশ দিকে যার অব্যাহত গতি।

রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই কুরের। ঐশ্বর্যের দুই দিক—দেবশক্তিতে ঐশ্বর্য নিয়ো<del>জিও</del> হলে মঙ্গল সার্থন করে; রাক্ষস শক্তিজাত ঐশ্বর্য অমঙ্গল সাধন করে, লুষ্ঠন করে।

কুশ = যজ্ঞাদি কার্যে লাগে ; তৃণ।

লব = কুশের নিমার্ধ ভাগ।

সীতার পাতাল প্রবেশ = রাম অর্থাৎ কৃষ্ঠনদের প্রতিনিধি যখন শস্যকে অবহেলা করে জনগণের দুর্বুদ্ধিপ্রসূত স্বর্ণকে গ্রহণ করেন, তখন শস্য পাতাল প্রবেশ করেন। অর্থাৎ শস্য—উৎপাদিকা—শক্তিকে অবহেলা করে স্বর্ণরৌপ্যকে (স্বর্ণসীতাকে), বড় করে ধরলে দেশের সমূহ অকল্যাণ হয়। এই শ্রম বুঝে রামকে বা জনগণের প্রতিনিধিকে সরযুর জলে ডুবতে হয়।

কৈকেয়ী ও মন্থরা = দুর্বৃদ্ধি।

কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি বনধাঙ্গে গেলৈ বা Departure হলে শস্য অর্থাৎ সীতাও সহগামিনী হন। কৃষক ও শ্রমিক সাহায্য না পাওয়ায় রাবণ শস্যহরণ করতে সমর্থ হয়। রাবণ = ঐত্বর্থ-পিপাসী সুমালির দৌহিত্র। কুবেরের ঐত্বর্থ দেখে সুমালির ঈর্ধা হয়,— সেই সর্ধা বুদ্ধিপ্রসূত যে issue. তারই নাম নিকতা। তার সম্ভান লোভ বা রাবণ। বিক্রবা = খবি। রাবণ = ব্রাহ্মণ-শক্তি + রাক্ষস-শক্তি।

### চানাচুর

[১০০৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের দিকে জনাব মোহাম্মদ নাসিরউন্ধীনের সম্পাদনার ১১ নং থয়েলসলি স্মিট, কলিকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক সভগাত' প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'সভগাত' পত্রিকার বিশেষ বৈশাখ–জৈন্ত ১০৮১ সংখ্যায় তাঁরই লেখা 'সভগাত ও নজকল ইসলাম' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 'সাপ্তাহিক সভগাত' সম্বন্ধ জনাব আবুল মনসুর আহমদের মন্তব্যের বরাত ভিয়ে বলা হয়েছে :-

-'...সাপ্তাহিক সওগাত' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর সুচিন্তিত লেখায় এবং নজকল ইসলামের রসরচনায় অস্পদিনের মধ্যেই কলিকাতার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাহিত্য–সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ... এতে নজকল ইসলাম 'চানাচুর' শিরোনামায় যে একটি ফিচার লিখিতেন, সেটি পড়িবার জন্য পাঠক–মহলে কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইত। ...'

জনাব মোহাস্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর প্রবন্ধে 'চানাচুর' শিরোনামায় নন্ধরুল ইসলামের কয়েকটি রসাত্মক লেখা উদ্ধৃতি করে দিয়েছেন , তা খেকে এখানে ৮টি লেখা সংকলিত হলো। —সম্পাদক]

#### ১ ডোমনি স্টেটাস

ভারতমাতা এতদিন পদদলিতা দাসী ছিলেন। শুনছি তাঁর পুত্রদের সেবায় পরিতৃষ্ট হয়ে তার প্রভু নাকি তাঁর হাত–পায়ের কতক বাঁধন খুলে দিয়ে 'ডোমনি স্টেটাস'–এর (Dominion status) তকমা পরিয়ে দেবেন।

ভারতমাতার বল–দ (বলদানকারী) পুত্রদের মধ্যে এই নিয়ে এরই মধ্যে মোচ্ছবের ধুম লেগে গেছে। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠছে 'মা ডোমনি হবেন রে, মা ডোমনি হবেন।'

মা–এর অবস্থা মা–ই জানেন। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে তিনি বোধ হয় মনে মনে বলছেন এদের আঁতুর ঘরেই নুন খাইয়ে মারিনি কেন?'

ডোমনির ছেলেই বুঝি বা । হাতে যা বড় বড় ধামা ।

#### ্ পুনর্মৃষিকো ভব !

কাবুলের 'আঙুল–ফুলে কলাগাছ' বাচ্চ। ই-শাকা এখন নাদির খার তরবারি তলে 'নফসি নফসি' করছে। যে ভিন্তিকে সেই ভিন্তি। কোনো 'রেকর্ড কিপার' ফেরেশতার ভুলে হয়তো ভিন্তি বেহেশতি হয়ে গিয়েছিল। তাই কাবুলের ভাগ্যে এত বিড়ম্পনা। যাক, ফেরেশতার ভুল ফেরেশতাই শুধরে নিয়েছেন। বাচ্চু মিঞাকে হয়তো আবার কাবুলের রাস্তায় মশক ঘাড়ে করে পানি দিতে হবে কিংবা কাবুলের শুকনো রাস্তা তার রক্তে ভিজাতে হবে।

ও নিয়ে যাদের মাথা ব্যথা বেশি, তারাই ওর হেন্তনেন্ত করবে। কিছু যাদের এতদিন মাধা নাই তার মাধা ব্যথা হচ্ছিল বাচ্চাকে নিয়ে, তাদের উপায় হবে কি?

কোরাদের 'গান্ধি' যে গাঁন্ধিয়ে উঠল। ইসলাম রক্ষার উপযুক্ত 'গান্ধি' পেয়েছিল বটে। বেড়ালকে দিয়েছিল মাছ বাছবার ভার।

্আরন্ডনো হলো পাখি !

বেওকৃষ আর কাকে বলে?

আশা করি বাচ্চা মরবার সময় তার মশকটা এইসব ভক্ত মিঞা সায়েবদের পাঠিয়ে দেবে। ওরা ঐ মশকের এক চন্ত্রু করে পানি খাবেন আর শোকর গোজারি করবেন। অথবা ওটাকে ওদের 'বিস্তারা' বাঁধবার 'হোল্ডল' (Hold-all) করেও ব্যবহার করতে পারেন। যা অভিরুচি!

### ৩ চতুর্বর্গ-ফলের বোঁটা

সেদিন কলকাতার টাউন হলে বড় এক মন্তার অভিনয় হয়ে গেছে। যত সব বুড়ো ও পণ্ডিতের দল জাদর অচৈতন্য চৈতন-চুটকিতে কাঁঠালের আঠা ও ছাই মানিয়ে দিব্যি তাতিয়ে খাড়া করে সর্দার বিলের প্রতিবাদ কম্পে জমা হয়েছিল। এ ধারে কিন্তু ধ্বর পোয়ে যত সব টিকি–নিসূদন কালাপাহাড়ি তরুণের দল ক্ষুর কাঁচি নিয়ে তৈরি হয়েছিল। যাহা বুড়োর দলের 'যুদ্ধং দেহি' বলে আর্কফলা উচিয়ে তেরে আসা তাহা 'এই লেহি' বলে তরুণ দলের ঝাঁপিয়ে পড়া।

সে এক ধূম ধান্তর ব্যাপার ! হোঁড় চেয়ার, ভাঙ টেবিল, চালাও লাঠি, হেঁড় টিকি ! মার জোয়ান ! হেইয়ো ! পটাস ? উ–ছ–হ ! !

বাস ! পলকে পেক্সায় ! বুড়োর দল, পণ্ডিতের দল বিষ্টিতে ছাগলের মতো যে যে দিকে পারলে দিলে চোঁ চোঁ দৌড়।

ছেলেদের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই সদ্য উৎপাটিত গুচ্ছ গুচ্ছ টিকি! মনে হলো শত শত কালি সিংহ। সবচেয়ে মন্ধার ব্যাপার, এই টিকি ছেঁড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন শত শত মহিলা, যাদের উদ্ধারকম্পে এইসব টিকির দল জমায়েত হয়েছিলেন।

বুড়োরা সভ্যই কি এবার নি-কশ হল ? নৈষ্ঠিক নি-টিক হল ?

i√ i∮ 4 . i∓

#### ४. विदार-षाইन विन

লাগ লাগেয় মাটি যে হারে তার কানু কাটি।

বড় মিঞাদের রাজ পরিষদে অর্থাৎ 'অ্যাসেমব্লিতে' বিবাহ আইন বিল পাস হতে দেখে বুজ্ঞাদের দল মুক্ত-কচ্ছ হয়ে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছেন—গেল রাজ্য, গেল মান, ধর্ম কর্ম সব গেল।

ব্রট্রেই তো। বেচারাদের তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষের যে দফা নিকেশ হলো তাহলে! মেয়েগুলো বিয়ে হ্বার আগে ডাগর–ডুগর হয়ে গেলে যেসব বুঝে ফেলবে। তখন কি আর ফোকলাদন্তী চুপসায়িত কন্ধোল অষ্টাবক্রীয়–কটী বুড়োদের ওরা বিয়ে করতে চাইবে? ইয়া আল্লা। ই কি গজুব!

চারিদিকে দিয়ে রুড়ো আর তরুণ মনের ঢুঁসাঢ়ুঁসি লেগে গেছে। দেখা যাক, কে হারে কে জেতে।

এর পরেও যদি বুড়োরা না মরে, তাহলে আমরা বলি, 'কর্তা ! আমরা তোমার গলায় দিয়া দিমু ফাঁসি !'

### চারদিক থেকে পাগলা তোরে ঘিইরা ধরেছে পাপে!

ফ্যাসাদ কি শুধু সাহিত্যে, কৌন্সিলে, অ্যাসেমব্রিতেই বেধেছে ?—জোয়ান বুড়োর এ লড়াই পলিটিকসে কংগ্রেস পর্যন্ত গড়িয়েছে !

সেখানেও মহাত্মা গান্ধি কংগ্রেসের সভাপতি হতে নারান্ধ হয়ে তরুণ দলের প্রতিনিধি ক্ষহরলাল নেহরুকে সুপারিশ করেছেন ঐ গদির গদ্দিনশিন করবার জন্য।

হায় ব্রুতাস, তুমিও ! বুড়োদের বদন ক্রমেই ব্যাদিত হয়ে চলেছে !

বুড়োরা তো অনেকেই আফিম খান, আমরা বলি কি, ওর মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিল না ওঁরা। সব ল্যাঠা একদিনেই চুকে যাক !

ঠুঁটো জগন্নাথের দল ! গাল দিই কি সাধে ! যেমন উনুন–মুখো দেবতা, তেমনি ছাই পাঁশ নৈবিদ্য ।

### 'হায় জানতি পার না।'

সেদিন তুমুল তর্ক দুই নেতায় ! যাকে বলে মেড় ঢুঁস। একজন বলছিলেন, 'আরে ইতা কিতা কন ! স্বরাজ আমাদের তো এইয়াই গেছে ! সেতুবন্ধ বাইন্যা: ফ্রেলছি। অ্যাহন ফাল দিয়া উৎকা মাইর্য়া হালার লক্ষ্ময় পিয়া পড়লেই অয় ! সোলেমান বাদশার লাহান উ হালায় ও মইর্য়া বুত ওইয়া গ্যাছে । ক্ল্যালাঃক্লারছেন কি—উপ্পুত ওইয়্যা যাইবো !'

আর একজন বলছিলেন, 'দেখুন আপনার কথা শুনে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একজন মিস্তিরি অস্ত্র তৈরি করত। সে একদিন দেশের রাজ্যর কাছে এসে হাস্মাই তাম্বাই করতে লাগল,—হজুর, আমায় মতন তলওয়ার তৈরি করতে পৃথিবীতে কেউ পারে না। রাজা বললেন, 'কি করে বুঝব ?' মিস্তিরি বললে, 'আমি আমার তলায়ার্ম দিয়ে এমন সাফ সাফ গলা কেটে দিব যে, সে জানতেই পারবে না, এমন ধার।'

রাজার খেয়াল, লোক ধরে আনা হল। মিন্তিরি আন্তে গলার ওপর দিয়ে তার তলোয়ার চালিয়ে দিলে! লোকটা কিন্তু তখনো দিব্যি দাঁড়িয়ে হাসছে, যেন কিছুই হয়নি। রাজা বললেন, ওর যে গলা কাটা গেছে কি করে বুঝব? মিস্তিরি অমনি তার নিস্যির কৌটা থেকে এক চিমটি নিস্য নিয়ে যেমনি লোকটার নাকে দেওয়া, অমনি হাচচো, সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মাথা টুপ করে পড়ে গেল, 'কি মশাই বিশ্বাস হচ্ছে না?'

আগের লোকটি বলতে বলতে উঠে গেলেন, 'আপনোগর প্যাটে মায়ের ডাকই হাদায়নি, বুঝবোন কিদুন কইর্য়া?'

## **क्न इन (लड नग्न)** अग्नात!

নিরশ্র ভারতে নখদন্তহীন ভেতো বাঙালির নিরামিষ 'সেনা–বাহিনী'র পতি ওরফে 'জেনারেল অফিসার কমান্ডিং 'মার্মিয়াল' সুভাষচন্দ্র বসু 'রেজিমেন্টাল' অর্ডার বের করেছেন—তার 'ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাওয়া' রিজ্বার্ভ ফোর্সের সেনাদের 'ফল–ইন' করতে। 'বোনাফাইড' বাঙালি ছেলেদের 'ফল–ইন–লভ'–টাই রপ্ত হয়ে গেছে, লড়ালড়ির 'ফল–ইন'টা তাদের হয়ে শতাব্দী পূর্বে পিতৃপুরুষেরাই করে গেছেন। কাজেই 'মারম্মিয়াল' (সেনাপতির) হুকুম তারা যে মানবে তা তো মনে হয় না। বাঙালি মেয়েরা দিব্যি পতিপ্রাণা কিন্ত ছেলেরা রীতিমত্যে অসতী! তাদের দলের পতিকে বড় একটা কেয়ার করে না! তবে যারা আসবে, তারা এই ভরসাতেই আসবে যে, আপাতত যুক্ধের মতো বদখত কোনো জিনিস তাদের মহাবেরা করতে হবে না! এ সেনাদল শুধু নিরশ্র নয়, নি—লাঠি! আর মাঠে কুচকাওয়াজ যা হবে তা শুধু পায়েরই কসরং। কাওয়াজে'র কাজ নাই, শুধু কুচের কাজ। তা বাঙালির বিপদে আপদে ছুট দেওয়া যাঁরা দেখেছেন, তারাই বলবেন যে, ও জিনিসটে বাঙালি মায়ের পেট থেকেই শিখে আসে।

খবরটা পড়ে শুনলাম নানি বিবিক্তে। তিনি মুখটা সিগারেট মিক্স্চারের পাউচের মতো কুঁচকে বললেন, 'নেংটির আবার বখেরা সেলাই !'

#### খনে প্রাণে মারা যায়

এক যাত্রায় পৃথক ফল । ইংরেজের আইন বড় মজ্বার । আঠারো বছরের কমবরসী কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষের প্রেমে বা হাস্পায় পড়ে গৃহ বা কুলত্যাগিনী হয়, তাহলে সে অকুলে পড়ে না আইনের প্রাচে। কিন্তু পুরুষের শুরী ঘর বা শুশুরালয় বাস হয়ে যায়, বেশ কয়েক বছরের জন্য। 'অক্ষয়কুমার লীলাবতীর' লীলারকে লীলামন্বী যিনি, তিনি ঐ আঠারো বছরের কম বলে (নিজে অক্ষয়ের বাড়ি চলে গেছিলেন ইনি!) অবলীলাক্রমে আইন পিছলে বেরিয়ে এলেন, আর চোর দায়ে ধরা পড়ল বেচারা পুরুষ! আমরা বলি কি, এটা সাম্যবাদের যুগ! পুরুষ ঘেয়েতে সমান সুবিধা, সমান শান্তি দেওয়া হোক! অর্থাৎ এইবার থেকে আইন হোক, আঠারো কম কোনো পুরুষ ঐরকম অপরাধ করলে তার কেস ডিসমিস হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়ে যদি তার বেশি বয়সী হয়, তবে শান্তি হবে! বেচারা পুরুষ! সাধে কি কবি লিখেছিলেন:

'রমণী পিরীতি করে তেল মাখে গায়, ধরিতে কিনা ধরিতে পিছলিয়া যায় !'

কিংবা—

'তেল থাকে হাতে লেগে, রমণী পালায়।'

বেচারা অক্ষয়কে পাঁচ বছর ঠেলেছে! রায় শোনার পরই সে আফিম খেয়ে ফেলেছিল এক ড্যালা! কিন্তু মরবারও স্বাধীনতা নেই বেচারার! মেডিক্যাল কলেজে পটে বোমা মেরে সে আফিম বের করেছে। অক্ষয় বোধ হয় এই ভেবেই আফিম খেরৈছিল যে,

`'কাঁঠাল যা তুমি খেলে আমার গলায় বাধল বিচি !'

ধনে প্রাণে মারা যাওয়া আর কাকে বলে ?

### হক সাহেবের হাসির পন্প

বাংলার প্রধানমন্ত্রী 'অনারেবল' হক সাহেব য়ে সুনর গল্প বলতে পারেন, তা আগে জানতাম না। তবে তাঁর কথায় কথায় চমংকার ব্যঙ্গ, রসিকতা ও হাস্যরসের পরিচয় পেয়েছি। সকল শ্রোতাই হাসিতে ঘর পূর্ণ করে তা উপভোগ করেছেন। হক সাহেব সর্বদাই হাসি–মুখ। ভীষণ ক্রোধের পরক্ষণেই মুখে বালকের মতো সরল হাসির ফুল ফোটে।

দিন-দশেক আগে তাঁর দুটি গল্প শুনেছি। 'নবযুগের' পাঠক-পাঠিকাদের সেই গল্প দুটি উপহার দিচ্ছি। এর পরেও মাঝে মাঝে তাঁর হাসির গল্প উপহার দেবো। তিনি বহু সভায় এবং বাড়িতে লোকজনের সামনে বহু হাসির পশা সৃষ্টি করে বলেছেন। তাঁর শুধু হাসির গশা বলা নয়, সভার অবস্থা বুঝে সুন্দর স্থান্য ধরনের গশা বলারও বড় অসাধারণ ক্ষমতা আছে। হক সাহেবের সভার বজ্জা থারা শুনেছেন, তাঁরা এর সাক্ষ্য দেবেন। প্রথম গশাটি বলছি শুনুন। গশাটির নাম:

### মরা কাউয়া [মরা কাক]

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরূপে ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য হক সাহেবকে আমন্ত্রণ করেন। হক সাহেব দিল্লি গিয়ে স্যার স্ট্রাফোর্ডের সাথে আলোচনা করার পর যখন বেরিয়ে আসেন, তখন দলে দলে খবরের কাগজের প্রতিনিধি ও লোক তাঁকে জ্বিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'স্ট্যাফোর্ড সাহেবের সাঁথে আপনার কি কথা হলো?' হক সাহেব হেসে একটি হাসির গশ্প বললেন। গশ্পটির মর্ম এ<del>ইরূপ : এক ছিলেন পণ্ডিত। তিনি অনেক দিন সংসার করে বৃদ্ধ বয়সে দিন</del>রাত বই–পত্তর নিয়ে নাক টিপে চোখ বুব্ধে যোগ অভ্যাস করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী দেখলেন, এই অবস্থায় আর কিছুদিন চললে সংসার চলবে না ; উপোস করে মরতেও হবে। ব্রাহ্মণী ধ্যানস্থ পণ্ডিতের সামনে শূন্য চালের হাঁড়ি ভেঙে বলতে লাগলেন—'এই চোখ বুচ্ছে টিকি উচিয়ে বসে থাকলে ছেলেমেয়েরা খাবে কি? বাড়িতে সাত দিনের চাল আছে। এই সাত দিনের মধ্যে চাল-ডালের টাকা না পেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরর। এইসৰ ভণ্ডামি করে কি টাকা পাওয়া যায় ?' ব্রাহ্মণ তেরিয়া হয়ে বললেন, 'কি? এসব ভণ্ডামি? তুমি আমার যোগের শক্তি দেখবে? আমি সাত দিনের মধ্যে সাত হান্ধার টাকা এনে দেবো।' ব্রাহ্মণী বললেন, 'ভীমরতি হয়েছে। চল্লিশ বছরে এক সাথে এক হাজার টাকা পারলেন না, সাত দিনে সাত হাজার টাকা দিবেন !' ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেখে নিও।' পণ্ডিতের গোটা বিশেক লুকানো টাকা ছিল, তাই তার গাড়ু গামছা নিয়ে পণ্ডিত বেরিয়ে পড়লেন। শহরে গিয়ে দুএকজনু ধূর্ত লোক যোগাড় করে বিজ্ঞাপন দিলেন, এক মহাযোগী ব্রাহ্মণ এসেছেন হিমালয় থেকে, তাঁর কাছে একটা মরা–মানুষের মাধার খুলি আছে, সেই মাধার খুলিকে যে যা জিজ্ঞাসা করে, সে তার সঠিক উত্তর দেয়। শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল বেশি কথা, কম কথা অনুসারে এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে দিতে হবে। সন্ধ্যা হতে না হতেই শলে দলে লোক এসে হান্ধির হল। ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে সব লোককে আসতে দিলেন না। একটা পর্দা টাঙ্কিয়ে একটি একটি করে লোক আসতে দিলেন। প্রথমে যে রোকটি এল সে দশটি প্রশ্ন করতে চাইল। ব্রাহ্মণ পাঁচ টাকা চার্জ করলেন। ব্রাহ্মণের হাতে টাকা দিয়ে সে বলল, 'মরা মানুষের মাধার খুলি কই ?' ব্রাহ্মণ একটা ঝুড়ি তুলে বললেন, 'এই।' সে রেগে উঠে বললে, 'এ যে মরা কাউওয়া, খুলি কই।' ব্রাহ্মণ কেঁদে ফেলে বললেন, 'খুলি-টুলি মিথ্যা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ছেলেপিলে খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে—তুমি এ কথা

কাউকে বোলো না, বললে তোমাকে সবাই হাঁদা'বোকা আরো কত কি বলবে। মনে করো দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করলে। তোমার মঙ্গল হবে বাবা, মঙ্গল হবে। সে লোকটি আর একবার মরা কাকের দিকে করণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে বেরিয়েই হেসে ফেলল। লোকটি ছিল কায়স্থ। যত লোক ভাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করভে লাগল, 'খুলি কি সত্যিই কথা কয়?' সে উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল, তখন ও নিশুয় কেল্পা ফতে করেছে। ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করে কে আগে যাবে, তার চেষ্টা করতে লাগল। যে যায় ব্রাহ্মণ তাকে ঐ এক কথাই বলে—আগে টাকা নিয়ে। কেউ কথা বলল না, পাছে অন্য লোকে তাকে বোকা বলে। এক রাত্রেই ব্রাহ্মণের সাত হাজার টাকা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ তলিপতল্পা গুটিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়াল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে সগর্বে বলল, 'এই নে সাত হাজার টাকা। আর আমায় কিছু বলিসনে। আমি লব্দা বিজয় করে এসেছি।' ব্রাহ্মণী বদন ব্যাদান করে এক হাত জিভ বের করে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

### দ্বিতীয় গম্প

পাড়াগাঁরের গরিব মুসলমানদের মধ্যে একজন মোড়ল ছিলেন। তাঁকে সকলে ফকিরজি বলে ডাকত। তিনি দিনরাত আল্লা নাম জিকির করতেন। তাঁর গায়ে সর্বদা থাকত একটি চাদর। সেই চাদরে লেখা ছিল কোরান শরিফের অনেকগুলি বিখ্যাত সুরা (ল্লোক)। সেটিকে তিনি স্বত্বের রক্ষা করতেন। সেই চাদর গামে দিয়ে গ্রামের লোকদের অনেক মাজেজা (বিভৃতি) দেখাতেন, রোগ ভাল করতেন, তাদের মাঠে বেলি ফলন ফলাতেন ইত্যাদি। আর এক গ্রামের মোড়ল তাই দেখে মনে করল—ঐ মোড়লের যা কিছু শক্তি, ঐ চাদরের গুলে। ওকে যে গ্রামের—এবং পালের অনেক গ্রামের লোকেরা শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) করে খাওয়ায় তার কারণ ঐ চাদরের শক্তি। ঐ চাদর কেড়ে নিয়ে গায়ে দিলেই আমাকেও সকলে সম্মান দেবে, শ্রদ্ধা করেবে, পির বলে মানবে। এই ভেবে একদিন সে হাত জ্বোড় করে সেই ফকিরকে নিমন্ত্রণ করে এল রাত্রে খাওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় সেই ফকির এসে হাজির হলেন অন্য গ্রামের মোড়লের বাড়িতে। তখন সে তার দলবল নিয়ে রাম দা দেখিয়ে বলল, 'তুমি যদি তোমার গাঁয়ের ঐ চাদর আমাকে না দাও, তা হলে তোমাকে কোডল করব।' বেচারা ফুকির ওর রক্ত—চক্ষু আর্র রাম্দা দেখে গায়ের চাদর দিয়ে পালিয়ে এল।

ও-গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে গিয়ে সগর্বে পাড়া বেড়িয়ে এল। আড়-চোখে দেখতে লাগল, কেউ চেয়ে দেখে কিনা। কেউ এসে সালাম করে কিনা। কেউ জিজ্ঞাসাও করল না, 'মোড়ল। খবর সব ভাল তো?' মোড়ল হতাশ হলো না। মনে করল, দু-চারদিন গায়ে দিতে দিতে এর শক্তি বেরিয়ে পড়বে। দিন পনেরো ক্রমে ক্রমে একমাস গায়ে দিয়েও কোনো শক্তি পেয়েছে বলে মনে হল না। গ্রামের লোক হাসে আর বলে, মোড়লের মাথা খারাপ হয়েছে।

এদিকে ফকির চাদর খারিয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। চাদরের শোকে কাঁদতে লাগলেন। এই চাদর তিনি ম্া-মদিনাফেরত এক হাজির কাছে পেয়েছিলেন। একদিন ফকিরজি আর থাকতে না পেরে নদীর ধারে সারা রাত্রি জেগে জিকির করেন আর কাঁদেন। ভোরের সময় একজন ফেরেশতা (দেবদূত) এসে বলল, 'তোমার কোনো ভয় নাই, তোমার চাদর তুমি ফিরে পাবে। ও গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে দিয়ে কোনো শক্তি পায়নি। সে তো আল্লাকে ডাকে না। ধৈর্য ধরো, আর কিছু দিন গায়ে দিয়ে ও তোমার চাদর আবার তোমায় ফিরিয়ে দেবে।'

ফকির আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

এক সাহেব বালকের মতো হাসি হেসে বললেন, 'ঐ ফকিরের চাদরের মতো মুসলিম লীগ ওরা কেড়ে নিয়েছে। প্রথম প্রথম কন্ত হয়েছিল, এখন আমি জানতে পেরেছি, আমার চাদর অর্থাৎ আমার মুসলিম লীগ আবার আমার কাছে ফিরে আসবে।' সকলে সোল্লাসে হেসে উঠলেন।

নবযুগ, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৯

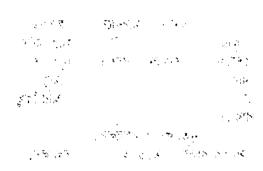

# ভূমিকা ও গ্রন্থালোচনা



### আয়নার ফ্রেম

আয়না : আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত গঙ্গপগ্রন্থ

এমনি আয়নায় শুধু মানুষের বাইরের প্রতিচ্ছবিই দেখা যায় কিন্তু আমার বন্ধু শিশ্পী আবুল মনসুর যে আয়না তৈরি করেছেন, তাতে মানুষের অন্তরের রূপ ধরা পড়েছে। যে-সমস্ত মানুষ হরেকরকমের মুখোল পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপটি—বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখোলপরা এই বছরূপী বনমানুষগুলোর স্বাইকে মন্দিরে, মসজিদে বস্কৃতার মঞ্চে, পলেটিকসের আখড়ায়, সাহিত্য-সমাজে যেন বহুবার দেখেছি বলে মনে হছে।

অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রচনার যা কদর আছে, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সাহিত্যে তা নেই। ইংরেচ্চি সাহিত্যে জেরোম ও বার্নার্ড শ-র সুউচ্চ আসনই ইংরেচ্চি পাঠক-সাধারণের রসগ্রাহিতার প্রমাণ দিছে। শুধু ইংরেচ্চি সাহিত্য নয়, সমৃদ্ধিশালী সমস্ত সাহিত্যেই ব্যক্ত-সৃষ্টি অভিনন্দিত হয়েছে। ইউরোপীয় সমস্ত সাহিত্যই 'ল্যামপুন' ও 'স্যাটায়ার'-এ সমৃদ্ধিশালী এবং তার স্রষ্টারা বিশেষ সম্মানের অধিকারী।

বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ-সাহিত্য খুব উন্নত হয়নি, তার কারণ, ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। এ যেন সেতারের কান মলে সুর বের করা—সুরও বেরুবে, তারও ছিড়বে না। আমি একবার এক ওস্তাদকে লাঠি দিয়ে সরোদ বাজাতে দেখেছিলাম। সেদিন সেই ওস্তাদের হাত সাফাই দেখে তাজ্জব হয়েছিলুম। আর আজ বন্ধু আবুল মনসুরের হাত সাফাই দেখে বিস্মিত হলুম। ভাষার কান মলে রস সৃষ্টির ক্ষমতা আবুল মনসুরের অসাধারণ। এ যেন পাকা ওস্তাদি হাত।

স্থাবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটা স্থাসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যাঙ। কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সে সাপ ; স্থার সে কামড় গিয়ে বাব্দে তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতোই করুণ।

কিন্তু সে হাসির পিছনে যে অশ্রু আছে, সে কামড়ের পিছনে যে দরদ আছে, তা যাঁরা ধরতে পারবেন, আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের সত্যিকার রসোপলব্ধি করতে পারবেন তারাই। বন্ধুবরের এই রসাঘাত কশাঘাতেরই মতো তীব্র ও ঝাঁঝালো। কার্ছেই এ রসাঘাতের উদ্দেশ্যে সঞ্চল হবে, এটা নিক্টয়াই আশা করা যেতে পারে।

বন্ধুর আয়নার এই-ই আমার ফ্রেম।

ন্র (সন্তম বন্ধ)—৬

### 'হারামণি'

হারামনি-(গ্রাম্য গানের সংগ্রহ) মুহম্মদ মনসুরউদ্ধীন এম. এ. সম্পাদিত। কবিসমাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা-সংবলিত। প্রাপ্তিস্থান: প্রবাসী কার্যালয়; ১২/২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—১০ টাকা।

ভেরব নদীর তীরে ঝাউতলায় নিরালায় বসে 'হারামণি' দেখছিলাম। মাথার উপর ঝাউশাখার করুণ মর্মর ধ্বনি, দূরে গো–চারণের মাঠে রাখালের তলতা বাঁশের সুর, সামনে উদাস মাঠের বুকে হার্টুরে পথিকের পায়ে–চলা পথ; মনে হচ্ছিল—'হারামণি'র গান যদি শুনতে হয়, তাহলে এমনি নিরালা একটু স্থান খুঁজে নিতে হয়। সাথে থাকবে এমনি 'একতারা'র মতো অপ্রথব নদী–স্রোতের মৃদুল গুঞ্জন।

এ গানে বাংলার স্লেহ–সিঞ্চিত ভেন্ধা মাটির পদ্ধ, বাংলার নিরক্ষর পল্পীকবির অনাড়ন্দর প্রকাশ–স্বচ্ছতা, নিরাবিল প্রাণ, নিস্তরঙ্গ—স্তব্ধতা ; এ তো কোলাহলমুখর জলসার জন্য নয়। কাকাতুয়ার স্বর শুনে যারা অভ্যস্ত, 'একতারা'র এই ভ্রমরগুঞ্জন তারা হয়তো শুনতেই পাবে না।

ক্লারিওনেট আর তানপুরার আসরে মেঠো রাখালকে তিনি ধরে এনেছেন ; আর কার কেমন লাগবে জানিনে, কিন্তু আমার চোখে জল এসেছে।

### 'বন্দীর বাঁশী'

শ্রীমান বে–নঞ্জীর আহমদকে আমি জ্বানিতাম তাহাদেরি একজন রূপে—যাহারা মৃত্যুর মুঠায় জীবনের সঞ্চয় খুঁজিয়া ফেরে। এদিক দিয়া সে সত্যই মুসলিম তরুণদের মাঝে বে–নজীর; এরূপ আর একটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

হঠাৎ একদিন দেখিলাম, সৈ কবিতা লিখিতেছে, অগ্নিশিখা সন্ধ্যা–প্রদীপের সুগ্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মৃণালে কণ্টকের জ্বালা সহিয়া পদাফুল যেমন সূর্যের স্তব করে, এ যেন তেমনি। দুর্যোগের নিবিড় নিশীথের দুঃসাহসিকা যাত্রীর মুখে আনন্দ– ভৈরবীর সুর—সভ্য সত্যই বিসায়কর।

অন্ধ কারার সঙ্গীহীন অবকাশ সে ভরিয়া তুলিয়াছে এই কবিতা কয়টি দিয়া।
মরুভূমিতে খর্জুর যেমন করিয়া রস আহরণ করে; নিচ্ছাণ নিরানন্দ কারাগৃহে এ হয়তো
তেমনি করিয়াই কাব্যরস সঞ্চয় করিয়াছে। অন্তুত জীবনীশক্তি যাহাদের, ইহা বোধহয়
শুধু তাহাদেরই পক্ষে সম্ভব।

বে–নন্ধীরের কাব্যে বন্দীর আকুতি, মুক্তির উদগ্র বাসনা, সৌন্দর্যের অসীম ক্ষুধা যে ভাষা, যে সংযম লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কোনো নবীন কবির পক্ষে বিসায়কর। ক্রটি–বিচ্যুতি যে নাই এমন কথা বলি না, তবু কাঁটার উর্ধেযে ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমি শুধু তাহাকেই দেখিয়াছি। কাব্য-কাননে তাহার স্থান আছে। প্রথম জ্বোয়ার যখন আসে, তখন সে কূলের বন্ধনকে স্বীকার করিতে চায় না। এই আবেগ যেদিন সংযত হইবে, ছন্দের দুই কূলকে স্বীকার করিয়া এই কবির কাব্য-স্রোত সেদিন অপূর্ব সংগীতে বাজিয়া উঠিবে। হয়তো বা তাহার আর দেরিও নাই।

পাষাণ-কারার বন্ধন-মুক্ত যে বাণীর ধারা আপনার বেগে আপনি আসিয়া বাংলার সমতলভূমিতে নামিয়া পড়িয়াছে, সে ধারা আপনার পথ আপনি সৃষ্টি করিয়া চলিবে। আমি শুধু সশ্রদ্ধ অঙ্গুলি-সংকেতে তাহাকে নির্দেশ করিয়া গেলাম।

কলিকাতা ভাদ, ১৩৩১

### 'দিলকুবা'

দিলরুবা (কাব্যগ্রন্থ)—আবদুল কাদির প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—পি.সি. সরকার এন্ড কোম্পানি, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলেন্ধ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

তরুণ কবিদের মধ্যে যারা সত্যিকার কবি আবদুল কাদির তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এঁর 'দিলরুবা' অবশ্য এর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। কবি যখন নীহারিকা–লোক থেকে হয়ে ওঠার স্বপু দেখছিলেন, সেইদিনের প্রকাশ–অপ্রকাশ বিজ্ঞড়িত, ইঙ্গিত–সংগীত–রহস্যমাখা, কইতে পারা–না–পারার আভাস এর অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। তবু 'দিলরুবা'র হৃদয়তন্ত্রীতে যে সুর শুনি এ যুগের নাম করা বহু কবির বাঁশিতে সে সুর শুনতে পাইনে। এর ভাগ্যলক্ষ্মীর চোখে অতল রহস্য, নিবিড় গভীরতা। প্রথম প্রথম আলাপ করতে একটু ভয় হয়, কিন্তু ভয় ভেঙে গেলে তখন আর পৃথিবীর কোনো কিছু মনে থাকে না। এ–সুর মাঠের রাখালের তলতা বাঁশির মেঠো সুর নয়; গুণীর হাতের 'দিলরুবা'র আলাপ শুনে বুঝবার মতো সমঝদার যারা, এ তাঁদেরই জন্যে।

আমরা এ যুগে যে কয়জন শুদ্র-মুক্তবুদ্ধি কবি ও সাহিত্যিকের জ্বন্য গৌরব অনুভব করি, আবদুল কাদির তাঁদেরই একজন। কাজেই, এর চিস্তায় ভাষায় ভাবে যে স্বাধীনতা যে পালিল দেখতে পাই, তা আর কোথাও দেখতে পাইনে। হয়তো সেইজন্যই একে অনেকের ভালো লাগবে না, কারণ আমাদের চোখ জবরজ্বং জ্বিনিস দেখে দেখেই অভ্যম্ভ হয়ে গেছে। অত পালিশের জৌলুস আমাদের অনেকেরই সইবে না। এর:

> 'সে রূপ-দুলালী কভু দিবসের বিলাস–পাণ্ডুর দূর অন্তপারে দেহ–সন্ধ্যান্নিরে তার লুকাইত বিরহ–বিধুর রাত্রির অঙ্গারে।

বসন্তে ঐশ্বর্থ সাথে সে আসিত, ঝরিত শ্রাবণে তার অশ্রুখারা ; শারদ-সুষমা শেষে হেমন্তের হিম আবরণে হইত সে হারা॥'

পড়ে 'বুঝবার ও বুঝে' রস গ্রহণ করার মতো রসিক খুব বেশি নেই।

জলসায় বসেই চমকিলা সুরের চটক লাগিয়ে যাঁরা তাক লাগিয়ে দেন, কাদির তাঁদের দলের নন। এর সংগীতের সুর আচ্ছন্ন করে এর গান হয়ে যাওয়ার বহু পরে—কোলাহল যখন স্তব্ধ হয়ে যায়। এর 'দিলরুবা'র সুর শুনতে হয় তমস্যা—ঘন নিথর নিশীখে। দিনে যে সমুদ্রের গর্জন শুনি ভীতিবিহ্বল চিন্তে, রাত্রে শুনি সেই কল্লোল-ধ্বনি সংগীত-রূপে। তবু মনে হয়, এর 'দিলরুবা'–কে দিল দিবার মতো দিলদারি এ যুগেও অনেক জন্মেছে।

### 'আগামীবারে সমাপ্য'

এমপায়ার বৃক হাউস হইতে মৌলভী মাহফুন্ধার রহমান খান কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীমান মোহাম্মদ কাসেমের 'আগামীবারে সমাপ্য' পড়লাম। পড়ে ভালো লাগল—এইটুকু বললেই যেখানে যথেষ্ট বলা হয়, সেখানেও ইনিয়েবিনিয়ে, সেই ভালো লাগাটাকে বোঝাবার আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হবে।—এর চেয়ে বিড়ম্খনা আর নেই।

শ্রীমান কাসেম তরুণ কথাশিশ্পী। কয়েকটি সুন্দর গশ্প লিখে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা ধারালো, ভাষা জোরালো। কথার মাঝে মাঝে উপমাগুলি ঝর্নার স্বচ্ছ উপল-নুড়ির মতো কাঁকন –চুড়ির সৃষ্টি করে চলেছে।

এর লেখা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে—পীড়িত অসহায় মানুষের জন্য সত্যিকার বেদনারোধ। এই বেদনাবোধের আবেগে আবেগে কথার স্রোত আপনি ছুটে চলেছে উদ্দাম ফেনিল গতিতে।

'আগামীবারে সমাপ্য' সত্যিই আগামীবারে সমাপ্য। উপন্যাসের যেখান থেকে শুরু হবার, লেখক সেইখানে এসে থেমেই গেছেন। হয়তো আগামীবারেই সমাপন হবে— বইয়ের নামে ও তাড়াতাড়ি বই শেষ করায় তাই মনে হয়।

সত্যিকার উপন্যাস কোনো মুসলমান লেখক লেখেননি, লিখতে পারেননি। তবু যে কয়খানি ভালো উপন্যাস তাঁরা লিখেছেন, তার মধ্যে 'আসামীবারে সমাপ্য' অন্যতম।

এর হৃদয়ে আবেগ আছে, ভাষায় তীক্ষ্মতা আছে, তারো বড়—অন্তর আছে। কান্দেই শ্রীমান কাসেম অদূর ভবিষ্যত একন্ধন সত্যিকার গশ্পী হয়ে উঠবেন—এ আমার সত্যিকার বিশ্বাস। আমাদের কবি-কন্টকিত বনে তিনি সত্যিকার কথা-কাহিনীর ফুল ফুটিয়ে তুলুন, এই আশির্বাদ করি।

### 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'

'শেকওয়া ও জ্বওয়াকে–শেকওয়া'—মোহাস্মদ সুলতান অনূদিত

সুলতানের 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'র কাব্যানুবাদ পড়লাম আসল 'শেকওয়া ও জওয়াবে–শেকওয়া' পাশে রেখে। অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সার্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের অপূর্ব সৃষ্টি এই 'শেকওয়া ও জওয়াবে–শেকওয়া'। উর্দু—ভাষী ভারতবাসীর মুখে মুখে আজ্ব 'শেকওয়া'র বাণী। সেই বাণীকে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত দুরূহ মনে করেই আমি ওতে হাত দিতে সাহস করিনি। কবি সুলতানের অনুবাদ পড়ে বিস্মৃত হলাম, অরিজিন্যাল ভাবকে এতটুকু অতিক্রম না করে এর অপরিমাণ সাবলীল সহজ্ব গতি–ভঙ্গি দেখে। পশ্চিমের বোরকাপরা মেয়েকে বাংলার শাড়ির অবগৃষ্ঠনে যেন আরো বেশি মানিয়েছে।

### 'সাঁঝের মায়া'

কবি সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্য–গ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া'র ভূমিকা

ক্য়েক বৎসর আগের কথা।

কল্যাণীয়া কবি সুফিয়া এন. হোসেন তখন হেরেমের বন্দিনী বালিকা। তাঁর স্বর্গত স্বামী আমার অনুজ্ব-প্রতিম বন্ধু সৈয়দ নেহাল হোসেন সাহেব আমায় কয়েকটি কবিতা দেখতে দিলেন। আমার বিশ্বাস হলো না যে সে কবিতা কোনো মুসলিম বালিকার লেখা। আমারই উৎসাহ ও অনুরোধে বোরকা নেকাবের অন্ধন্তুপ থেকে সেই কবিতার মুকুলগুলি সলজ্জ শচ্চ্কায় আত্মপ্রকাশ করল।

আন্ধ কবি সুফিয়া যখন স্বনামধন্যা, তখন সবচেয়ে আনন্দিত হতেন, গৌরব বোধ করতেন যিনি, সেই শ্রীমান নেহাল হোসেন নাই। তাঁরই উৎসাহ দখিন হাওয়ার মতো সুফিয়ার কবিতার দলগুলি বিকাশের সহায়তা করেছিল। ঘেরাটোপ-ঢাকা পিঞ্জরের বুলবুলকে তিনিই মুক্তি দিয়েছিলেন, বুঝি এরই অপেক্ষা তিনি করছিলেন। বদ্ধ বুলবুলের কণ্ঠ যখন অবগৃষ্ঠনের ব্যথা অতিক্রম করে দিগদিগন্তে ধ্বনিত হলো। তখন মুক্তিদাতারও মুক্তির ঝণ এল। কিন্তু সেই বিদায়—'সাঁঝের মায়া' শাখৃত হয়ে রইল। তার অবেলায় বিদায়—নেওয়া বন্ধুকে প্রিয়তমকে সাুরণ করে বুলবুলের কণ্ঠে যে সকরুণ সুর অনুরণিত হয়ে উঠল, তার তুলনা যে কোনো সাহিত্যে বিরল। বেদনার এই ঘন বর্ষণ না হলে বুঝি গানের পার্থি এ গান গাইত না, বনের চোখে জুঁই ফুলের অশ্রু ঝরত না।

'সাঁঝের মায়া'র কবিতাগুলি সাঁঝের মায়ার মতোই যেমন বিষাদ–ঘন তেমনি রঙিন গোধূলির রঙের মতো রঙিন। এ সন্ধ্যা কৃষ্ণ–তিথির সন্ধ্যা নয়, শুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যা। প্রতিভার পূর্ণ চন্দ্র আবির্ভাবের জন্য বুঝি এমনি বেদনাপুঞ্জিত অন্ধকারের প্রয়োজন আছে। নিশীখ–চম্পার পেয়ালায় চাঁদিনির, শিরাজ্ঞি এবার বুঝি কানায় কানায় পুরে উঠবে। বিরহ যে ক্ষতি নয়, 'সাঁঝের মায়া'ই তার অনুপম নিদর্শন।

এ কবিতার ফুল **ফোটাতে পারলে কা**ব্য-মা**লক্ষের যে কোনো ফুলমালি**–কবি নিজকে ধন্য মনে করতেন।

কবি সুফিয়া এন হোসেন বাংলার কাব্য–গগনে নবোদিত উদয়–তারা। অস্ত–তোরণ হতে আমি তাঁকে যে বিস্মিত মুগ্ধ চিত্তে আমার অভিবন্দনা জ্বানাতে পারলাম, এ আনন্দ জ্বামার সাুরলীয় হয়ে থাকবে।

### 'পথ–হারার পথ'

লালগোলা হাইস্কুনের হেডমাস্টার পরলোকগত শ্রীবরদাচরণ মন্ত্রুমদার প্রণীত। মূর্শিদাবাদ জেলার কাঞ্চনতলা থেকে ১৩৪৭ বৈশাখে প্রকাশিত।

বহু বৎসর আগের কথা। বাংলার সাহিত্য—আকাশে আমার উদয় তখন ধূমকেতুর মতো ভীতি ও কৌতৃহল জাগাইয়া তুলিয়াছে। গত মহাসমরে রক্তপ্নাত রুদ্রের তাগুব—নৃত্য আমার রক্তধারায় ছদ—হিল্লোল তুলিয়াছে। আমি তখন আবিষ্টের মতো লিখিতেছি, তাহার কোনো অর্থ হয় কিনা জানিতাম না; কিন্তু মনে হইতেছে তাহার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন সাধিত হইতেছিল বাঁহার ইচ্ছায়, সেদিন তিনি আমায় এমনি গ্রাস করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেন নাই। এক সাথে যশের সিংহাসন, গালির গালিচা, ফুলের মালা, কাঁটার ছ্বালা—আনন্দ আঘাত পাইতে লাগিলাম। কিন্তু যিনি আমায় চালাইছেলেন, সেই অদৃশ্য সারথি আমায় চলিতে দিলেন না। নিজ্বেই বিস্মৃত হইয়া ভাবিতাম। মনে হইত, তাঁহাকে আজও দেখি নাই, কিন্তু দেখিলে চিনিতে পারিব। এই কথা বহুবার লিখিয়াছি ও বহুসভায় বলিয়াছি।

সহসা একদিন তাঁহাকে দেখিলাম। নিমতিতা গ্রামে এক বিবাহসভায় সকলে বর দেখিতেছে, আর আমার ক্ষুধাতুর আঁখি দেখিতেছে আমার প্রলয়সুদর সারখিকে। সেই বিবাহসভায় আমার বধূরপিনী আত্মা তাহার চিরজীবনের সাখীকে বরণ করিল। অন্তপুরে মুহুর্মূহ্ শব্দধনি হইতেছে, স্রকচন্দনের শুচি—সুরভি ভাসিয়া আসিতেছে, নহবতে সানাই বাজিতেছে—এমনি শুভক্ষণে আনন্দ-বাসরে আমার সে ধ্যানের দেবতাকে পাইলাম, তিনি এই গ্রন্থগীতার উদগাতা—শ্রী শ্রী বরদাচরণ মন্ত্র্মদার মহাশয়। আজ তিনি বহু সাধকের পঞ্চপ্রদর্শক। সাধনপথের প্রতি পথিক আজ তাঁহাকে চেনে। কিন্তু যেদিন আমি তাঁহাকে দেখি, তখনও তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যতীত অনেকের কাছেই ছিলেন অপ্রকাশ।

সেইদিন হইতে আমার বহিমুখী চিন্ত, অন্তরে কাহার যেন অভাব বোধ করিতে লাগিল। তখন ভারতে রাজ্বনীতির ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার প্রলয়ংকর রুদ্রের চেলারা পুকৃটিভঙ্গে ভয় দেখাইতেছে, আমি ধৃমকেতু–রূপে সেই রুদ্র ভৈরবদের মশাল ছালাইয়া চলিয়াছি।

কিছুদিন পরে যখন আমি আমার পথ খুঁজিতেছি, তখন আমার প্রিয়তম পুত্রটি সেই পথের ইন্সিত দেখাইয়া আমার হাত পিছলাইয়া মৃত্যুর সাগরে হারাইয়া গেল। মৃত্যু এই প্রথম আমায় ধর্মরাজ—কপে দেখা দিলেন। সেই মৃত্যুর পশ্চাতে আমার অন্তরাজ্যা নিশিদিন ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ধর্মরাজ আমার হাত ধরিয়া তাঁহারই কাছে লইয়া গেলেন যাহাকে নিমতিতা গ্রামে বিবাহসভায় দেখিয়াছিলাম, ধ্যানে বসিয়া আবিষ্টের মজা তাঁহাকে বাইশবার প্রদক্ষিপ করিলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে শেষবার দেখাইয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারই চরণতলে বসিয়া যিনি আমার চির্নকালের ধ্যেয়, তাঁহার জ্যোতিঃরূপ দেখিলাম। তিনি আমার হাতে দিলেন যে অনির্বাণ দীপ—শিখা, সেই দীপ—শিখা হাতে লইয়া আজ বারো বৎসর ধরিয়া পথ চলিতেছি—আর অগ্রে চলিতেছেন তিনি পার্ম্বার্মিরূপে।

আজ আমার বলিতে দিখা নাই, তাঁহারই পথে চলিয়া আজ আমি আমাকে চিনিয়াছি। আমার ব্রহ্ম-ক্ষুধা আজও মিটে নাই, কিন্তু সে ক্ষুধা এই জীবনেই মিটিবে, সে বিশ্বাসে স্থিত হইতে পারিয়াছি। আমি আমার আনন্দ-রসঘন স্বরূপকে দেখিয়াছি। কি দেখিয়াছি, কি পাইয়াছি, আজও তাহা বলিবার আদেশ পাই নাই। হয়তো আজ তাহা গুছাইয়া বলিতেও পারিব না; তবুও কেবল মনে হইতেছে—আমি ধন্য হইলাম, আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি অসত্য হইতে সত্যে আসিলাম, তিমির হইতে জ্যোতিতে আসিলাম, মৃত্যু হইতে জমৃতে আসিলাম।

যে অমৃত পারাবারের এক কণা মাত্র পাইয়া আমি আচ্চ প্রমন্ত হইয়াছি, সেই অমৃত আব্দ্র পাত্র পুরিয়া আমার অমৃত—অধিক সকলকে পরিবেশন করিতেছেন, অমৃত—পিয়াসী যাঁহারা তাঁহারা আমারই মতো তৃপ্ত হইবেন, তৃষ্ণা তাঁহাদের মিটিবে, তাঁহারা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

তাঁহার যে দীপশিখা আমায় পথ দেখাইয়া অমৃত–সাগরের তীরে জ্যোতির্লোকের দ্বারে লইয়া আসিয়াছে, সেই দীপশিখার প্রাণ এই গ্রন্থ। বহু পথহারা সাধক এই সাধনার দীপশিধার অনুবর্তী হইয়া পথ পাইয়াছেন—আজ তাঁহারা জীবনমুক্ত হইয়া দুঃখ–শোকের অতীতে স্থিত। সংসারকে 'মজার কুটির' জানিয়া তাঁহারা আজ আনন্দ–স্বরূপ হইয়া বসিয়া আছেন।

সারাজীবন ধরিয়া বহু সাধু সন্ন্যাসী যোগী ফকির দরবেশ খুঁজিয়া বেড়াইয়া যাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তর জুড়াইয়া গেল, আলোক পাইল, তিনি আমাদের মতো গৃহী। এই গৃহে বসিয়াই তিনি মহাযোগী শিব—স্বরূপ হইয়াছেন। এই গৃহের বাতায়ন দিয়াই আসিয়াছে তাঁহার মাঝে ব্রহ্মজ্যোতি। তাঁহার সেই সাধনার ইন্ধিত এই 'পথ—হারার পথে' রহিয়াছে।

আমার যোগসাধনার গুরু যিনি, তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। সেসময় আজিও আসে নাই। আমার যাহা-কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে-কাব্যে, সংগীতে, অধ্যাত্ম জীবনে, তাঁহার মূল যিনি, আমি যাহার শক্তি প্রকাশের আধার মাত্র, তাঁহাকে জানাইবার আজ আদেশ হইয়াছে বলিয়াই জানাইলাম। লোকে শ্রীরামচন্দ্রকেই দেখে,

তাঁহার পশ্চাতে যে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, যাঁহার সাধনার ফল শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহার কথা কয়জন ভাবে? এই দুর্দিনে এই বাংলা দেশেই যে সাম্যবাদী, নির্লোভ, নিরহংকার, নিরভিমান, ব্রহ্মন্ত-যোগী আত্মগোপন করিয়া আছেন, যাঁহার শক্তিতে আর্দ্ধ জনতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শত শত বিখ্যাত বাঙালি উদ্বৃদ্ধ হইয়া জনগণ-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করাই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। স্বয়ম্প্রকাশ সূর্যোদয়ের আগে যেমন অকারণ বিহণ-কাকলি ধ্বনিত হইয়া ওঠে, আমারও এই কয়েকটি অসংবদ্ধ কথা সেই অরুণোদয়ের আনন্দ-আকৃতির ক্ষীণ আভাস মাত্র। আদেশ পাইলে এই মহাযোগীর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিব ইচ্ছা রহিল।

### 'সুজনের গান'

'সুব্ধনের গান' (গ্রাম্য গানের বই)–রচয়িতা ও সংগ্রাহক : গিরীন চক্রবর্তী। (হিচ্ছ মাস্টার্স ভয়েস কোং লিঃ)।

শ্রীমান গিরীন চক্রবর্তী সংগীত-শিক্ষীরূপেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই পরিচিতির উর্ধে তাঁর যে নির্বিশেষ রূপে সেখানে তিনি কবি। পল্লি-সংগীতের প্রতি তাঁর প্রীতি—তিনি নিজে পল্লিকবি বলে। ভুঁইচাঁপার মালা-পড়া ভুঁই-মালীর মেয়ের মতো তাঁর কবিতার নিরাভরণ রূপ-'কালচারের' কালচে-পরা আভরণ-বহুল বিলাসী মনের কাছে হয়তো নির্বৃত মনে হবে না। পল্লিমেয়ের মতো এর ছন্দ ও গতি বচ্ছন্দ। তাতে নাগরিকার কৃষ্টি-ক্লিষ্ট নৃত্যময়ী রূপ খুঁজতে গেলে মন ও চোখ দুই-ই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। শহুরে সভ্যতার ক্লান্ত চোখ—ছুটিতে গ্রামে গিয়ে তার অর্থ-অনাবৃত সহজ সুন্দর রূপ দেখে যেমন জুড়িয়ে যায়, আমার চোখ তেমনি জুড়িয়ে গেছে শ্রীমান গিরীনের সংগ্রহ ও স্বরচিত গানগুলির অনাড়ন্থর রূপে দেখে। এর গানগুলি পড়ে মনে হয়, পল্লি-সংগীত সংগ্রহ করতে করতে এর রসের আনন্দের ছোঁওয়া এর হৃদয় স্পর্শ করেছে।

সভ্যতার আওতায় মানুষ হয়ে আমরা আমাদের অনুভৃতিকে প্রকাশ করি—যত রকমে পারি জটিল কুটিল করে। প্রকাশের জটিলতাই আধুনিক সভ্য কবিদের ভঙ্গি বা 'ডিকশন'। পল্লি—কবিদের প্রকাশভঙ্গি পল্লীবাসিনীর মতোই সহজ্ব সরল—কোথাও হয়তো অর্ধনগ্ন। কিন্তু সে নগ্নতায় বাসনায় আমন্ত্রণ নাই—আছে আত্মভোলা মগ্ন মনের মাধুরী। আজকালকার কবিতায় মিলের 'মিল এরিয়া' পেরিয়ে যে উদার আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর, নগ্ন খাল—বিলের সহজ্ব শ্রী, তাকে দেখতে হলে আমাদের পড়তে হয় নিরক্ষর পল্লিকবিদের গান ও কবিতা। এরা যেন প্রকৃতির অন্তরক্ষ—এবং এরাই প্রকৃতির অন্তরে হান পেয়েছেন।

সেই আন্তরিকতার প্রেম শ্রীমান গিরীন পেয়েছেন, শুধু এইটুকু বলার জন্যই আমার এই ভূমিকা। শ্রীমান গিরীনকে জ্বানি, চিনি, তাঁর লেখাতেও তাঁর সেই সহজ্ব সাবলীল পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তিনি নিজেকে ফাঁকি দেননি, যা নন তা হতে চাননি; এতে তাঁর লেখা সার্থক হয়েছে। জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড



| (ওরে)   | ও চাঁদ ! উদয় হলি কোন জ্বোছনা দিতে !     |
|---------|------------------------------------------|
| (দেয়)  | অনেক বেশি আলো আমার নবির পেশানীতে॥        |
| (ওরে)   | রবি ! আলোক দিস যতো তুই দশ্ধ করিস ততো,    |
|         | আমার নবি স্লিগ্ধ শীতল কোটি চাঁদের মতো,   |
| (মে)    | নাশ করেছে মনের আঁধার ঈষৎ হাসিতে॥         |
| (ওরে)   | আসমান ! তুই সুনীল হলি জ্বানি কেমুন করে,  |
|         | আমার নবির কালো চোখের একটুকু নীল হরে।     |
| (প্ররে) | তারা ! তোরা জ্যোতি পেলি নবির চাউনিতে॥    |
| (ওরে)   | বসরা গোলাব ! অনেক বেশি খোশবু তোদের চেয়ে |
|         | সেই ধূলিতে মোর নবিজি যেতেন যৈ–পথ বেয়ে   |
|         | সেই বারতা ফুলকে শোনায় বুলবুলি সঙ্গীতে॥  |

হেরা হতে হেলে দুলে
নূরানি তনু ও কে আসে, হায় !
সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা
খুলে খুলে যায়—
সে যে আমার কম্লিওয়ালা কম্লিওয়ালা ॥
তার ভাবে বিভোল রাঙা পায়ের তলে
পর্বত জঙ্গম টলমল টলে,
খোরমা খেজুর বাদাম জাফরানি ফুল

আসমানে মেঘ চলে ছায়া দিতে, পাহাড়ের আঁসু গলে ঝরনার পানিতে; বিজুলি চায় মালা হতে পূর্ণিমা চাঁদ তাঁর মুকুট হতে চায়॥

ঝরে ঝরে যায়॥

ও কে সোনার চাঁদ কাঁদে রে হেরা গিরির 'পরে ! শিরে তাঁহার লক্ষ কোটি চাঁদের আলো ঝরে ৷৷

কী অপরূপ জ্যোতির ধারা নীল আসমান হতে নামে বিপুল স্রোতে, হেরা পাহাড় বেয়ে বহে সাহারা মরুর পথে— সেই জ্যোতিতে দুনিয়া আজ্ব ঝলমল করে॥

আগুনবরণ ফেরেশতা এক এসে খোদার হাবিব জাগো জাগো, বলে হেসে হেসে॥

নবুয়তের মোহর দিল বাহুতে তাঁর বৈধে তাজিম করে কদমবুসি করে কেঁদে কেঁদে ; সেই নবিরই নামে আজি দুনিয়া দরুদ পড়ে॥

8

মরুর ধূলি উঠল রেঙে রঙিন গোলাপ–রাগে। বুলবুলিরা উঠল গেয়ে মঞ্কার গুলবাগে॥

খোদার প্রেমের কোন দিওয়ানা দ্বারে দ্বারে দেয় রে হানা, নবীন আশার আলো পেয়ে ঘুমস্ত সব জাগে॥

এ কোন তরুণ শ্রেমিক এলো কাবার অঙ্গনে, সবুজ পাতার নিশান দোলায় শুকনো খেজুর বনে॥

এলো নব দ্বীনের নকিব চির–চাওয়া খোদার হবিব, নিখিল পাপী তাপী যাঁহার পায়ের পরশ মাগে॥ Œ

ত্রাণ করে৷ মওলা মদিনার উম্মত তোমার গুনাহগার কাঁদে। তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ার পড়েছে আবার গুনাহের ফাঁদে॥ নাহি কেউ ঈমানদার, নাহি নিশান বর্দার, মুসলিম জাহানে নাহি আর পরহেজগার জামাত শামিল হতে যায় না মসজিদে, পড়ে নাকো কোরআন, মানে না মুরশিদে। ভুলিয়াছে কলমা শাহাদত পড়ে না নামাজ ঈদের চাঁদে॥ নাহি দান খয়রাত, ভুলে মোহ-ফাঁসে মেতে আছে সবে বিভ্ব–বিলাসে, বসিয়াছে জালিম শাহি তখতে তব মজলুমের এ ফরিয়াদ আর কারে কব। তলওয়ার নাহি নাহি আর পায়ে গোলামির জিঞ্জির বাঁধে ৷৷

৬

আল্লা রসুল জপের গুণে কী হলো দেখ চেয়ে। সদাই ঈদের দিনের খুশিতে তোর পরান আছে ছেয়ে॥ আল্লার রহমত ঝরে ঘরে বাইরে তোর উপরে, আল্লার রসুল হয়েছেন তোর জীবন–তরির নেয়ে॥

দুখে সুখে সমান খুশি, নাই ভাবনা ভয়,
(তুই) দুনিয়াদারি করিস, তবু আল্লাতে মন রয়।
মরণকে আর ভয় নাই তোর,
খোদার প্রেমে পরান বিভার,
(এখন) তিনিই দেখেন তোর সংসার তোর ছেলেমেয়ে॥

যেয়ো না যেয়ো না মদিনা–দুলাল,
হয়নি যাবার বেলা।
সংসার–পাথারে আজো দুলে পাপের ভেলা।
আজো হয়নি যাবার বেলা॥

মেটেনি তোমারে দেখার পিয়াসা, মেটেনি কদম জিয়ারত আশা, হজরত, এই জমেছে প্রথম দীন-ই-ইসলাম মেলা॥

ছড়ায়ে পড়েনি তোমার কালাম আজিও সকল দেশে, ফিরিয়া আসেনি সিপাহিরা তব আজো বিজ্ঞয়ীর বেশে॥

দীনের বাদশা চাও ফিরে চাও শোনো দুর্দিনে বেদনা ভোলাও গুনাহ্গার এই উম্মতে তব হানিয়ো না অবহেলা॥

Ъ

ফেরি করি ফিরি আমি আল্লাহ্ নবীর নাম। দেশ-বিদেশে পথে-ঘাটে হাঁকি সুবহ্-শাম॥

কলমা শাহাদতের বাণী যে বারেক বলে একটুখানি, সে চাওয়ার অধিক দেয় আমারে মোর সওদার দাম॥

> দাম দিয়ে সব দুনিয়াদারি মিটায় দেনা :

অমূল্য এই আল্লাহর নাম কেউ চাবে না।

আল্লাম্ নামের ফেরিওয়ালায় ডাকে ওরা শেষের বেলায়, ঐ নাম দিয়ে সে আখেরে পায় বেহেশতি আরাম ॥

> ৯ (ধাত্রী হালিমার উক্তি)

ওগো আমিনা! তোমার দুলালে আনিয়া আমি ভয়ে ভয়ে মরি। এ নহে মানুষ, বুঝি ফেরেশতা আসিয়াছে রূপ ধরি॥

সে নিশীথে যখন বক্ষে ঘুমায়
চাঁদ এসে তাঁয় চুমু খেয়ে যায়,
দিনে যবে মেষ–চারণে সে যায়
মেঘ চলে ছায়া করি।
সাথে সাথে তার মেঘ চলে ছায়া করি॥

মনে হয় যেন লুকাইয়া রাতে তোমার শিশুর পায় কতো ফেরেশতা হুরপরি এসে সালাম করিয়া যায়॥

সে চলে যায় যবে মরুর উপরে, বসরা গোলাপ ফোটে থরে থরে, তার চরণ বিরিয়া কাঁদে গুলবনে অলিকুল গুঞ্জুরি॥

20

সুদ্র মকা মদিনার পথে আমি রাহী মুসাফির, বিরাজে রওজা মোধারক যথা মোর প্রিয় নবীজির ॥ বাতাসে যেখানে বাজে অবিরাম তৌহিদ বাদী খোদার কালাম, জিয়ারতে যথা আসে ফেরেশতা শত আউলিয়া পীর॥

মা ফাতেমা আর হাসান হোসেন খেলেছেন পথে যার কদমের ধূলি পড়েছে যথায় হাজার আস্বিয়ার, সুরমা করিয়া কবে সেই ধূলি মাখিব নয়নে দুই হাতে তুলি কবে এ–দুনিয়া হতে যাবার আগে রে কাবাতে লুটাব শির॥

77

তৌহিদেরই বান ডেকেছে সাহারা মরুর দেশে। দুনিয়া জাহান ডুবুডুবু সেই স্রোতে যায় ভেসে॥

সেই জোয়ারে আমার নবী পারের তরী নিয়ে,
'আয় কে যাবি পারে' ডাকে দ্বারে দ্বারে গিয়ে;
যে চায় না, তারেও নেয় সে নায়ে আপনি ভালবেসে॥
পথ দেখায় সে ঈদের চাঁদের পিদিম নিয়ে হাতে,
হেসে হেসে দাঁড় টানে, চার আসহাব তাঁরি সাথে॥

নামান্ত রোজার ফুল–ফসলে শ্যামল হল মরু, প্রেমের রসে উঠল পুরে নীরস মনের তরু। খোদার রহম এল রে আখেরে নবীর বেশে॥

১২

আজি ঈদ ঈদ ঈদ খুশির ঈদ, এলো ঈদ (থাঁর) আসার আশায় চোখে মোদের ছিলো না রে নিদ॥ শোন রে গাফিল, কী বলে তকবির ঈদগাহে, (তোর) আমানতের হিসসা সাদকা দৈ খোদার রাহে
ন সাদকা দিয়ে বেহেশতে যাবার রসিদ।।
ঈদের চাঁদের তশতরিতে জান্নাত হতে
আনন্দেরই শিরমি এলো আশামানি পথে,
সেই শিরমি নিয়ে নতুন আশায় জাগবে না-উন্মিদ।।

(তোর) প্রিরাহানের আত্র মোলাব লাগুক রে মনে, (আজ) প্রেমের দাওত দে দুনিয়ার সকল জনে, দিলেন ঈদের শারফতে হজরত এই তাগিদ ॥

30

আমিনার কোলে নাচে হেলে দুলে শিশু নবি আহমদ রূপের লহর তুলে॥

রাষ্টা মেন্দের কাছে ঈদের চাঁদ নাচে— যেন নাচে ভোরের আলো সোলাব পাছে। চরণে ভোমরা গুলুরে গুল ভূলে॥

1804 3574 / N

(সে) খুশির ঢেউ লাগে আরশ ও কুরসির পাশে, হাততালি দিয়ে হুরি সব বেহেশতে হাসে, সুখে ওঠে কেঁপে দুনিয়া চরশ-মূলে॥

> চাঁদুনি রাঙা অতুল মোহন মোমের পুঁতুল আদুল গায়ে নাচে খোদার প্রেমে বেতুল। আক্লার দয়ায় তোহ্ফা এলো ধরার কুলে॥

N. 403

3.5

Ψ.,

\* ...

5. 3

ভোরা যা রে এখনই হালিমার কাছে লয়ে ক্ষীর সর ননী। খোয়াবে দেখেছি কাঁদিছে মা বলে জার্মার নয়ন-মণি॥

মাত্র প্রক্রেয়া ১**৯৪**৮ - ১৮৮১ ১৮১১

A STATE OF THE STA

বোর শিশু আহমদে বেদিন কানিয়া দিক হালিমার হাতে দিয়াতি সঁলিয়া, ক

न् व् (मस्य ४७)—१

আমি

ওই

সেই দিন হতে কেঁদে কেঁদে ঝার কাটিছে দিন-রজনি ৷৷

পিতৃহীন সে সন্তান হয় বিদ্ধিত মাৰ স্নেহে,
তারে ফেলে দূরে কোল খালি করে
থাকিতে পারি না গেহে॥

অভাগিনি তার মা আমিনায় মনে করে সে কি আজো কাঁদে, হায় ! বলিস তাহারই আসার আশায় দিবানিশি দিন গণি॥

78

Stranger of the

তৌহিদের মুরশিদ আমার মোহাস্মদের নাম মুরশিদ যোহাস্মদের নাম। নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদায় কালাম মুরশিদ মোহাস্মদের নাম।।

ওই দামেরই রশি ধরে যাই আরার পথে, ওই নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নুরের স্রেতে, ওই নামেরই বাতি ছেলে দেখি লোহ আরশ্ধাম মুরশিদ মোহাস্মদের নাম ম

ওই নামের দামন ধরে আছি, আমার কিসের ভয় ; ওই নামের গুণে পাব আমি খোদার পরিচয় ; তাঁর কদম মোবারক যে আর্মার বেহেশতি তাঞ্জাম মুরশিদ মোহাস্মদের নাম॥

garage also

T. O. 1885

65 : 3 JY 6

মদিনার লাহানশাক্ কোহ<del>ু ই তৃত্ত বিষ্</del>যার। মোহাস্মদ মোক্তফা নবুয়তথারীবা

• •

Sec. 3.

আল্লার প্রিয় সখা, দুলাল মা আমিনার, খদিজার স্বামী, প্রিয়ুত্তম আয়েশার, আসহাবের হামদম, ওয়ালেদ ফাতেমার, বেলালের আজান, খালেদের তলোয়ার, কেয়ামতে উম্মত শাফায়ত-কারী॥

তৌহিদ–বাণী মুখে, আল কোরআন হাতে, খোদার নূর দেখি যার ছাসির ইলারাতে, যার কদমের নীচে দোলে কজে ক্রিন্নাত, যে দু–হাতে বিলাল দুনিরায় খোদার মহকত মে'রাজের দুলহা আল্লার আরশচারী ii

নয়নে যাঁর সদা খোদার ক্রহ্মত ঝরে সংসার মরুবাসী শিয়াসার তরে, আনিল যে কগুসর সাহারা নিগুড়ি॥

70 .

তোমার নূরের রওশনি মাখা নিখিল ভুবন অসীম গগন। তোমার অনস্ত জ্যোতির ইশারা গ্রহ তারা চন্দ্র তপন॥

তোমার রূপের ইন্সিত খোদা ফুটিছে বনের কুসুমে স্কা, তোমার নূরের ঝলক হেরি মেঘে বি<del>জ্ঞানি</del> চমকে যখন॥

প্রাণের খুলি লিশুর হারি
মধুর-জোমার রূপ দেয় প্রকাশি,
তোমার জ্যোতির সমুদ্রে বোদা
আলোক ঝিনুক মোর এ দুটি নক্ষমা

ধানের খেতে নদ<del>্দিতরকে</del> দুলে তোমার <del>রমে মধুর করে,</del>

## নিতি দেখা দাও হাজার রঙ্গে অরুপ নির্বাকার তুমি নির**ঞ্জন** ॥

۶٩

রোজ হাশরে আল্লাহ্ **আর্মার করো না বিচার**ি তিওঁ জিব বিচার চাহি না, ভো**মার সম্ম চাইে এ গুলাহ**গাঁর ম

আমি জেনে শুনে জীবন ভরে
দোষ করেছি ঘরে পরে,
আশা নাই যে যাব তরে বিচারে জেমার ।
বিচার যদি করবে, কেন রহমান নাম নিলে ।
বি নামের গুণেই তরে খাব, কেন এ জ্ঞান দিলে ।
দীন ভিখারি বলে আমি

ভিক্ষা যখন চাইব স্বামী শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে না কো আর॥

in and the state of the

ንኮ

তোমায় ধেমন করে ডেকেছিল আরব মরুভূমি ! ওগো আমার নবি প্রিয় আল অরিবি তেমনি করে ডাকি যদি অসিবে নাকি ভূমি॥

থেমন কেঁদে দক্ষলা কেরাত নদী ক্রিন্ত কি ডেকেছিল নিরবমি, ডেকেছিল নিরবমি, হে মোর মরুচারী নবুয়তথারী ক্রিন্ত কি ডিমিন ক্রিন্ত কর্মান করে কাঁদি যদি আসবে নাকি ভূমি॥

থেমন মদিনা আরু হেরা পাহাড় জেগেছিল আশায় তোমার হে হজরত মম, হে মোর প্রিষ্টেম তেমনি করে জাসি যদি আসবে না কি তুমিয়া মজলুমেরা কারা ঘরের কেঁদেছিল যেমন করে, হে আমিনা-লালা, হে মোর কম্মলিওয়ালা, তেমনি করে চাহি যদি আসুবে নাকি তুমি॥

79

নাম মোহাম্মদ বোল রে মন, নাম আহম্মদ বোল যে নাম নিয়ে চাঁদ সেতারা আসমানে খায় দোল॥

পাতার ফুলে যে নাম আঁকা, ত্রিভূর্বনে যে নাম মাখা, যে নাম নিতে হাসিন উষার রাঙে রে কপোল॥

যে নাম গেয়ে ধার রে নদী, যে নাম সদা গায় জলমি, যে নামে বহে নিরবধি পবন-হিজ্ঞোলু॥

যে নাম বাজে মর্ক সাহারায়, যে নাম বাজে শ্রবণ ধারায়, যে নাম চাহে কাবার মসজিদ, মা আমিনার কোল ॥

₹0

দূর আজ্ঞানের মধুর ধ্বনি বাজে বাজে মসজিদেরই মিনারে। এ কী খুশির অধীর তরঙ্গ উঠল জেগে প্রাণের কিনারে।।

মনে জাগে, হাজার বছর আর্গে ডাকিত বেলাল এমনই অনুরাগে, তাঁর খোশ এলাহান মাতাইত প্রাণ থলাইত পাষাণ ভাসাইত মদিনারে প্রেমে ভাসাইত মদিনারে ॥ তোরা ভোল শুনু কাছ, ওরে মুসর্লিম ধাম
চল খোদার রাহে, শোন ডাকিছে ইমাম।
মেখে দুনিয়ার খাক বৃধা রহিলি না–পাক,
চল মসজিদেে তুই শোন মোয়াজ্জিনের ডাক,
তোর জনম যাবে বিফল যে ভাই
এই এবাদত বিনা রে॥

২১

অসীম বেদনায় কাঁদে মদিনারাসী। নিভিয়া গেল চাঁদের মুন্ধের হাসি॥

শোকের বাদল আছড়ে পড়ে কাঁদছে মরুর বুকের পরে, ব্যথার তুফানে আরুর গেল ভাসি ম

গোলাব-বাগে গুল নাই আন্ত কাঁদিছে বুলবুলি। ছাইল আকাশ অন্ধকারে মকু সাহারার ধূলি।

তরুলতা বনের পাখি কোথায় হোসেন ? কইছে ডাকি, পড়ছে ঝরে তারার রাশি॥

25

(তোর)

ঈদুজ্জোহার তকবীর শোন ঈদগাহে। কোরবানিরই সামান নিয়ে চলু রাহে ॥

কোরবানিরই রঙে রঙিন পর লৈবাস, পিরহানে মাখ রে ত্যাগের গুল–সুবাস, হিংসা ভুলে প্রেমে মেতে ঈদগাহেরই পথে যেতে দে মোবারক–বাদ দীনের বাদশাহে॥

খোদারে দে প্রাণের প্রিয়, শোন এ ঈদের মাজেরা, থেমন পুত্র বিলিয়ে দিলেন খোদার নামে হাজেরা, ওরে ফুপন, দিসনে ফাঁকি আল্লাহে॥

ছোর তুই তাই পাশের ঘরে গরিব কাঙাল কাঁদছে যে তাকে ফেলে ঈদগাহে যাস সঙ সেব্দে, চাঁদ উঠল, এল না ঈদ, নাই হিস্মত নাই উস্মিদ, শোন কেঁদে কেঁদেে বেহেশত হতে হন্দ্ররত আন্ধ কী চাহে॥

પ્રાથમિક **ફ્રાંઝ** છે. જે છે છે છે છે

সকাল হল, শোন রে আজান, ওঠ রে শয্যা ছাড়ি।
মসজিদে চল দীনের কাজে, ভোল দুনিয়াদারি ।।
ওজু করে ফেল রে ধুয়ে নিশীথ রাতের গ্লানি,
সিজদা করে জায়–নামাজে ফেল রে চোখের পানি,
খোদার নামে সারাদিনের কাজ হবে না ভারী ॥

নামাজ পড়ে দু–হাত তুলে প্রার্থনা কর তুই, ফুল–ফসলে ভরে উঠুক সকল চাষির ভুই, সকল লোকের মুখে হউক আল্লার নাম জারি॥

ছেলেমেয়ে সংসার-ভার স্ঠপে দে আল্লারে, নবিন্ধির দোওয়া ভিক্ষা কর রে ব্যরে বারে, তোর হেসে নিশি প্রভাত হবে, সুখে দিবি পাড়ি॥

**\8** 

আক্সা নামের বীচ্চ বুনেছি এবার মনের মাঠে। ফলবে ফসল, বেচব তারে কিয়ামতের হাটে॥

পন্তনিদার যে এই জমির খাজনা দিয়ে সেই নবিজ্ঞির বেহেশতেরই তালুক কিনে বসব সোনার খাটে॥ মসন্ধিদে মোর ধরাই রাখা, হবে নাকো চুরি, 'মনকের' নকির' দুই ফেরেশতা হিসাব রাখে জুড়ি। রাখব হেফাজতের তরে ইমানকে মোর সাখি করে, রদ হবে না কিন্তি, ক্ষমি উঠবে না আর.লাউ।

মদিনায় যাবি কে আয় আয়। উডিল নিশান, দ্বীনের বিষাণ ব্যক্তিল যাহার দরওয়াজায়॥

**30** (20) 100

হিজরত করে যে দেশে ঠাই পেলেন হজরত এসে, বেলিতেন যথায় হেসে হাসান হোসেন ফাতেমায়॥

হজরতের চার আঁসহাব যথায় করলেন বেলাফড, মসজিদে যার প্রিয় মোহাস্মদ করতেন এবাদত ; ফুটল যেখায় প্রথম বীর বালেদের হিস্মত, খোশ এলহান দিতেন আজ্বান বেলাল যেথায় ৷৷

> যার পথের ধুলির মাঝে নবীজীর চরণের ছোঁয়া রাজে, ভৌহিদের ধ্বনি বাজে যার আসমানে, যার 'লু' হাওয়ায়॥

> > ২৬

হে নামান্তি ! আমার ঘরে নামান্ত পড় আজ।
পেতে দিলাম তোমার চরগ–তলে হদর—জায়নামান্ত ॥
আমি গুনাহগার বে—খবর
মোর নামান্ত পড়ার নাই অবস্র,
তব চরণ–ছোঁয়ায় এই পাপীরে করো সরফরাক্ত ॥

তোমার ওন্ধুর পানি মোছ আমার পিরান দিয়ে, আমার এ-ঘর হউক মসন্ধিদ তোমার পরশ নিয়ে॥ যে শয়তানের ফলিতে, ভাই, খোদায় ডাকার সময় না পাই, সেই শয়তান থাক দূরে, শুনে তকবিরের আওয়ান্ড॥

is a service of the s

ঘর–ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয় রে ! জাফরানি রঙের পরাব পিরাম তোর গায় রে। আয় রে॥

আসমানে যেতে চায় তারা হয়ে আমার নয়ন–তারা তোর স্থেলার সাথি কাঁলে শাপলার ফুল, ফিরে আয় পঞ্ছ–হারা। দুনয়ন ঘূমে ঢুলে, হৃদয় ঘুমায় না, কাছে পেতে চায় রেগ্

চোখের কাজল তোর চাঁদ–মুখে লেগেছে, (আয়) মুছাব আঁচলে, মায়ের পরানে তোর স্লোহের সাগর–তরঙ্গ উথলে। (মোর) মনের ময়না। ঘরে মন রয় না, পথ চেয়ে রয়, রাত কেটে যায় রেয়

২৮

কারো ভরসা করিসনে তুই, ও মন, এক আল্লার ভরসা কর। আল্লা যদি সহায় থাকেন ভাবনা কীসের, কীসের ডর॥

রোগে শোকে দুৰে খণে নাই ভরসা **জায়া বি**নে, তুই মানুষের সহয়ে মাগিস তুই পাসনে খোদার নেক-নজর॥ রাজ্বার রাজ্য বাদশা যিনি 'গোলাম' হ তুই সেই খোদার, বড়লোকের দুয়ারে তুই বৃথাই হাত পাতিসনে আর॥

তোর দুখের বোঝা ভারী হলে
ফেলে প্রিয়ন্তনও যায় রে চলে,
সেদিন ডাকলে খোদায় জাঁহার রহম
ঝরবে রে তোর মাধার পর 11

49

S 186 2 .

্দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মতো গোলাপ ফুল। কথায় সুরে ফুল ফুটাতাম, হয় না এবন আর সে জুল॥ বাসি হাসির মালা নিরে কী হবে নওরোজে গিয়ে, চাঁদ না দেখে আঁখার রাতি বাঁধে কি গো এলোচুল?

আজও দবিন হওয়ায় ফাণ্ডন আনে,
বুলবুলি নাই গুলিস্তানে,
দোলে না আর চাঁদকে দেখে বনে দোলন চাঁপার দুল ॥
কী হারাল, নাই কী যেন,
মন হয়েছে এমন কেন?
কোন নিদয়ের পরশ লেগে হয় না হৃদয় আর ব্যাকুল॥

90

নামাজ পড় রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই। তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই॥ সম্বল যার আছে হাতে হজের তরে যা কাবাতে, জাকাত দিয়ে বিনিময়ে শাফায়ত যে পাই॥

ji kandin ji

3.8%

3

े प्रत्या के के किस्स् जिस्सार

ফরন্ধ তরফ করে করলি কবন্ধ ভবের দৈনা আল্লা ও রসুলের সাথে হলো না তোর চেনা। পরানে রাখ কোরাণ বৈধে, নবিরে ডাক কেঁদে কেঁদ্রে রাতদিন তুই কর মোনাজাত 'আল্লা তোমায় চাই'।

60

কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও, মদিনায়
আমার সালাম পৌছে দিয়ো নবিজ্ঞির রওজায়।।
হাজিদেরই যাত্রা পথে
দাঁড়িয়ে আছি সকাল হতে,
কৈদে বলি কেউ যদি মোর সালাম নিয়ে যায়।।
পঙ্গু আমি, আরব সাগর লন্ডি কৈমন করে
তাই নিশিদিন কাবা যাওয়ার পথে থাকি পড়ে।

বলি, ওরে দরিয়ার ঢেউ, (মোর) সালাম নিয়ে গেল'না কেউ, তুই দিস মোর সালামখানি মকর লু হাওয়ায়, ওরে কাবার দরওয়াজায়॥

৩২

নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান জপে তোমারই নাম। তারায় গাঁখা তসবি লয়ে নিশীখে আশ্রমান জপে তোমারই নাম। ফুলের বনে নিতি গুল্পরিয়া স্রমর বৈড়ায় তব নাম জপিয়া, হাতে লয়ে ফুল কুঁড়ির তসবি ফুলের বাগান জপে তোমারই নাম। সাঁজ সকালে কোকিল পাপিয়া মধুর তব নাম ফেরে গাহিয়া, ছল ছল সুরে ঝরনার ধারা নটার কলতান জপে তোমারই নাম ॥ বৃষ্টি ধারার তসবি লয়ে তব নাম জপে মেন ব্যাকুল হয়ে সাগর–কল্লোল, সমীর–হিল্লোল বাদল কর্ড তুফান জপে তোমারই নাম ॥

99

দূর আরবের স্বপন দেখি বাংল্য দেশের কুটির হতে
বেহুঁশ হয়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে।।
হায় গো খোদা কেন মোরে
পাঠাইলে কাঙাল করে
যেতে নারি প্রিয় নবির মাজার শরিফ ক্রিয়ারতে।।
স্বপ্নে শুনি নিজুই রাতে-যেন কাবার মিনার থেকে
কাঁদছে কোলা ঘুমন্ত সব মুসলিমেরে ডেকে ডেকে
য্যা এলাহি! বলো সে কবে
আমার স্বপন সম্বল হবে
(আমি) গরিব বলে হবো কি নিরাশ

୬8

নাই হলো মা বসন—ভূষণ এই ঈদে আমার।
আল্লা আমার মাথার মুকুট রসুল গলার হার॥
নামাজ রোজার ওড়না শাড়ি
ওতেই আমার মানার ভারী,
কলমা আমার কপালে টিপ, নাই জুকনা ভার॥
হেরা–গুহার হিরার তাবিজ্ব কোরান বুকে দোলে,
হাদিস ফেকা বাজুকদ দেখে পরান ভ্যেলে।
হাতে সোনার চুড়ি যে মা
হাসান হোসেন মা ফাড়েমা,
(মোর) অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি মা, নবির চার ইয়ার॥

আমার হৃদয় শামাদানে জ্বালি মোমের বাতি। নবিজি গো! জেগে আমি কাঁদি সারা রাতি ৷৷ আশমানেরই চাঁদোয়াতলে চাঁদ সেতারার পিদিম জ্বলে, ওরাও যেন খোঁব্রে তোমায় আমার দুখের সাথি॥ দিনের কাব্দে পাই না সময় তাই নিরালা রাতে তোমায় পাওয়ার পথ বৃঁজি গো কোরানের আয়াতে। তোমায় পেলে পাব খোদায় তাই শরুণ যাচি তোমারি পায় পাওয়ার আগে জ্বেগে থাকি প্রেমের শয্যা পাতি।। ঝরলে পাতা ডাকলে পাখি চমকে ভাবি তুমি নাকি? মসজিদে যাই গভীর রাতে বুঁজি আঁতিপাঁতি রোক্তহাশরে পাব দেখা মোরে সবাই বলে তোমার বিহনে আমার ঘুম নাই নয়নে, মোর জীবনে রোজ কিয়ামত আসে প্রতিপলে. বিষের সমান লাগে আমার দুনিয়ার যশ–খ্যাতি॥



# বনগীতি: দ্বিতীয় খণ্ড



্ৰাচ্চাৰ্ক্ষৰ জন্ম । ১ **আবিৰ্জ্ঞৰ** নিম্নান্ত সংগ্ৰহণ সংগ্ৰহণ

geringt in a gain

নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া কে এলো মন্ত্রীয় আমিনার কোলে। <sup>ক্রা</sup>ক ফাগুন–পূর্ণিমা–নিশীথে যেমন বিভাগ কিলে নোলে গ্রান্তা-চাঁদ দেবলে ম

'কে এলো কে এলো শ্বাহে কোমেলিয়া, সক্ষাত্ত পাপিয়া বুলবুল উঠিল মান্তিয়া, • গ্রহ–তারা ঝুঁকে করিছে কুর্নিশ হুরপরি হেসে পড়িছে ঢলে॥

জিন্নাতের আজ খোলা দরওয়াজা পেয়ে ফেরেশতা আন্বিয়া এসেছে ধেয়ে তহ্রিমা বেঁধে ঘোরে দরুদ গেয়ে দুনিয়া টলমল, খোদার আরশ টলৈ॥

এলো রে চির–চাওয়া; এলো আবেরি-দবি
সৈয়দে মঞ্জি–মদনি আল–আরবি,
নাজেল হয়ে সে যে ইয়াকুত–রাঙা ঠোঁটে
শাহাদতের বাদী আধো-আধো বোলে ম

লাক্ষ্মীৰ সভিত্ৰ সমাজ ক্ষমুৰ ক্ষম চাই <mark>তিয়োজাৰ</mark> লোক্ষমীৰ মাজনাত সংগ্ৰহণ চাই চাই

্ত্ৰ ক্ৰিট্ৰ ম'ত

সেই রবিয়ল আউওলেরই চার্দ এসেছে ফিরে ক্রিটিন ভেসে আকুল জন্মনীরেয়ে আন্দ মদিনার গোলাগ–বাসে বাতাস বহে ধীরে ক্রিটেনিয়ে

ন্র (সপ্তম ৰও)—৮

তপ্ত বুকে আজ্ব সাহারার উঠেছে রে ঘোর হাহাকার, মরুর দেশে এলো আঁখার–শোকের বাদল ঘিরে আকুল অশুনীরে॥

চবুতরায় বিলাপ করে কবুতরগুলি
ধৌজে নবিজিরে।
কাঁদিছে মেষশাবক, কাঁদে বনের বুলবুলি
গোরস্থান ঘিরেঃ
মা ফজেমা লুটিয়ে পড়ে
কাঁদে নবির বুকের পরে
আজ দুনিয়া জাহান ফাঁদে কর হানি শিরে

\$100 m

হে মদিনার বুলবুলি গো

শাইলে কুমি কোন গজন।
মকর বুকে উঠল ফুটে
প্রেমের রঙিন গোলাপ দল॥

দুনিয়ার দেশ–বিদেশ থেকে গানের পামি উঠন ডেকে, মুয়াজ্জিনের আজান ধ্বনি উঠল ভেদি গগনতল॥

সাহারার দগ্ধ বুকে রচলে তুমি গুলিপ্তান সেধা আসহাব সব ভ্রমর হয়ে শাহাদতের গাইল গান। দোয়েল কোবিল দলে দলে স্থান ক্রিন্তির কালে আল্লা-বসূলা উঠিল বলে, আলা-কোরানের পাতার কোলে ক্রিন্তির বিশ্বনি কালে বিশ্বনি বিশ্

দীন দরিদ্র কা**ন্তালের ক্ষরেন্ডের** দুনিয়ায় আসি ্ হে হন্ধরত, বাদশাক ক্ষরে ছিলে তুমি উপবাসী॥

তুমি চাহ নাই কেহ হইবে আমির, পঞ্জের করির কেহ কেহ মাথা গুঁচ্ছিবার পাইবে না ঠাই, কাহারও সোনার গেহ, ক্ষুমার অন্ন পাইবে না কেছ, কারও শত দাসদাসী॥

আজ মানুষের ব্যথা অভাবের কথা ভাবিবার কেহ নাই ধনী মুসলিম ভোগ ও বিল্যাসে ডুবিয়া আছে সদাই, তাই তোমারেই ডাকে যত মুসলিম গরিব শ্রমিক চারি ৷৷

বঞ্চিত মোরা হইদ্মান্ধি আজ তব রহমত হতে সাহেবি গিয়াছে, মোসাহেবি করি ফিরি দুনিয়ার পঞ্জে, আবার মানুষ হব করে শোলা মানুহেরে ভালোবাসি॥

3 miles - 55 5 - 15

পাঠাও বেহেশ্ত হতে, হজরত পুন সাম্যের বাণী, দেখিতে পারি না মানুষে মানুষে এই হীন হানাহানি॥ বলিয়া পাঠাও, হে হজরত যাহারা তোমার প্রিয় উম্মত, সকল মানুষে বাসে তারা ভালো খোদার সৃষ্টি জানি। স্বারে খোদারই সৃষ্টি জানি॥

আর

আধেক পৃথিবী আনিল সমান যে উদারতা-গুণে তোমার যে উদারতা-গুণে, শিখিনি আমরা সে উদারতা, কেবলই গেলাম শুনে কোরানে হাদিসে কেবলই গেলাম শুনে।

তোমার আদেশ অমান্য করে লান্থিত মোরা ত্রিভুবন ভরে, আতুর মানুষে হেলা করে বলি, ক্ষামার ধ্যেদারে মানি॥

1996年 美國聯盟

REPORT OF BUILDING

more all the area with the flow of the second

. **१**५ ५३ अहरू क्रिके

৬

মোহাস্মদ নাম যতই জপি; উতই মধুর রাগে। । নামে এত মধু থাকৈ, কে জানিত আগে॥

ওই নামেরই মধু চাহি মন-ভোমরা বৈজ্যয় সাহি আমার কুষা তৃষ্ণ নাহি ওই নামের অনুরাগে॥

ও নাম জালের ব্রিয়উম ও নাম জিলি মজনু সম ওই নামে পাপিয়া গাহে প্রানের কুসুম-বালেগ্য

া আমি ওই নামে মুসান্দির রাষী সংক্রমের জাই তাই না তথ্ত শাহানশাহি। নিত্য ও নাম য়্যা ইলাহি যেন হদে জাগে॥

সান্ধ্র সামী বিজ্ঞান ব

মোহাস্মদ মোর নয়ন-মণি মোহাস্মদ নাম জপ-মালা। ওই নামে মিটাই পিপাসা ও নাম কওসরের প্রিয়ালা॥

মোহাস্মদ নাম শিরে ধরি, মোহাস্মদ নাম গলায় পরি, ওই নামেরই রউশনিতে আধার এ মন রয় উজ্ঞালা॥

্আমার হৃদয়–মদিনাতে স্ক্রিক্রিক্র স্থান স্**তনিও নাম-দিদে-রাতে** সিক্রিক্রিক্র

STATE OF THE ANGLE SERVICE

٠,٠٠٠

#### ও নাম আমার তসরী ছাতে ্র মন-মক্র**ে গুলে-লালা**॥

মোহাস্মদ মোর অক্ত চোনের ব্যথার সাথি, শান্তি লোকের, চাই না বেরুশ্ত, যদি ও নাম জপতে সদাই পাই নিরালা॥

er i jar e ka

মোহাস্মদ নাম জ্বপেছিলি বুলবুলি তুই আগে। তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে॥

ওরে গোলার । নিরিবিলি বুঝি নবির কদম ছুঁয়েছিলি, তাই তাঁর কদমের খোশবু আজও তোর আতরে জাগে।

মোর নবিরে লুকিয়ে দেখে তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে ওরে ও চাঁদ, রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগৈ॥

ওরে ভ্রমর, তুই কি প্রথম চুমেছিলি নবির কদম, আজও গুনগুনিয়ে সেই খুশি কি জানাস রে গুলবাগে।

ইসলামি গান (কৈড)

পু ৷৷ আমি মুসলিম যুবা, মোর হাতে বাঁধা আলির **জুলফিকার** ৷ শ্বী ৷৷ আমি মুসলিফ নারী জ্বালিয়া চেরাগ **জুচাই অন্ধকার** ৷৷

ধরিয়া রাখিতে দীনের সিশাস 🗀 🔻 পু॥ আনন্দে করি জ্বান কোরকান, স্ত্ৰী 11 কত ছেলে মোর শহিদ হয়েছে মরুতে কারবালার। আমি নন্দিনী ফতৈমার ম যুরোপ এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে ছড়ানু ঝোদার বাণী **ત્રુ** 11 স্ত্ৰীয় মোর একা গৃহ-মঞ্চাতে আমি আনি জমজম–পানি। আমি জিনিব পৃথিবী আছে মাের আশা 911 শ্বী॥ আমি প্রাণে দিব তেজ, বুকে ভালোবাসা মুসলিম নর মুসলিম নারী দু–ধারী তলোয়ার।। উভয়ে॥

30 10 15 5

### এই সুদর ফুল সুদর ফল মিঠা নদীর পানি । খোদা তোমার মেইেরবানি।

শস্যশ্যামল ফসলভরা মাঠের ডালিবানি খোদা তোমার মেহেরবানি॥

তুমি কতই দিলে রতন ভাই বেরাদর পুত্র স্বন্ধন, ক্ষুধা পেলেই জন্ধ জোগাও মানি চাই না মানি॥

খোদা! তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়,
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বাদায়।
শ্রেষ্ঠ নবি দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ্ল-ফ্লোরে,
পথ না ভুলি ভাই তো দিলে
পাক ক্লেক্টেনর বাণী।
খোদা তোমার মেইকেবানি !!

এই গরিবের শোনো শোনো মোনাজাত। 🛒 🦪 খোদা দিয়ো তৃষ্ণা পেলে মণ্ডা পাদি

ক্ষা পেলে লবগ্নভাত॥ া

মাঠে সোনার ফর্সল দিয়ো গৃহভরা বন্ধ প্রিয়,

হদয়ভুৱা শান্তি দিয়ো আমার

সেই তো আমার আবহায়াত 🏨

আমায় দিয়ে কারও ক্ষতি

्रञ्ज ना (यन पूनियाय।

আমি কারুর ভয় না করি,

মোরেও কেই ভয় না পায়।

মসন্ধিদে যাই তোমার টানে মন নার্হি ধায় দুনিয়া পানে ক্রিক ক্রি ফেনি যবে যেন

আমি

আসলে দুখের আধার রাত॥

হে মদিনার নাইয়া! ভব–নদীর তুফান ভারী করো মোরে পার। তোমার দয়ায় তরে গেল লাখো গুনাহগার করো করো পার॥

পারের কড়ি নাই যে আমার হয়নি নামার্জ রোজা আমি কুলে এসে বসে আছি নিমা পাপের যোঝা 'পার করো য্যা রসুল' বলে কাঁদি জারেজার ধ

আমি তোমার নাম গেয়েছি ভধু কেনে সুবহুশাম আমি তরিবার মোর নাই তো পুঁজি বিলা ভোমার নাম। আমি হাজারো বার দরিয়াতে ছুবে ক্ষদি:মরিং ছাড়ব না মোর পারের আশা তোমার চরণ-তরি; ১৯৯১ ১৯৯১ দেখো সবার শেষে পার যেন হয় এই কিম্মতগার॥

লায়লি তোমার এসেছে ফিরিয়া বিশ্ব কর্ম ১৯ এই ইন্স মন্তর্নু গো আঁথি খোলো। প্রিয়তম ! এতদিনে বিরহের নিশি বুঝি ভোর হলো॥ মন্তর্নু গো আরি খোলো

মজনুঁ ! তোমার কাঁদন শুনিয়া মর্ক, নদী, পর্বতে বদিনী আজ ভেঙেছে পিঞ্জর বাহির হয়েছে পথে। আজি দখিনা বাতাস বহে অনুকূলী, ফুটেছে গোলাব নার্গিস ফুল, প্রগো বুলবুল, ফুটস্ত সেই গুলবাগিচায় দোলো ।

বনের হরিণ হরিণী কাঁদিয়া পথ দেখায়েছে মোরে, হুরি ও পরিরা ঝুরিয়া ঝুরিয়া চাঁদের প্রদীপ ধরে পথ দেখায়েছে মোরে। 7-33

(2)00

লায়লি ! লায়লি ! ভাছিয়ে না ধ্যান

মন্ধনুর এ মিনতি । ব
লায়লি কোথায় ? আমি শুপুদেখি
লা—এলার জ্যোতি ॥
পাথর বুঁজিয়া ফিক্সিয়াছি জিয়া
প্রেম-দরিয়ার কুলে,

খোদার প্রেমের পরশ্র-মানিক

া পেলাম কক্ষা ভূলে।

**प्र भानिक यपि पत्र अझेराह**ा । हो 🖈 🗢 🚉 🦫 মজনুরে তুমি চাহিকে না আর, 🖂 🕟 🛷 🥬 জুলেখা ইয়সুফ লাজ মানে হেরি ৃ 📀 🦠 🦠 তাহার খুবসুরতি।।

মন্ধর্নুরে যে লায়লি ভোলায় সে যে কত সুন্ধর বুঝিবে লায়লি যদি তুমি তারে নেহার এক নজর সাধ মিটিরেনা হেঝা ভালোবেসে চল চল প্রিয়া লা এলা'র দেশে নিত্য মিলনে ভুলিব আমরা ু **এই বিরহের জাতি।** ক্রিক্টিনি উপ্টেশ্ন ক্রিক্টিনি

ইতি পুৰুত্ৰ প্ৰতি কিটা**ও লিটিবনু**ল জাত বলং আছে

৯৫ প্রথম হৈ তে ত্রু ১৫ সংগ্রুম **कान तम-यमूनात क्ला क्ष्म्-क्ष** २५ ७० म् । १० ४० ४० २ হে কিশোর বেণুকা বাজাও। মোর অনুরাগ যায় যেথা, তনু যেতে নারে, তুমি সেই ব্রজ্জের পথ দেখাও॥

> মোর অন্ধ আঁখি কাঁদে চাঁদের তৃষ্ণায় তব পানে চেয়ে রাত কেটে যায়। বৈধু এই ভিখারিনি সেই মাধুকরী চায় মধুবনে, গোপীসদৈ যে মধু দাওগ

·哈克·哈克森· প্রেমহীন নীরস জীবন লয়ে, পথে পথে ফিরি বৈরাগিনী হয়ে বুঝি আমি চাই তাই তব প্রেম নাহি পাই, বিজ্ঞান কৃপা করো শ্রেমময়, তুমি মৌরে নাও॥

এক্টা হবু 🔑 ১৯ 💎 ১৯০১ সতই চ্ছেচ্ছ কা এন **সাঁজ্যানি পান** 

रनुम गौमात रून, ताक महान कृत 🖂 🖘 🕬 🕬 🕬 **এনে দে, এনে দে, नेव्हेंक बाँचन मा वीधव मा कून** २०३४ ७०० । २८३४ কুসমি রঙ শাড়ি, চুড়ি বেলোয়ামি। ক্রিটিন ক্র

তিরক্ট পাহাড়ে শালবনের ধারে বসবে মেলা আজি বিকালবেলায়। দলে দলে পথে চলে সকাল হঁতে সাঁওতাল সাঁওতালনি নৃপুর বৈধে পায় যেতে দে ওই পথে বাঁশি ভানে ভনে পরান বাউল॥ নৈলে বাঁধবনা, বাঁধনা চুল॥

মন্ত্যা-কুঁড়ির মালা গেঁখেছি নির্মালা তুহার তরে,
মনের আদর মেখে পিয়াল পাতা ঢেকে রেখেছি ঘরে।
পলার মালা নাই,
কী যে করি ছাই,
গাঁখব মালা রে, এনে দে, এনে দে রৈ শিয়াকুলা।

ንባ

ওগো প্রিয়তম ! এত প্রেম দিয়ো না গো, সহিতে পারি না ক্সার। তটিনীর বুকে ঝাঁপাচর পড়িলে কেন মহা-পারবার ? তোমার প্রেমের বন্যায় বঁধু হায় ! দুই কূল মোর ভাঙিয়া ভাসিয়া যায়, আমি নিজেরে হারাতে চাহ্নিনি বন্ধু

তুমি চাহ বুঝি তুমি ছাড়া আর রহিবে না মোর কেউ, তাই কি পরানে তুফান তোল গো, এত রোদনের ঢেউ? দেহ ও মনের সীমা ছাড়াইয়াঁ মোরে, কোখা নিয়ে যেতে চাও যোর হাক শ্বের? বনগীতি: বিতীয় ৰণ্ড

১৮টা াস্ক্র সীয় হলতক্ষা স

ধরায় আবার আসিয়ার্ছি প্রিয়া তব মুখখানি দেখিব বঁলায়া, ক্রিক্তি তাই প্রদীপ ইইয়ানীরবো পুড়ি গোড় ক্রিক্তি ক্রেক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্র

তব মিলন-বাসরে ঘুম ভাঙাইতে আসিনি
তুমি কেন লাজে ওঠ আকুলি?
তব রাঙা মৃখখানি রাঙাইয়া যাব চলে গো
আমি সাঁঝের ক্ষণিক গোধূলিয়

তব কাজল নয়ন–পঙ্গর ছায়ে অশুর মতো রহিব লুকায়ে, ঝরিতে এসেছি ফুল হয়ে আমি তোমার বুকের মালাতে॥

# **আহির ভৈর<del>ক্ ক্রেডাল্</del> ক**্রিক চন্দ্র

অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারি। ু-নীরবে হেসে দাঁড়াইলে এসে

প্রখর তেজ তব নেহাব্রিতে নারি ৷৷
রাস–বিলাসিনী আমি আহিব্রিনি
শ্যামল কিশোর রূপ শুপু চিনি,
অম্বরে হেরি আজ এ কী জ্যোতিঃপুঞ্জ
হে গিরিজাপতি ! কোথা গিরিধারী ৷৷

সম্বর সম্বর মহিমা তব, হে ব্রজেশ ভৈরব**় আমি ব্রন্তর্যান্য** করি হি শিব সুদর, বাঘছাল পরিহরো, ধরো নাটবর বেশ পরো নীপমালা॥

নব মেঘচদনে ঢাকি অঙ্গজ্যোতি প্রিয় হয়ে দেখা দাও ত্রিভুবনপতি পার্বতী নহি আমি, আমি শ্রীমতী, বিষাণ ফেলিয়া হওঁ বাশরিবারী ম

গ্ৰহা 🂝 া চ্যাদ্ৰ হাণ্

(医阴隔)的 医二种硷 医乳色

মৃতের দেশে নেমে এল মাড়ুনামের পঙ্গাধারা। আয় রে নেয়ে শুদ্ধ হবি অনুতাপে মলিন থারার। আয় আশাহীন ভাগ্যহত; শক্তিবিহীন অনুমত, আয় রে সবাই আয় আয় এই অমৃতে উঠবি বৈচে জীকম্ত স্বহারা॥

ওরে এই শক্তির গঙ্গাস্ত্রেতে; অনেক আগে এই সে দেশে মৃত সগর–বংশ বেঁচে উঠেছিল এক নিমেষে। এই গঙ্গোত্রীর পরশ লেগে মহাভারত উঠল জেগে, এই পুণ্য স্রোতেই ভেঙেছিল দেশ–বিদেশের লক্ষ কারা ম

২১

জয় বিবেকানদ বীর সন্ন্যাসী চীর গৈরিকধারী।
জয় তরুণ যোগী, শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সক্ষরকারী॥
যজ্ঞাহতির হোমশিখা সম,
তুমি তেজস্বী তাপস পরম
ভারত-অরিদম নমো নমো
বিশ্ব মঠ-বিহারী॥
মদ-গর্বিত বলদপার দেশে মহাভারতের বাণী
ভনায়ে বিজয়ী, ঘুচাইলে স্বদেশের অপয়শ প্লানি।
নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ,
মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ

জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা

্রাজি <u>জ্বলে **জানাইলে ছন্কারি।**েটা সভ্র</u>

# সন্ধ্যামালতী



সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে ক্রিক্টের ক্রিক্টের কে আসি বাজ্বালে বাশী ভৈরবী সুক্তেম্ভিক্টের ক্রিক্ট

সাঁঝের পূর্ণ চাঁদের অরুণ ভাবিয়া পাপিয়া প্রভাতী সুরে উঠিল গাহিয়া; ক্রিনি ক্

বিকালের বিষাদে ঢাকা ছিল বনভূমি

সকালের মন্লিকা ফুটাইলে ডুখি ক্রম করেও চার করে।
রাঙিল উষার রঙে গোধূলি লগন

শোনালে আশার বাণী বিরহ বিধুরে ॥

ঘুমে–জাগরণে বিষ্ণড়িত প্রাতে কে এলে সুদর আমারে জাগাতে॥

শাখে শাখে ফুলগুলি ক্রিন্টের বি হাসিছে নয়ন খুলি ক্রিন্টের বি শিহরিছে উপবন ফুলের হাওয়াতে ॥

দেখিনি তোমায় তবু অস্তির কহে ক্রিন্টেল ক্রিল কুমি লুকায়ে আমার বিরহে ক্রিন্টেল ক্রিন্টিল ক্রিন্টেল ক্রিন্

চম্পার পেয়ালায় ক্রিক্টার ক্রান্ট্রান্ট্রক্টার রস উছলিয়া যায় ক্রিব্রেট্টিক ক্রেট্টার ঝরিয়া পড়ার অধিনী ধর্ম জাঁরৈ হাতে॥ 9

ফিরিয়া যদি সে আসে
আমার খোঁজে ঝরা গোলাবে
আনিয়া সমাধি পাশে
আমার বিদায় বাদী শোনাবে 11

বলিও তারে, এখানে এসে

ভাকে যেন মোর নাম ধরে সে

রবাব যবে কাঁদিবে রমল সুরের কোমল রেখাবে ॥

भट्ट होते होते हैं

වෙන් යන් ර

তৃষিত মরুর ধূসর গগন্ত বিষ্ণা বিষ্ণা

ঝরে যেন তার হাতের শরাবেশ্ব

ែសភូគ្

দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজে বেণুকা

মধু মাধবী সুরে চৈত্র পূর্ণিমা রাতে বান্ধ্যে বেপুকার 🛒 🤲 🚉

বাজে শীর্ণা শ্রোত নদী-তীরে ঘুম যবে নামে বন ঘিরে যবে ঝরে এলোমেলো বামে ধীরে

The state of the s

মধু–মালতী–বেলা–বনে ঘনাও দেশা স্বপন আনো জাগরণে মদিরা–মেশা। মন যবে রহে না ঘরে বিরহ লোকে সে বিহরে যবে নিরাশার বালুচরে R.

আকাশে ভোরের তারা মুখপানে চেয়ে আছে ঝরা ফুল অঞ্চলি পড়ে আছে পার কাছে দেবতা গো জাগো॥

> আঁধার-ঘোমটা খুলি শতদল আঁখি তুলি প্রসাদ যাচে। দেবতা গো জাগো॥

কপোতকণ্ঠে প্রথম তব বন্দনা বাজে তোমারে হেরিতে উষা দাঁড়ায়ে বধুর সাজে। দেবতা গো, জাগো জাগো॥

দেবতা তোমার লাগি আমি আছি নিশি জাগি ভীক্ত এ মনের কলি হের দল মেলিয়াছে। দেবতা গো জাগো॥

৬

সাঁঝের পাখীরা ফিরিল কুলায়
তুমি ফিরিলে না ঘরে
তুমি ফিরিলে না ঘরে
তাঁধার ভবন, জ্বলেনি প্রদীপ
মন যে কেমন করে॥
উঠানে শূন্য কলসীর কাছে
সারাদিন ধরে ঝরে পড়ে আছে
তোমার দোপাটি, গাঁদা ফুলগুলি
যেন অভিমান ভরে॥

বাসন্তি রঙ শাড়ীখানি তর ধূলায় লুটায় কেঁদে তোমার কেশ্রের কাঁটাগুলি বুকে স্মৃতির সমান বেঁধে। যাইনি বাহিরে আজ সারাদিন ঝরিছে বাদল শ্রান্তিবিহীন পিয়া পিয়া বলে কাঁদিছে পাপিয়া এ বুকের পিঞ্জরে॥

م الآلان الألان ال

বলো প্রিয়তম বলো মোর নিরাশা–আঁধারে আলো দিতে (তুমি) কেন দীপ হয়ে জ্বল॥

> যত কাঁটা পড়ে মোর কাছে যেতে যেতে কেন তুমি তাহা লহু বঁধূ বুক পেতে, যদি ব্যথা পাই, বুঝি বাজে তাই
>
> ত ুমি ফুল বিছাইয়া চল॥

বলো বলো হে বিরহী তুমি আমারে অমৃত এনে দাও কেন নিজে উপবাসী রহি।

(মোর) পথের দাহন আপুন বক্ষে নিয়ে মেঘ হয়ে চল সাথে সাথে ছায়া দিয়ে (মোর) ঘুম না আসিলে কেন তখন চাঁদ হয়ে ঢল ঢল ॥

> e sale. Selita

. **b** 

আমি দ্বার খুলে আর রাখব না পালিয়ে যাবো গো। জানবে সবে গো নাম ধরে আর উাকব না পালিয়ে যাবে গো॥

এবার পৃ**জার প্রদীপ হয়ে** জ্বলবে আমার দেবালয়ে জ্বালিয়ে যাবে গো

> স্পার আঁচল দিয়ে ঢাকব না পালিয়ে যাবে গো।।

হার মেনেছি গো

হার দিয়ে আর বাঁধব না

দান এনেছি গো

প্রাণ চেয়ে আর কাঁদব না।

পাষাণ তোমায় বন্দী ক'রে রাখব আমার ঠাকুরঘরে রইব কাছে গো

> আর অন্তরালে থাকব না পালিয়ে যাবে গো॥

" **9**"

বলেছিলে ভুলিবে না মোরে। ভুলে গেলে হায় কেমন ক'রে॥

> নিশীথের স্বপনে কে যেন কহে ধরণীর প্রেম সে কি সারণে রহে ফুলের মতন ফুটে যায় যে ঝ'রে॥

বোঝে না বিরহী মন অসহায় যত নাহি পায় তত জড়াইতে চায়।

যত দূরে যাও তত তব গাওয়া গান কেন স্মৃতিপথে এসে কাঁদায় প্রাণ ? আঁখিতে দেখি না, দেখি আঁখির লোরে ৷৷

50

কে এলে হংস–রথে, কোথা যাও তার লিপি এনেছ কি ? দাও মোরে দাও॥

যার বিরহে মোর হাদয়-কমল অশ্রু-সরসী-নীরে কাঁপে টলমল। শুনেছি তার সাথে তুমি কথা কও কার কথা হয় সেথা-শোনাও শোনাও॥

আনন্দ-দৃত তুমি লিপি আন নাই?
দেখিতে কি আসিয়াছ—কত দুখ পাই?
সে এত প্রেম দিয়ে কেন লুকিয়ে থাকে
কেন দেখা দেয় না এত যে ডাকে।
কেন মোর আর ভালো লাগে না কিছুই?
মনে করে বলো যদি তার দেখা পাও॥

22

সন্ধ্য⊢গোধুলি লগনে কে রাঙিয়া উঠিলে কারে দেখে॥

> হাতের আলতা পড়ে গেল পায়ে অস্ত–দিগন্ত বনান্ত রাঙায়ে আঁখিতে লচ্ছা, অধরে হাসি কেন অঞ্চলে মালা ফেলিলে ঢেকে ম

চিরুণি বিনোদ বিনুনীতে বাঁধে দেখিলে সে–কোন সুন্দর চাঁদে হৃদয়ে ভীরু প্রদীপ–শিখা কাঁপে আনন্দে থেকে থেকে ॥

১২

কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জরী কর্ণে . আমি ভুবন ভুলাতে আসি গন্ধে ও বর্ণে॥

মোরে চেন কি— মোর আঁচলে চাঁপা, হেনা **জুঁই অ**তসী।

মোর বনের সাজিতে ভরা পলাশ বকুল নব আমের মুকুল মম উত্তরী ঝলমল কিশলয়ে পর্ণে॥

আনি মলয়-গিরি হতে চন্দন-গন্ধ হৃদয়-উদাস-করা সমীর সুমৃদ ছড়াই আবীর হৃদি জোছনার স্বর্ণে ॥

26

আমি পথ–মঞ্জরী ফুটেছি আঁধার রাতে গোপন অশুসম রাতের নয়ন পাতে ৷৷

> দেবতা চাহে না মোরে গাঁথে না মালার ডোরে অভিমানে তাই ভোরে শুকাই শিক্ষির সাথে॥

মধুর সুরভি ছিল আমার পরাণ ভরা আমার কামনা ছিল মালা হয়ে ঝরে পড়া। ভালোবাসা পেয়ে যদি

আমি কাঁদিতাম নিরবধি সে-বেদনা ছিল ভালো, সুখ ছিল সে-কাঁদাতে॥

78

পিয়াল ফুলের পিয়ালায় বঁধু
. অস্তর-মধু ঢেলে পিয়াব তোমায়।
রচিব হুদয়ে মাধবী-কুঞ্জ
বাহিরে ফাণ্ডন যদি যেতে চায়॥

বেল-ফুল যায় যদি ঝরে প্রেম-ফুল দিব ডালি ভরে

নিশি জেগে আমি গান শোনাব বনের বিহুগ যদি মাগে বিদায়॥

আর যদি নাহি বহে দখিনা বাতাস বঁধু অঞ্চল আছে মোর, আছে কেশ–পাশ। যায় যদি ডুবে যাক চৈতালী চাঁদ আমার চাঁদ যেন চলে নাহি যায়॥

20

প্রথম প্রদীপ জ্বালো মম ভবনে হে আয়ুক্ষতী। আঁধার ঘিরে আশার আলো আনুক তোমার দীপের জ্যোতি॥

হেরিয়া তোমার আঁখির আলোক বিষাদিত সাঁঝ পুলকিত হোক— যেন দূরে যায় সব দুখ–শোক তব শঙ্খরব শুনি হে সতী॥ কাঁকন পরা তব শুভ কর মুখর করুক এ নীরব ঘর এ গৃহে আনুক বিধাতার বর তোমার মধুর প্রেম আরতি॥

70

ভিখারীর সাজে কে এলে। তৃতীয় প্রহর নিশি নিঝ্ঝুম দশ দিশি— আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে কে এলে কে এলে ॥

সুদর হাতে কেন ভিক্ষার ঝুলি টাদের অঙ্গে কেন পথের ধুলি ?

আমার কবরীর জুঁই ফুলগুলি
তব চরণের পানে আছে আঁখি মেলে॥

বনভূমি কাঁদে ঝরা–ফুল পল্পব ছড়ায়ে হে তরুণ সন্ন্যাসী! রসম্ভ কাঁদে তব দুই কর জড়ায়ে। ওগো উদাসীন! কোন নিষ্ঠুর সাধে বিভূতি মাখায়ে হায়! চৈতালী চাঁদে আমার এমন ফাগুন–নিশীথে ধুতুরা–আসব কেন দিলে ঢেলে॥

۶۷

ইরাণের বুলবুলি কি এলে গোলাপের স্বপু লয়ে সিন্ধু নদীকুলে। চদনের গন্ধে কবি মিশালে হেনার সুরভি তোমার গানে মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস দুলে॥

কোন সাকীর আঁখির করুণা নাহি পেয়ে মরুচারী হে বিরহী এলে মেঘের দেশে ধেয়ে। হেথা কাজল আঁখি নিরখি তৃষ্ণা তব জুড়াল কি লালা ফুলের বেদনা ভুলিবে কি পলাশ ফুলে॥

79-

ধর হাত, নামিয়া এসো শিব–লোক হতে। শিব–ভিখারি পড়িয়া আছি অশিব মায়া–পথে॥

তব চরণে পাইতে নারি া মায়ার সাথে কেবলইংহারি তুমি আসিয়া তুলিয়া লহ ধ্রুব-জ্যোতির রথে॥

বারে বারে জ্ঞান-দীপ যায় নিভিয়া ঝড়ে
তমসা-ভীত চিত্ত মম কাঁপে তোমার তরে।
জন্ম ও মৃত্যুর
যাতন মম কর দূর—
আর ' ভাসিতে নারি তুণসম জ্বোয়র-ভাটা স্রোতে॥

79

জল দাও,—দাও জল ! জল দাও, মরু–পথে মরি তৃষ্ণায়, সাহারার মত হুদিতল॥

> আঁখিজল পিয়া, পিয়া ! এতদিন বেঁচেছিনু ; সে আঁখি **আজ্ৰ জল-হীন।** সে কি **ছল ?** তব নয়ন সদা<del>ই</del> করিত যে ছলছল॥

> > ২০

উদার অস্বর দরবারে তোরই— প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা। শতদল-শুদ্রা-পদতল-লীনা প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা॥

সহস্র-কিরণ-তারে হানি ঝঙ্কার
ধ্বনি তোলে অনাহত গভীর ওঙ্কার—
সেই সুরে উদাসীন পরমা প্রকৃতি
ধ্যাননিমগ্না মহা-যোগাসীনা tt

আনন্দ–হংস বিমুগ্ধ গতি–হীন স্থির হয়ে ব্যোমে শোনে সে জ্যোতির্বীণ ঝরা ফুল অঞ্জলি তারি চরণে প্রণতা ধরণী বাদী–বিহীনা॥

পরাজিতা হল অপরাজিতার কাছে গোলাপের রূপ ইয়ি। পথের ধুলিতে, ঢেকে দে গোলাপ–বন, আয় ঝোড়ো হাওয়া আয়॥

বসিল না মোর ময়ুর–সিংহাসনে বনের সে প্রজ্ঞাপতি, কোহিনুর ফেলে দেখিল পথের ফুলে সে–কোন প্রেমের জ্যোতি !

হে প্রেম–ভিখারী ! তোমার ধুলির পথে ডাক দিলে যদি চির–ভিখারিণী হতে, মরণের ক্ষণে দুটি ফোঁটা আঁখি–জল সে যেন ভিক্ষা পায়॥

22

চাঁদিনী রাতে মল্লিকা-লভা । আবার কহিতে চাহে কোন কথা॥

আবার ভ্রমর–নৃপুর রাজে কী–যেন–হারানো হিয়ার মাঝে, আবার বেপুর উতলা রবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে গোপন ব্যথা॥

তনুর পিঞ্জর ভাঙিয়া কৈর্ম হায়
না–জানা আকাশে হাদয় যেতে চায়।
বায়ুরে ডেকে বলে, বহিতে নারি আর
যে দিল তারে দিও সুরভি মধু–ভার,
কৃপা কর, আমি ঝরিয়া মরে যাই
সহিতে পারি না মাটির মমতা॥

২৩

নয়ন মুদিল ক্ষুমুদিনী হায় ! তাহার ধ্যানের চাঁদ ডুবে যায়॥

ভরিল সরসী তারি আঁখি-জলে ঢলিয়া পড়িল পল্পব-তলে, অকরুণ নিষাদের তীর সম অরুণ-কিরণ বৈধে এসে গায়॥

কপোলের শিশির অভিমানে শুকাল, পাঁপড়ির আড়ালে পরাগ লুকাল।
সরসীর ক্রলে পড়ে আকাশের ছায়া নাই সেথা জ্ররাদদল, চাঁদের মায়া, জলে ডুবে মেটে না প্রাণের তৃষা
হুদয়ের মধু তার হুদয়ে শুকায়।

₹8

কেন ফুটালে না ভীরু এ মনের কলি ? জয় করে কেন নিলে না আমারে, কেন স্কুমি গেলে চলি ॥

ভাঙিয়া দিলে না কেন মোর ভয় কেন ফিরে গেলে শুনি অনুনয়? কেন সে বেদনা বুঝিতৈ পার না মুখে যাহা নাহি বলি॥

কেন চাহিলে না জল নদী–তীরে এসে অকরুণ অভিমানে চলে গেলে মরু–তৃষ্ণার দেশে।

ঝোড়ো হাওয়া ঝরা পাতারে যেমন তুলে নেয় তার বক্ষে আপন কেন কাড়িয়া নিলে না তেমনি করিয়া মোর ফুল–অঞ্জলি॥

٠,.

**২**৫

বল রাঙাহংস–দৃতী তার বারতা। দাও তার বিরহ–লিপি, বল, সে কোখা॥

> কেমনে কাটে তার অলস-বেলা. আজো কি গাঙের ধারে কাঁদে একেলা, দুক্জনের আশা–তরী ডুবিল যথা॥

দীপ জ্বালেনি কি কেউ তাহার ঘরে
ভাঙা ঘর বেঁধেছে কি নৃতন করে।
দেখা হলে তারে কহিও নিরালায়
আমি মরিয়াছি, মোর প্রেম মরেনি হায়
(মোর) অস্তরে সে আজো অস্তর-দেবতা॥

২৬

গোধূলির শুভ লগন এনে সে কেন বিদায়ের বঁশী বাজায় ! ওর মিলনের মালা ভালো লাগে না বুঝি গো ও শুধু বিরহের অশ্রু চায়॥

কে জানিত ও বিরহ-বিলাসী—
সকালের ফুল চায়, সন্ধ্যার্য উদাসী
দিনে যে ধরা দেয়
দীনের মতন
রাতে সে শূন্যে কেন মিশে যায়॥

ঘরে এনে কেন ভোলাতে চায় ঘর আত্মা জড়ায়ে কাঁদে, আত্মীয়ে করে পর। প্রেম–কৃপা–ঘন সে নাকি সুদর কেন তবে অসহ দুঃখ দিয়ে কাঁদায়॥

২৭

<u>মোর</u> ধ্যানের সুদর এলে কি ফিরে

আসে চন্দন-গন্ধ মৃদুল সমীরে॥

আবার শূন্য এ হৃদি-মাঝে কার নাম ধরে বাঁশী কেন বাজে

ভ্রমর মাধবী–কুঞ্জ ঘিরে ৷৷ কাঁদে

> পাপিয়া কেন পিয়া পিয়া ডাকে কেন দোলা লাগে তনুর চম্পা–শাখে কেন অন্ধ আঁৰি ভাসে অশ্ৰদ্দনীরেয়া

> > ২৮

অবহেলা দিয়ে মোরে করিল পাষাণ যে

সখি কেন কেঁদে ওঠে তারি তরে মাের প্রাণ ৷৷

যে ফুল ফুটায়ে তার মধু নিল না ধরার ধুলিতে এনে ধরা দিল না

মোরে তার তরে বুকে এত জাগে অভিমান।। ক্রেন

প্রেম-অঞ্জলি সে যত যায় দলি মোর

তত জড়াতে চাই, শ্যাম<u>-সুদর বলি।</u> তারে

বডর পীরিতি নাকি বালির বাঁধ সখি

ক্ষণে হাতে দড়ি দেয় ক্ষণে হাতে চাঁদ— চাঁদ সে যে আকাশের—

সে ধরা দেয় না

চকোরীর ভুল হয়না কো অবসান II তবু

২৯

 $-\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)$ 

প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই वृन्वृति त्म कथा जुनिन कि शः । সে কেন তবে আসে না, রাতের ফুল মোর : হাতে শুকায়॥

রাজ-বাগিচার ফুল হোক যত গরবী পথের ফুলেও আছে তারি মত সুরভি, রসের পুতলী হয় পথের ভিশারিশী যদি প্রেম পায়॥

90

একলা গানের পায়রা উড়াই,
সে কাছে নাই গো, সে কাছে নাই।
চাঁদ ভালো লাগে না—তার চেনা কার যেন
ইন্টেদ্দি মাক্ডি,
সে কেন কাছে নাই, অভিমানে ঝরে যায়—
গোলাপের পাঁপড়ি।
ফিরোজা আকাশের জাফরানী জোছনায়
মন ভরে না, কি যেন চাই গো
কি যেন চাই থা

07

মোর দেহ মন বিভব রতন প্রিয়া
তুমি নাও তুমি নাও।
পথের ধূলায় মুক্ত আকাশ–তলে
্রামারে থাকিতে দাও॥

সাজাইয়া হীরা মানিকের ফুলদানি সাধ যায় রাখি সেথা তোমারে সোনার দালান—প্রাণহীন, সে যে ভুল—আমি মাটিতে জন্ম আমি যে মাটির ফুল কেন তা ভুলাতে চাও॥

মাটির রসে যে প্রেমের ক্সুম ফোটে তারি কাছে এসে মধুকর গেয়ে ওঠে, মোর কাছে এসো—যদি কোনদিন সে মাটির মধু পাও।

পংক্তিটি অসম্পূর্ণ। দুয়েকটি শব্দ সঠিকভাবে উদ্ধার করা যায়নি।

9

অন্তরে প্রেমের দীপ জ্বলে যার ত্রিভূবনে নাই তার কোখাও আঁধার ৷৷

> পথের ধূলি তারই চরণ যাচে আকাশ কথা কয় তাহারি কাছে তারি তরে খোলা থাকে সকলের ঘর সকলের হৃদয়–দুয়ার ॥

কে বলে ভিখারিণী সে—কে বলে সে ভিখারী। ভিক্ষা ঝুলিতে তার বিশ্ব থাকে—ভগবান তাহার দ্বারী॥

তার রীতি বোঝা যায় না বুকে যার বহে নিতি পিরীতি জেয়ার॥

> 1.36 p. j. **90** 186 - 3837

সাঁঝের প্রদীপ কেন নিভে যায় আমারি দীরঘ–নিঃশ্বাসে হায় ৷৷

মালতীর মালা কেন ইয়ে যায় ম্লান অকারণ অভিমানে কেন কাঁদে প্রাণ বহুদূরে শুন কার বিদয়ের গান, কহে যেন এ জনমে পাব না তোমায় !!

হদয়ের পদ্মিনী মেলেছিল দল শুকাইয়া গেল হায় সরসীর জ্বল হে বঁধু, ফিরে যদি আস কোদদিন ফুল যদি নাহি সাও কাঁটা নিও পায়॥

18 of **108** 145

148 8 F 1888

আমি মহাভারতী শক্তি-নারী। আমি কৃশ-তনু অসিলতা, স্বাহা আমি তেজ্ব–তরবারি॥

আমি আশা–দীপ, জ্যোতি,— আমি কল্যাণ, সাম্য, প্রেম, সংহতি, আমি ভবনে করুণা–কোমল আমি ভুবনের সর্ব দ্বন্দ্ব সংহারি॥

আমি শান্ত উদাসীন মের্ঘে আনি বর্ষণ–বেগ আমি তড়িংলতা, পরাজিত পৌরুষে জাগায়ে তুলি দূর করি নিরাশা দুর্বলতা।

> আমি গার্গেয়ী মৈত্রেয়ী ভাগবতী শক্তি, আমি নবারুপ আলোক আনিব বিশ্বে তিমির বিদারি ॥

> > 90

নীল সরসীর জলে চতুদলীর চাঁদ ডোর্বে আর উঠে গো। এলোকেশে ঢেউয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে লুটে গো।।

নীল-শাড়ি-বিজ্ঞড়িত কিশোরী
কলসী লয়ে ফেরে সাঁতরি।
চাঁদ ভেবে মুদিত কুঁড়ি
হেনে ওঠে ফুটে গো॥

সরসীর পড়শী পলাশ পারুল সুরভিত সমীরণ হাসিয়া আকুল। কলসে কঙ্কনে রিনিঝিনি সুর— বাজে জল–তরঙ্গে সজল বিধুর কমলিনী হরষে ঢলে পড়ে শেরশে অধরপুটে গো॥

96

শিব–অনুরাগিণী গৌরী জাগে। আঁখি অনুরঞ্জিত প্রেমানুরাগে॥

স্বপনে কি শিব এসে বর দিল বর–বেশে বালিকা বলিতে নারে, শরম লাগে॥

কি হয়েছে উমা তোর-গিরিরাণী সাধে কে মাখালো কুষ্কুম ভোরের চাঁদে? লুকায়ে মায়ের বুকে বলিতে বাধে মুখে পাগল শিব ঐ রূপ ভিক্ষা মাগে ৷৷

99

ঘন ঘোর বরিষণ মেঘ–ডমরু বাজে শ্রাবণ রজনী আঁখার। বেদনা–বিজুরি–শিখা রহি রহি চমকে মন চাহে প্রেম অভিসার॥

কোথা তুমি মাধব কোথা তুমি শ্যামরায় ! ঝরিছে নয়ন বারি অঝোর ধারায় ; কদম-কেয়া বনে ডাঙ্কী আনমনে সাধী বিনা কাঁদে অনিবার ৷৷

### ৩৮

উভয়ে : কপোত-কপোতী উড়িয়া বেড়াই

সুদূর বিমানে আমরা দুস্জনে।

শ্রী : কানন কাস্তার শিহরি ওঠে

মোদের প্রণয়-মদির কুজনে॥

ভ্রমর গুঞ্জে মঞ্জুল গীতি হেরিয়া আমার বঁধুর প্রীতি

পুরুষ : আমার প্রিয়ার নয়নে চাহি

কুসুম ফুটে ওঠে বিপিনে বিজ্ঞনে॥

শ্রী: তোমা ছাড়া স্বর্গ চাহি না, প্রিয়!

মোদের প্রেমে চাঁদ আসে নেমে মাটির পাত্তে পান করি অমিয় ৷৷

পুরুষ : বিশ্ব ভুলায়ে ও-রাঙা পায়ে

আমারে বৈধেছে জীবনে মরণে।

#### 60

নাইয়া কর পার!

কূল নাহি নদী জল সাঁতার
দুকুল ছাপিয়া জোয়ার আসে,
নামিছে আঁধার মরি তরাসে
দাও দাও কূল কুলবধূ ভাসে
নীর পাধার

নাইয়া**, কর** পার !

80

ওরে শুদ্রবসনা রক্ষনীগন্ধা, বনের বিধবা মেয়ে। হারানো কাহারে খুঁজিস নিশীপ—আকাশের পানে চেয়ে॥ ক্ষীণ তনুলতা বেদনা—মলিন উদাস মুরতি ভূষণ—বিহীন তোরে হেরি ঝরে কুসুম—অশ্রু বনের কপোল বেয়ে॥

তুই লুকায়ে কাঁদিস রজনী জাগিস সবাই ঘুমায় যবে বিধাতারে যেন বলিস, 'দেবতা গো, আমারে লইবে কবে ?' করুণ–শুত্র ভালোবাসা তোর সুরভি ছড়ায়ে সারা নিশিভোর প্রভাতবেলায় লুটাস ধুলায় যেন কারে নাহি পেয়ে॥

82

কে গো তুমি গন্ধ-কুসুম গান গেয়ে কি ভেঙেছ ঘুম। তোমার ব্যথার নিশীখ নিঝুম হেরে কি মোর গানের স্বপন॥

সুরের গোপন বাসর–ঘরে
গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে
না দেখাতে মোদের মিলন 11

84

চমকে চপলা মেঘে মগন গগন। গরজিছে রহি রহি অশনি সঘন॥

লুকায়েছে গ্রহ–তারা, দিবসে ঘনায় রাতি, শূন্য কুটীরে কাঁদি, কোখায় ব্যখার সাখী, ভীত চমকিত–চিত, সচকিত শ্রবণ॥

8७ -

তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতের পরে। মোর কণ্ঠ হতে সুরের গঙ্গা ঝরে॥

তব কাজল–আঁখির ঘন–পল্লবতলে বিরহ–মলিন ছায়া মোর যবে দোলে তব নীলাম্বরীর ছোঁয়া লাগে যেন সেদিন নীলাম্বরে॥

> যেদিন তোমারে পাই না কাছে গো পরশন নাহি পাই, মনে হয় যেন বিশ্ব–ভুবনে কেহ নাই, কিছু নাই।

অভিমানে কাঁদে বক্ষে সেদিন বীণ আকাশ সেদিন হয়ে যায় বাণীহীন যেন রাধা নাই আর কুদাবনে গো সব সাধ গেছে মরে।

88

হয়তো আমার বৃথা আশা তুমি ফিরে আসবে না আশার–তরী ডুরবে কূলে দুখের স্রোতে ভাসবে না তুমি ফিরে আসবে না ৷৷

> হয়তো তুমি এমনি করে পথ চাওয়াবে জনম ভরে রইবে দূরে চিরতরে সামনে এসে হাসবে না তুমি ফিরে আসবে না॥

কামনা মোর রইল মনে রূপ ধরে তা উঠল না বারে বারে ঝরলো মুকুল ফুল হয়ে তা ফুটল না। অবুঝ এ প্রাণ তবু কেন তোমার ধ্যানে বিভোর হেন তুমি চির চপল নিঠুর জানি, ভালোরাসবে না॥

8¢

ওগো ভুলে ভুলে যেন ভুলে ভুলে তার কালো দুটি আঁখিতারা তুলে চেয়েছিল শুধু নিরদয় বঁধু হায় সেদিন বিজ্ঞন নদীকুলে॥

> কি কথা যেন গো হায় আমারে বুঝাতে চায় মুখে নাই কথা, শুধু নীরবতায় প্রগো কয়েছে আমারে সবই ভুলে 11

কয়েছে মলয়, কয়েছে পাপিয়া ওগো নব–কিশলয় কয়েছে কাঁপিয়া যে কথা লুকানো ছিল তার মনে অলি কহে ফুলে ফুলে দুলে দুলে॥

86

সেদিনও বলেছিলে এই সে ফুলবনে আবার হবে দেখা ফাগুনে তব সনে॥

ফাগুন এলো ফিরে লাগে না মন কাজে আমার হিয়া ভরি উদাসী বেণু বাজে শুধাই তব কথা ফাগুন সমীরণে।

শপথ ভুলিয়াছ বন্ধু, ভুলিলে কত কি গো, বারেক দিয়ে দেখা লুকালে মায়া–মৃগ।

আঁচলে ফুল লয়ে হল না মালা গাঁথা আসার পথ তব ঢাকিল ঝরা পাতা পূজার চন্দন শুকালো অঙ্গনে॥

89

চৈতী চাঁদের আলো আব্দ ভালো নাহি লাগে তুমি নাই মোর পাশে সেই কথা মনে জাগে॥

এই ধরণীর বুকে কত গান কত হাসি প্রদীপ নিভায়ে ঘরে আমি আঁখি–নীরে ভাসি পরাণে বিরহী বাঁশী–ঝুরিছে করুণ রাগে॥

এ কী এ বেদনা আন্ধি আমার ভূবন বিরে ওগো অশান্ত মম, ফিরে এসো, এসো ফিরে।

বুলবুলি এলে বনে, কহে যাহা বনলতা সাধ যায় কানে কানে আজি বলিব সেকথা ভুল বুঝিও না মোরে বলিতে পারিনি আগে॥

86

তুমি সারাজীবন দুংখ দিলে
তব দুংখ দেওয়া কি ফুরাবে না। যে ভালোবাসায় দুংখে ভাসায় সে কি আশা পুরাবে না॥

মোর জনম গেল ঝুরে ঝুরে লোকে লোকে ঘুরে ঘুরে তব স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে কি নাথ দগ্ধ হিয়া জুড়াবে না॥ তুমি অশ্রুতে যে-বুক ভাসালে
সেই বক্ষে এস দিন ফুরানে।
তুমি আঘাত দিয়ে ফুল ঝরালে
হাত দিয়ে কি কুড়াবে না 11

88

বনের তাপস কুমারী আমি গো সখী মোর বনলতা। নীরবে গোপনে দুইজ্বনে কই আপন মনের কখা॥

যবে গিরিপথে ফিরি সিনান করিয়া লতা টানে মোর আঁচল ধরিয়া হেসে বলি, 'ওরে ছেড়ে দে, আসিছে তোদের বন–দেবতা॥

> ডাকি যদি তারে আদর করিয়া 'ওরে, বন বল্পরী !' আনন্দে তার ফোটা ফুলগুলি অঞ্চলে পড়ে ঝরি।

লুকায়ে যখন মোর দেবতায় আবরিয়া রাখে কুসুম পাতায় ও যে চরণে আমার আসিয়া জড়ায় যবে হই ধ্যানরতা॥

œ0

হে পাষাণ দেবতা—
মন্দির দুয়ার খোল, কও কথা কও কথা॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে শ্রান্তিহীন দীর্ঘদিন
অঞ্চলের পুজাঞ্জলি

শুকায়ে যায় উষ্ণ বায় আঁথিদীপ নিভিছে, হায় কাঁপিছে তনুলতা॥

শুত্রবাসে পূজারিণী, দিনশেষে গোধূলি গেরুয়া রং হের প্রিয় লাগে এসে খোল দ্বার, শরণ দাও সহে না আর নীরবতা॥

¢5

মম মধুর মিনতি শোন ঘনশ্যাম গিরিধারী কৃষ্ণমুরারি, আনন্দ ব্রক্তে তব সাথে মুরারি॥ যেন নিশিদিন মুরলীধ্বনি শুনি উজান বহে প্রেম–যমুনারি বারি নৃপুর হয়ে যেন হে বনচারী চরণ জড়ায়ে ধরে কাঁদিতে পারি॥

œ٩

দেবযানীর মনে—প্রথম প্রীতির কলি জাগে। কাঁপে অধর—আঁখি অরুণ অনুরাগে॥

নব–ঘন–পরশে কদম শিহরে যেন হরষে, ভীরু বুকে তার তেমনি শিহরণ লাগে॥

দেব-গুরু-কুমার ভোলে সঞ্জীবনী মন্ত্র, তপোবনে তার জাগে ব্যাকুল বসস্ত। নব সুর হুদ আনিল অক্ষানা আনন্দ; পূজা–বেদী তার রাঙিল চন্দন-ফাগে॥

60

চপল আঁখির ভাষায়, হে মীনাক্ষী, কয়ে যাও— না–বলা কোন বাণী বলিতে চাও॥ আড়ি পাতে নিক্ঝুম বন আঁখি তুলি চাহিবে কখন? আঁখির তিরস্কারে ঐ বন–কান্তারে ফুল ফোটাও॥

নিটোল আকাশ টোল খায়
তোমার চাওয়ায় হে মীনাক্ষী,
নদীজ্বলে চঞ্চলা সফরী লুকায়—
হে মীনাক্ষী।
ওই আঁখির করুণা
ঢালো রাগ অরুশা,
আঁখিতে আঁখিতে ফুল-রাখী বেঁবে দাও ॥

€8

হাসে আকাশে শুকতারা হাসে অরুণ–রঞ্জনী উষার পাশে॥

ওকি উষসীর সাখী বাসর ঘরে জ্বাগে রাতি, ওকি সখীর মনের কথা জ্বানে আভাসে॥

হাসির ছটায় ওর আঁখি কেন নাচে, রবির রথের ধ্বনি ওকি শুনিয়াছে। ও কেন দিবা আসিবার আগে শ্রান্ত বধূর ঘুম ভাঙে। ওকি ধরার সূর্যমুখী ফুটেছে নভে— প্রিয়তমে প্রথম দেখার আগে॥

.......................

ইরানের রূপ–মহলে শাহজ্বাদী শিরী জাগো জাগো শিরী। 'প্রিয়া জাগো' বলে ফরহাদ ডাকে শোনো আজো রাতে ধীরি ধীরি॥

তুমি ধরা দেবে তারে, বে—দরদী।
যদি পাহাড় কাটিয়া আনিতে পারে সে নদী,
হের গো শিলায় শিলায় আজি উঠিয়াছে ঢেউ,
সেখা তব মুখ ছাড়া নাহি আর কেউ,
প্রেমের পরশে যেন মোমের পুতুল—
হয়েছে পাষাণগিরি॥

গলিল পাষাণ, তুমি গলিলে না বলে— যে প্রেমিক মরেছিল তোমার পাষাণ–প্রতিমার তলে, সেই বিরহীর রোদন যেন গো উঠিছে ভুবন ঘিরি॥

69

দোলন-চাঁপা বনে দোলে— দোল-পূর্ণিমা–রাতে চাঁদের সাথে। শ্যাম–পল্লব কোলে যেন দোলে রাধা লতার দোলনাতে ॥

যেন দেব-কুমারীর শুস্রহাসি ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি আরতির মৃদু–জ্যোতি প্রদীপ কলি দোলে যেন দেউল–আঙিনাতে ৷৷

বন–দেবীর ওকি রূপালি–ঝুমকা চৈতী সমীরণে দোলে— রাতের সলাজ্ব আঁম্বিতারা যেন তিমির আঁচলে।

ও যেন মুঠিভরা চন্দন-গন্ধ দোলে রে গোপিনীর গোপন আনন্দ, ও কি রে চুরি করা শ্যামের নূপুর— চন্দ্রা যামিনীর মোহন–হাতে ॥

¢٩

রুম ঝুম রুম ঝুম কে বাজ্ঞায়— জল–ঝুমঝূমি। চমকিয়া জাগে— ঘুমস্ত বনভূমি॥

দুরস্ত অরণ্যা গিরিনিঝরিণী রঙ্গে সঙ্গে লয়ে বনের হরিণী। শাখায় শাখায় ঘুম ভাঙায় ভীরু মুকুলের কপোল চুমি॥

কুহু কুহু কুহরে পাহাড়ী কুহু—
পিয়াল–ডালে
পল্লব–বীণা বাজায় ঝিরিঝিরি সমীরণ
তারি তালে তালে।
সেই–জল ছল ছল সুরে জাগিয়া,—
সাড়া দেয় বন–পারে
সাড়া দেয়—বাঁশী রাখালিয়া,—
পল্লীর প্রান্তর ওঠে শিহরি,
বলে—'চঞ্চলা কে গো তুমি ?'

**৫৮** 

শোন ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতী— বেলাশেষের বাঁশী বাজে।

শোনো মাধবী চাঁদের মধুর মিনতি উদাস আকাশ মাঝে ৷৷

তব মৌন ব্রত ভাঙো, কও, কথা কও মোর নৃত্য–আরতির সঙ্গিনী হও ; মাধবী হেনা হের এলো বাহিরে— রসরাব্ধে হেরি রাস-নৃত্যের সাব্দে॥

তুমি যার লাগি সারাদিন
বিরহ-ধ্যান-লীন—
একাকিনী কুঞ্জে,
হের সে-মাধব
রাতের ভ্রমর হয়ে
তব পাশে গুঞ্জে।
স্কুদর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে—
মঞ্জরী-দীপ জ্বালো ডাকো তারে—
বুকের চন্দন-সুরন্ডি ঢালো—
পাতার আঁচলে মুখ ঢেকো না লাজে॥

ራን

তুমি সুদর হতে সুদরতর মম মুগ্ধ মানস মাঝে ধ্যানে, জ্ঞানে, মম হিয়ার মাঝারে তোমারি মুরতি রাজে॥ তোমারি বিহনে হাদয় আঁধার তোমারি বিরহে বহে আঁখিধার আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে বেদনার বাঁশী বাজে॥

কাছে কাছে আছ তবু যেন দূরে তোমারে খুঁজিয়া সদা ফিরি ঘুরে পাব কি গো দেখা বারেকের তরে আমার জীবন সাঁঝে ৷৷

- ৬০

পিয়ালা কেন মিছে আনলে ভরি কি হবে এ বেদনাকে মাতাল করি, যে ফুলের আজি আর নাহি কাব্দ ফুটিবার দাও ওগো দাও তারে পড়িতে ঝরি॥

যে পাগল কামনার সমাধি ধারে কেঁদে কেঁদে ঘুমায়েছে ভুলো না তারে, সে উতাল ভরা নদী সহসা শুকাল যদি কি কাজ বাহিয়া আজ ভাঙা এ তরী॥

67

আমার যাবার সময় হল
দাও বিদায়।
মোছ আঁখি দুয়ার খোলো
দাও বিদায়।

ফুটে যে ফুল আঁধার রাতে ঝরে ধূলায় ভোরবেলাতে আমায় তারা ডাকে সাথে আয় রে আয়। সজ্জল করুণ নয়ন তোলো দাও বিদায়॥

অন্ধকারে এসেছিলাম থাকতে আঁধার যাই চলে ক্ষণিক ভালোবেসেছিলে চিরকালের না–ই হলে।

হলো চেনা হলো দেখা
নয়ন-জলে রইলো লেখা
দূর বিরহে ডাকে কেকা বরষায়।

# ফাণ্ডন স্বপন ভোলো ভোলো দাও বিদায়॥

৬২

সজল কাজ্বল শ্যামল এসো কদম–তমাল কানন ঘেরি মনের ময়ুর কলাপ মেলিয়া নাচুক তোমারে হেরি॥

ফোটাও নীরস চিত্তে সরস মেঘমায়া
আনো তৃষিত নয়নে মেঘল ছায়া।
বাজাও কিশোর বাঁশের বাঁশেরী ব্যাকুল বিরহেরই
দাও পদরজ্ঞঃ হে ব্রজ্ঞবিহারী, মনের ব্রজ্ঞধামে
কমু ঝুমু ঝুমু বাজুক নূপুর চরণ ঘেরি॥

৬৩

ও কে বিকাল বেলা বসে নিরালা বাঁধিছে কেশ হেরি আর্শিতে নিজেরই চারুমুখ (চোখে) জ্বাগে আবেশ॥

বসনের শাসন নাই অঙ্গে তাহার উপলে পড়ে মুক্ত-দেহে যৌবন জ্বোয়ার, খুলে খুলে পড়ে কেশের কাঁটা— বেণীর লেশ॥

আঙুলগুলি নাচের ভঙ্গিতে খেলে বেড়ায় বেণীর বিনুনিতে, কভু বাঁকায় ভুক, কভু বাঁকায় গ্রীবা ঠিকরে পড়ে আয়নায় রূপের বিভা জাগে সহসা গালে তাঁর সিদুর-ডিবার রঞ্জের বেশা।

**⊌8** 

চলে কুসমী শাড়ি পরি বসম্ভের পরী নবীনা কিশোরী হেসে হেসে। হেলিয়া দুলিয়া সমীরণে ভেসে ভেসে॥

> রঙ্গিলা রঙ্গে নৃত্য–ভঙ্গে চলিছে চপলা এলোকেশে। পাপিয়া 'পিয়া পিয়া' ডাকে শাখে তাহারে ভালোবেসে॥

মদির চপল বায় অঞ্চল উড়ে যায় সে বৈকালী সুর যেন চৈতী বেলাশেষে 11

মনে সে নেশ্য লাগায়
বনে সে আঁখির ইঙ্গিতে ফুল ফোটায়
বেণুবনে তারি বাঁশী বাজে।
তারি নাম গুঞ্জরে বনে ভ্রমর
তার ঝিরঝির মিরমির বাজে মঞ্জীর
নাচের জ্মবেশে
তার ঝুমুর ঝুমুর নূপুর ধ্বনি
হাওয়াতে মেশে॥

**७**₡. .

বেলওয়ারি চুড়ি কে নিবি আয় পুর-নারী।
চুড়িওয়ালী আমি এনেছি চুড়ি রকমারি॥
যৌবন যার হল বাসি
বঁধু যার পরবাসী
এই চুড়ি রুবচ তারি॥

কে আছ বিরহিণী এই রেশমী চুড়ি কিনি ভোলো বিরহ ভোলো ভোলো

মিলনের রাখী কাঁচের এ চুড়ি কালো মেয়ে হবে তার স্বামীর প্যারী॥

যাদু জ্বানে এই চুড়ি
বশ হয় ননদ শাশুড়ি
এ চুড়ি পরলে হাতে
রাঙা বর পায় যত আইবুড়ি।
চাই, চুড়ি চাই—আয় বধূ আয়,
আয় কিশোরী, আয় কুমারী,
নে ভোলা মনের এই চুড়ি মনোহারী॥

৬৬

জোছনা-স্নাহসিত মাধবী নিশি আজ। পরো পরো প্রিয়া বাসন্তী রাঙা সাজ॥

রাঙা কমল–কলি দিও কর্ণমূলে— পরো সোনালি চেলি নব সোনালি ফুলে। স্বর্গলতার পরো সাতনরী হার— আজি উৎসব–রাত, রাখ রাখ গৃহ–কাজ॥

পরো করবী মূলে নব আমের মুকুল, হাতে কাঁকন পরো গোঁথে অতসীর ফুল দূরে গাহুক ডাহুক পাখি সখি, মুখর নিলাজ ৷৷

৬৭

চৈতী হাওয়ার মাতন লাগে হলুদ চাঁপার ডালে ডালে। তালিবনে বাজে তারি করতালি তালে তালে॥

ভ্রমর–মুখে গুনগুনিয়ে যায় মৃদু তার সুর গুনিয়ে

শুকনো পাতার মর্মরে তার नुशृत वास्क कनक्षितस्य।

ফুলে পাতায় রং মাখায় সে ফিকে সবুজ নীলে লালে, ওড়ে তাহার রঙ্কের নিশান প্রজাপতির পাখার পালে।।

### ৬৮

কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জরী কর্ণে,

আমি ভুবন ভুলাতে আসি গন্ধে ও বর্ণে॥

মোরে চেন কি?

মোর আঁচলে চাপা হেনা জুঁই অতসী

মোর বনের সাজিতে ভরা পলাশ বকুল

নব আমের মুকুল

উত্তরী ঝলমল কিশলয়ে পর্ণে॥ মম

আনি মলয় গিরি হতে চন্দন–গন্ধ হৃদয় উদাস করা সমীর সুমন্দ, ছড়াই আবীর হাসি জোছনার স্বর্ণে॥

### 60

পুরুষ : এলে তুমি কে কে ওগো তরুণা–অরুণা–করুণা–সন্ধল চোখে॥

শ্ত্রী : আমি তব মনের বনের পথে

ঝিরি ঝিরি গিরি–নিঝরিণী

আমি যৌবন-উন্মনা হরিণী মানস-লোকে॥

পু ভেসে যাওয়া মেঘের **সজল** ছায়া

ক্ষণিক মায়া তুমি প্রিয়া,

স্বপনে আসি বাজায়ে বাঁশী স্বপনে যাও মিশাইয়া।।

বাহুর বাঁধনে দিইনে ধরা স্ত্রী

আমি স্বপন-স্বয়াবরা॥

সঙ্গীতে জাগাই ইঙ্গিতে ফোটাই তোমার প্রেমের জুঁই–কোরকে **॥** 

: এস নেমে আমার মার্টির কুটীরে পু

কৰ্কণ–তালে ডাল্মি–ডালে নাচাবে ময়ুর ময়ুরী দুটিরে।

<del>শ</del>্রী : চেয়ো না বন্ধু নামাক্তে মাটিতে

আসিবে উজ্জান চলে যাব ভাটিতে।

উভয়ে : আধেক প্রকাশ আধেক গোপন :

আধো জাগরৰ আর্থেক স্বপর্ন

খেলিব খেলা মোরা ছায়া–আলোকে॥

**90** 4. 原始年的体验

পুরুষ : কিশোরী বাসন্তী ডাকিছে জ্বায় আয়

ফাগুন তোমারে ডাকিছে ফুলবন॥

শ্বী ডাকে হে শ্যাম তোমায় তাল ও তমাল বন

শন শন 11

A STATE

.

তুমি ফুলের বারতা : তুমি ফুলের বারতা : তুমি বন–দেবতা

উভয়ে : আমরা আভাস ফাল্যুনের

দূর স্বর্গের পর্মান।।

: কম্প–লোকের তুমি রূপরাণী গো থিয়া পু

অপাঙ্গে ফোটাও জুঁই চম্পা টগুর মোতিয়া।

স্ত্রী : নিঠুর পরশ তব (হায়) যাটিয়া জাগে বনভূমি

ফুলদল পড়ে ঝরি তব চারু পদ টুমি।

উভয়ে : আমরা ফুলশর-্ট্রশী

দেব–সভার মোরা হরষণ ॥

42

যাও মেঘদূত, দিও প্রিয়ার ইতি আমার বিরহলিপি লেখা কেয়া-পাড়ে॥

আমার প্রিয়ার দীরব নিশাসে ১০০০ চ থির হয়ে আছে মেদ যে-দেশেরই আকাশে (৷

আমার প্রিয়ার মান মুখ ছেরি ওঠে না চাঁদ আর ফে-দেশে রাজে ॥

পাইবে যে-দেশে কুন্তল সুরভি বকুল ফুলে আমার প্রিয়া কাঁদে এলায়ে কেশ সেই মেঘনা-কূলে। স্বর্ণলতা সম যার ক্ষীণ করে বারে বারে কঙ্কণ চুড়ি খুলে পড়ে মুকুল বাসে যথা বরষার ফুলদল বেদনায় মুরছিয়া আছে ক্ষান্তিনাতে ম

> रा अहर सम्बद्धाः **१**३

নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে। বিহগী ঘুমায় বিহগ–কোলে ঘুমায়েছে ফুলমালা শ্রান্ত আঁচলে ঢুলিছে রাতের তারা চাঁদের পার্শি॥

ফুরায় দিনের কার্জ, ফুরায় না রাতি

1.1.1

শিয়রের দীপ হায় অভিমানে নিভে <del>যায়</del> নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি।

কহিতে নারি কথা তুলিয়া আঁখি বিষাদ–মাখা মুখ গুষ্ঠনে ঢাকি, দিন যায় দিন গুণে, নিশি যায় নিরাশে॥

90

বাদল ঝর ঝর আসিল ভাদর বহিছে তরলতর পূবালি পবন। মেঘলা যামিনী–দামিনী চমকায় কালো মেয়ের ভীক্ত প্রেমের মতন॥

আমি ভুলিয়াছি মেঘেরা ভোলেনি সেই কালো চোখ, সেই বিনুনী–বেণী প্রিয়ার দৃতীসম সারণে আনে মম এসেছিল একদিন এমন শুক্ত-লগন॥

আর কিছু ছিল কিনা, ছিল নাতো সারণে, শুধু জানি দুইজন ছিনু এই ভুবনে, সহসা মোদের মাঝে ছুটে এল পারাবার কে কোথায় হারাইনু কূল নাহি পেনু আর; মনে পড়ে বরষায়, তার সেই অসহায় বিদায়–বেলায় আঁখি অশু–সঘন॥

98

আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি,
হতাম ময়ুরপাখা। (সাধা হে)
তোমার বাঁকা চুড়ায় শোভা পেতাম
ধ্রগো শ্যামল বাঁকা ম

আমি হলে গোপী চন্দন, শ্যাম,
অলকা–তিলকা হন্তাম,
শ্যাম–চাঁদমুখে
শ্রী–অঙ্গের পরশ পেতাম
হলে কদম–শাখা॥

আমি ক্দাবনের বন ক্সুম হতাম যদি কালা, তোমার কণ্ঠ ধরে ঝরে যেতাম হয়ে বনমালা। আমি নুপূর যদি হতাম হরি কাঁদিতাম শ্রীচরণ ধরি বজ্ঞধূলি হলে রইতো বুকে চরণচিক্ত আঁকা॥

900

সুদর অতিথি এসো, এসো কুসুমঝরা বনপথে 
তামার আশায় মুকুলগুলি চেয়ে আছে প্রভাত হতে॥

পাতায় পাতায় শিহর লাগে তোমার আসার অনুরাগে কঠে কুহুর কৃজন জাগে প্রজ্ঞাপতির পাখায় জাগে চঞ্চলতা ছাইল আকাশ রাঙ্কা আলোতে ম

চলতে যদি বেদনা পায় তব কোমল চরণ-কমল।
বন-বীথিকার পথ-ধুলি ছেয়েছে পাপড়ির দল
পেয়ে তোমার আসার আভাস
চেয়ে আছে উদাস স্থাকাশ
উতল হল মদ বাতাস
তুমি আসবে কখন সোনার রম্থে॥

বনের ময়ুর কোথায় পেলি এমন চিত্র–পাখা তোর পাখাতে হরির শিখী–পাখার স্মৃত্রি আঁকা॥

তারি মত হেলে দুলে নাচিস রে তুই পেখম খুলে তনুতে তোর শ্যামের আঁখির নীলাঞ্জন মাখা॥

হারিয়ে নওল কিশোরেরে দিবানিশি ঝুরি' তাই কি শ্যামের বিভূতি তুই আনলি করে চুরি। সাস্কুনা কি দিতে মোরে শ্যাম রেখে গেছে জেরে, তাই তো তোরে হেরি, ওরে যায় না কাঁদন রাখা॥

### 99

শ্রী: তোমায় দেখি নিতৃই চেয়ে চেয়ে ওগো অচেনা বিদেশী নেয়ে ৷৷

পুরুষ : যেতে এই পথে তরী বেয়ে দেখি নদীর ধারে তোমায় বারে বারে সজ্জল কাজ্জল–বরণী মেয়ে॥

শ্বী : তোমার তরণীর আসার আশায় বসে থাকি কূলে, কলস ভেসে যায়।

পু : তুমি পরো যে শাড়ি ভিন গাঁরের নারী আমি নাও বেয়ে যাই তারি সারি পান পেয়েয়

শ্বী : গাগরির গলায় মালা ব্রুড়ায়ে দিই তোমার তরে বঁধু স্রোতে ভাসায়ে।

পু : সেই মালা চাহি নিতি এই পথে গোঁ আমি তরী বাহি।

উভয়ে : মোরা এক তরীতে এক নদীর প্রোতে যাব অকুলে ধেয়ে 11

নাচে নটরাজ মহাকাল। অস্বর ছাপিয়া পড়ে লুটাইয়া আলো ছায়ার বাঘ–ছাল॥

কাল–সিশ্বুজ্বলে তাথৈ তাথৈ রব শুনি সেই নৃত্যের নাচে মহাভৈরব। বিষাণ–মন্ত্রে বাজে মাভেঃ মাজৈঃ রব প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে মৃত কঙ্কাল॥

> গঙ্গা–তরঙ্গে অপরূপ রঙ্গে ছন্দ জাগে সেই নৃত্য–বিভঙ্গে জ্যোৎস্মা–আশিসধারা ঝরে চরাচরে ছাপিয়া ললাট–শশী–ভাল॥

> > GP

এসো হে সন্ধল শ্যাম ঘন দেয়া বেণুকুঞ্জ–ছায়ায় এসো তাল–তমাল–বনে এসো শ্যামল, ফুটাইয়া যুথী কুদ নীপ কেয়া॥

> বারিধারে এসো চারিধারে ভাসায়ে বিদ্যুৎ–ইঙ্গিতে দশদিক হাসায়ে বিরহী মনে জ্বালায়ে আশার আলেয়া ঘন দেয়া, মোহনীয়া, শ্যাম–পিয়া॥

শ্রাবণ বরিষণ হরষণ ঘনায়ে।
এসো নব ঘন শ্যাম নৃপুর শোনায়ে।
হিজ্বল তমাল ডালে ঝুলন ঝুলায়ে
তাপিতা ধরার চোখে অঞ্জন বুলায়ে
যমুনা–স্রোতে ভাসায়ে প্রেমের স্বেমা
ঘন দেয়া, মোহনীয়া, শ্যাম–পিয়া॥ ॥

তৃষিত আকাশ কাঁপে রে, প্রখর রবির তাপে রে। চাহিয়া তৃষ্ণার বারি চাতক উঠে ফুকারি করুণ শ্রাম্ভ বিলাপে রে॥

রুদ্র যেন্সী ওকে দূর বিষ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে যেন ধ্যাদে। শকুন্তলা সম ভয়ে কাঁপে ধরা রয়ে রয়ে অগ্রি-ক্ষমির অভিশাপে রেঃ

6-5

আর্শিতে তোর নিজের রূপই দেখিস:চেরে চেরে আমায় চেয়ে দেখিসনে তাই রূপ-গরবী মেয়ে॥

> নাইতে গিয়ে নদীর জ্বলে দেরী করিস নানান ছলে ভাবিস তোরে দেখতে কখন আসবে জোয়ার ধেয়ে।

চাঁদের সাথে মিলিয়ে দেখিস
চাঁদ-পানা মুখ তোর
ভাবিস তুই-ই যেন আসল শশী
চাঁদ যেন চকোর।
ওলো চাঁদ যেন চকোর
বনের পথে আনমনে
দাঁড়িয়ে থাকিস অকারণে
ভাবিস তোরে দেখেই বুঝি
বিহা পঠে কারে

ওলো রূপে-গরবী মেয়ে 🕸

----

K

હો - કાઇડ

1961 1 28

# 4

বসিয়া বিশ্বনে কে গো বিমনা নিরালায় বাসনা–তুলিকায় আঁকিছ কোন আলপনা ম াচ্চু

অনামিকায় কভু জড়াও অঞ্চল (কভু) ভাসাও স্রোতে মালার ফুলদল কভু আনমনে চাহ-গগন-কোণে যেন কোন উদাসী কামনা ॥ 🦠 🚟

পলক নাই চোখে, মুখে নাহি বাণী ফেলে-যাওয়া যেন কার বাশরীখানি। তাহারি আগমনী অন্তরে ভনি উছলি উঠিবে মৌন সুরধুনী বাজিবে মধু-মুরছনা॥

#### ৮৩

| ও কে  | মুঠি মুঠি আবীর কাননে ছড়ায়। 💎 🗀 |
|-------|----------------------------------|
| রাঙা  | হাসির পরাগ–ফুল আননে ঝরায় ॥      |
| তার   | রঙের আবেশ লাগে চাঁদের চোখে       |
| তার   | লালসার রং জাগে রঙ্গে অ্লোক্ে     |
| তার ় | রঙীন নিশান দোলে কৃষ্ণচূড়ায়॥    |
| তার   | পুষ্পধনু দোলে শিমুল–শাখায়       |
| তার   | কামনা কাঁপে গো ভোমোরা–পাখায়     |
| সে    | খোপাতে বেলফুলের মালা ব্রুড়ায়॥  |
| শে    | কুসমী শাড়ি পরায় নীল-বসনায় 💎 🖂 |
| সে    | আঁধার মনে জ্বালে লাল রোশনাই      |
| সে    | শুকনো বনে ফার্শুন আগুন ধরায়॥ 🐬  |
|       |                                  |

আকুল হলি কেন বকুল বনের পানী দেখেছিস তুইও নাকি প্রিয়ার ডাগার আঁপি॥ মধু ও বিষ মেশা সেই যে আঁখির নেশা ভোরে করেছে পাঞ্চল, ভাই কি এত ছাকাডাকি॥

চোখে পড়লে বালি ছালাতে ছালিয়া মরি চোখে যার পড়েছে চোখ, সে বাঁচে কেম্বন করি। ফিরাই আঁখি ষেদিক পানে তারি ছবি মনে আনে বলিস পাখী দেখা হলে প্রাশ ভবু আছে বাকি॥

৮৫

বেদনার সিদ্ধু মন্থনে শেষ, হে ইন্দ্রদী জাগো জাগো, করে সুধা–পার্ত্তথানি ॥
রোদন–সায়রে ধুয়ে পুশাতনু

রোদন-সায়রে ধুয়ে পূ**ষ্শতন্** এস অশ্রুর বরষার ইন্দ্রধনু হের কূলে অনুরাগে জীবন-দেবতা জাগে

ধরিরে বলিয়া-তব পদ্মপাশি ॥

তব দুখ–রাত্রির তপস্যা শেষ
এলো শুভদিন,
অতল–তমসা–পারে প্রভাতের প্রায়
জ্বাগো অমলিন।
সূরলোক–লক্ষ্মী গো তুমি অমরার
এসো এসো পার হয়ে ব্যম্বার পাশার্যা

ক্লে ক্লে হাসির ভর<del>ঙ্গ</del> হানি॥

*b*-6

ঝরঝর অঝোর ধারায় ঝরিছে মনে রঙের ঝুরি। দোলন-খোপায় দোল দিয়ে ধার্য দুলাল-চাঁপার তরুশ কুঁড়ি। চঞ্চলতার আবেশ লেগে আঁচল আমার রয়-মা গায়ে, জরিন ফিতার বাঁধন টুটে ব্যাকুল বেশি লুটোয় পায়ে। খেলছে চোখে ফমখ আজ রতির সাখে লুকেচুরি, নাচের তালে আপনি বাজে

৮৭

চাও চাও নববধূ অবগুঠন খোলো
আনত নয়ন জোলো।
সই আমি যে ননদী খরতর নদী লক্ষ্ণা কি?
লক্ষ্ণায় ফুল–শয্যায় কাল ছিল না তো নত ওই আঁখি।
আমি সবই বলে দেবো যদি বউ কথা না বলো॥

'বউ কথা কও' ডাকে পাখি ত্রিক্তির বিশ্ব কর্মা তবুও নীরব রবে নাকি ? দেখি দেখি গালে লালী ও কিসের ? লচ্ছায় **বুঝি লাল হলো** ৷৷

ওকি অধীর চরণে যেয়ো না যেয়ো না ক্রিন্তের ক্রিন্তের আন–ঘরে লুকাইতে, দেখে যদি কেউ. স্বামি, পাশের ও–ঘরে মানুষ যে রহে তারও অম্বরে বহে বিরহের ঢেউ।

লজ্জাই যদি তব ভূষণ ক্ষান্ত কৰি কি প্ৰয়োজন ? তেওঁ কি কাৰ্য ছল কি প্ৰয়োজন ? তেওঁ কি কাৰ্য কি কাৰ্য কি কাৰ্য কৰি কাৰ্য কৰে কাৰ্য কৰি কাৰ

**লাজ ভোলোগ**বিদ্ধ ভক্ত ভ

bb - 198 GN STAR DIS

মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন
ত্রিভূবন মাঝে প্রভূ বাণীবিহীন ৷৷
সম্প্রমে শ্রন্ধায় গ্রহ–তারাদল
স্থির হয়ে রয় অপলক অচপল
ধ্যান–মৌনী মহাযোগী অটল
আপন মহিমায় তুমি সমাসীন ৷৷

মৌন সে সিষ্কৃতে জলবিন্দের প্রায় বাদী ও সঙ্গীত যায় হারাইয়া যায়। বিসায়ে অনিমেষ আর্থি চেয়ে রয় তব পানে অনস্ত সৃষ্টি; প্রলয়, তব ধ্রুব–লোকে, হে চির–অক্ষয় সকল ছন্দ–গতি হইয়াছে লীন ॥

₽δ

হার আঙিনায় সখি
আজও কি সেই চাঁপা ফোটে 
হায় আকাশে সখি
আজও কি সেই চাঁদ ওঠে 

1

সখি তাহার হাতের হেনা গাছে বুঝি প্রথম মুকুল ধরিয়াছে ? হায় যমুনার বাঁশী বাজে কি আর ছায়ানটে॥

শিয়রের জানলা খুলে দে বাহিরে চাহিয়া দেখি আমার বাগানে আবার বসস্ত আসিয়াছে কি? দেখি সেই ডালিম ফুলে হায় আছে কি রং সে আগেকার? ও-বাড়ির ছাদের টবে সেই বেলফুল ফুটলো কি আবার?

Sub-200

তারি আসার আভাস বনে জাগে হায় শত সাধ জাগে মরণ–মলিন মোর ঠোটে॥

90

বনে যায় যায় আনন্দ–দুলাল বাজে চরণে নৃপুরের কনুঝুনু তাল। বনে যায় গোঠে যায় ও কি নন্দ–দুলাল ও কি ছন্দ–দুলাল ওকি নন্দন–পথ–ভোলা নৃত্যগোপাল॥

তার বেণুরবে ধেনুগণ আগে যেতে পিছে চায় ভক্তের প্রাণ গলে, উজান বহিয়া যায়, লুকিয়ে দেখিতে এল দেবতারি দল হয়ে কদম তমাল॥

ব্রজ্বগোপিকার প্রাণ তার চরণে নৃপুর শ্রীমতী রাধিকা তার বাঁশরীর সুর। সে যে ত্রিলোকের স্বামী তাই ট্রি<del>ভঙ্গ রূপ বিষয়ের বাঙ্গালি সে চির</del>-রাখাল ॥

97 Se 25 - Sec

নবনীত সুকোমল লাবণি তব শ্যাম অবনীতে টলে টলমল। পত্ৰে পুষ্পে বনে সুনীল গগন-কোলে সেই লাবণির মায়া ঝলে ঝলমল।।

বিল–ঝিল, তড়াগ, পুকুর সাগর–নদীতে তব শ্যামলিমা স্বর্গ র হেরি ভরপুর। শিশির–মুকুরে তব করুপ-ছায়া, শ্যাম বিজ্ঞান স্থান স্থান বিজ্ঞান স্থান স্থান বিজ্ঞান স্থান বিজ্ঞান স্থান স্থান স্থান স্থান স্থান বিজ্ঞান স্থান স

নীলের সাগরে তব যেন বিন্দু-প্রায় কোটি গ্রহ তারকা ভাসিয়া ভাসিয়া যায় বিশ্ব ব্রন্ধালোক অহরহ করে ধ্যান; শ্যামসুদর তব রূপ ঢল ঢল॥

24

সৃদ্ধন ছন্দে আনন্দে নাচো নট্রান্ধ হে মহাকাল প্রলয়–তাল ভোলো দ্ধোলো॥

ছড়াক **তব জটিল জ**টা শিশু–শশীর কিরণ–ছটা উমারে বুকে ধরিয়া সুখে দোলো দোলো॥

মন্দ-স্রোতা মন্দাকিনী সুরধুনী-জরকে
সঙ্গীত জাগাও হে তব নৃত্য-বিজকে।
ধুতরা ফুল খুলিয়া ফেলি
জটাতে পর চম্পা বেলি
খ্যাশানে নব জীবন, শিব, জাগিয়ে ভোলো।

20

দোলা লাগিল দখিনার
বনে বনে।
বাঁশরী বাজিল ছায়ানটে মনে মনে॥
চিত্তে চপল নৃত্যে কে
ছন্দে ছন্দে যায় ডেকে
যৌবনের বিহুঙ্গ ঐ জ্যেক শুঠে

. .

বাব্দে বিজয়–ডভকা তার এল তরুণ ফাল্টুনী।
জাগো ঘুমন্ত জাগো ঘুমন্ত—দিকে দিকে ঐ গান শুনি।
টুটিল সব অন্ধকার
বোলো খোলো বন্ধ দ্বার
বাহিরে কে যাবি আয়—সে শুধায়
জনে জনে ম

98

হের গোধৃলি–বেলা সই ঘনিয়ে এলো ওই
কি ভয়ে কি জানি উঠল অঙ্গ ছম্কে !
কেন জল নিতে এলার্ম সই অবৈলা
একে অঙ্গল বর্মস তাহে একেলা।
কাঁখে কাঁখে ঘড়া দেহে ডালি–ভরা
যৌবন–পসরা

পিছে পিছে আমিছে ফেন কে
হাসে চটুল চোখে।
আর চলতে নারি সখি ধর হর কি
কাপে দেহলতা কেন থর খর।
ঐ কলন্দনী কালারে বল্ থেতে বল্
দেশ ভরিবে মোদের কলকে।
বল্ তারে, জুলু নিতে কাল হতে
আসব না আর এ পথে।

36

পুরুষ : কোন ফুলের মালা দিই তোমার গলে লো প্রিয়া ৷
বুলবুল গাহিয়া ওঠে
তব ফুলের পরশ নিয়া ৷৷

শ্বী : হাতে দিও হেনার গুছি কেশে শিরীৰ ফুল, '' কর্লে দিও টগরকুঁড়ি অপরাজিতার দূল।

কুদকলির মালা দিও না ই শৈলে বকুল । ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয় না যেন ভুল।।

কে প্রসূত্র

: **কোন ভূষণে রাণী** 🐇 🥫 ও রূপের করি জার্রান্ড, হায় সোনার বরণ মলিন হেরি তোমার রূপের জ্যোতি।

স্ট্রী তোমার বাহুর বাঁধন প্রিয় সেই তো গলার হার হাতে দিও মিল্ন-রাখী খুলবে না যা আর। কানে দিও, কানে কানে কথার দুটি দুল নিত্য নৃতন ভূষণ দিও প্রেমের কামনার॥

কোন নামেতে ডাকি 7 সাধ না মেটে কোনো নামে া 💛 তব নাম গানে সুব কবি

স্ট্রী : সুখের দিনে, সখি বলো সেই তো মধুর নাম দুখের দিনে বন্ধু বলে ডেকো অবিরাম। নিরালাতে রাণী বলো শ্রবণ–অভিরাম বুকে চেপে প্রিয়া বলো সেই তো আমার নাম॥

66

: বনদেবী এস গহন বন–ছায়ে।

: এস বসন্তের রাজা নৃপুর-মুখর পায়ে ৷৷

: তুমি কুসুম-ফাঁদ গাই ২৮ ১৮৭ ছাও ছাও : তুমি ক্লধরী চাঁদরিক প্রস্থানী বিভাগ চাই স

**উভয়ে : আমরাগ্রারেশ ক্ষ্যসূত্রের** জনকর কর্মার

ভাসিয়া চলি স্বপন–নায়ে 🛚 7

: কম্প-লোকের তুমি রূপরাণী লৌ প্রিয়া অপারে ফোটাও খুঁই, চম্পা, টগর, মোভিয়া 🦈 শ্বী : নিষ্কুর পরশ তব (হায়)

যাটিয়া জাগে ... বনভূমি ক্রান্ত বন্ধ ক

ফুলদল পড়ে ঝরি তব চারু পদচূমি।

15.

উভয়ে : সুনরের পথ সাজাই 💮 🦥 🦠

**थता-कृत्रूमनल विश्वास**्य अध्यास स

া নিজেন কে নি

BOD STORY

মিনতি রাখো রাখো পথিক, থাকো থাকো এখনি যেয়ো না গো—না না না ॥ এখনি গেয়ো না গো—না—না—না ॥ ক্ষণিক অতিথি বিদায়ের গীতি এখনি গেয়ো না গো—না লা না॥

চৈতী পূর্লিমা চাঁদের তিথি, হে অতিথি, পূষ্প–পাগল এ বনবীথি ধূ্বায় ছেয়ো না গো<del>লনা না</del> না॥

বলি বলি করে হয়নি যা বলা যে কথা ভরিয়াছিল বুকের তলা— সে কথা না শুনে, সুন্দর অতিথি হে, যেতে চেয়ো না গো না না না।

2000 (**3)** - 12 (3) 582 (10) 202

মোরে রাখিসনে আর ধরে। বিজ্ঞান করিছি আরর সাকুর ডাক দিয়েছে (ডাক দিয়েছে আরুর ডাক দিয়েছে এই পারেরই অন্ধকারে মন বৈ কেমন করে।

আয়ু–রবির অস্তপথে কর্মান কর্মান এল ঠাকুর ক<del>নক রথে</del> গোধূলি–রম্ভ হাসিটি তার ঝরছে চেমের পরে॥

- **\$**5. 설립로

চোখ দুটি মোর ভরে জলে তার বিক্রার বিক

তোমাদের দান তোমাদের রাদী
পূর্ণ করিল অন্তর
তোমাদের রস-ধারায় সিনানি
হল তনু শুচি–সুন্দর॥
শাস্ত উদার আকাশের ভাষা
মলিন মর্তে অমৃত পিপাসা
গগন-পবন সঞ্চর॥
গগন-পবন সঞ্চর॥

বুলায়ে মায়ার অঞ্জন চোখে
লয়ে গোলে দূর কম্পনা–লোকে
রাঙালে কানন পলাশে অশোকে
তোমাদের মায়া–মন্তর ॥

ফিরদৌসের পথ-ভোলা-পাখি
আনন্দলোকে গেলে সবে ডাকি
ধূলি-ম্লান মন গেলে রঙে মাখি
ছানিয়া সুনীল অম্বর॥

700

অনাদরে স্বামী পড়ে আছি আমি তব কোলে তুলে নাও। নিয়ে ধরণীর ধূলি আছি আমি তুলি স্থান ক্রিটি এই এই বিজ্ঞান ত চরণের ধূলি দাও॥

ন্র্ (সপ্তম বণ্ড)—১২

বিভবে বিলাসে সংসার কাজে বিভাগ বিলাস বিলাস কাজে বিভাগ বিলাস বিলাস কাজে বিভাগ বিলাস ব

যাহা কিছু প্রিয় জীবনে মম হরিয়া লহ তুমি প্রিয়তম। সূর্যের পানে সূর্যমুখী ফুল যেমন চাহিয়া রয় বিরহ–ব্যাকুল। তেমনি প্রভু আমার এ মন তোমার পানে ফিরাও॥

707

যোগী শিব–শঙ্কর ভোলা দিগশ্বর
ব্রিলোচন দেবাদিদেব
ধ্যানে সদা মগন ॥
চির শুশানচারী
অনাদি সমাধিধারী,
শুর ভয়ে চরণে তাঁরি
প্রণতি করে গগন ॥

ত্রিশূল বিষাণ রহে পড়িয়া পাশে ললাটে শলী নাহি হাসে। গঙ্গা তরঙ্গ—হারা ভীত ভূবন। ত্রাহি হে শস্ত্মু শিব ত্রাসে কাঁপে জড় ও জীব ভোলো এ ভীষণ তপ গাহিতেছে সম্বন॥

100 : 100 c

्रा । सम्बद्धाः

্রণ বিশেষ প্রস্থানী

মোর তপনের রাঙ্কা **কিরিন** ফেঁন <sup>াই</sup> বিরিল তমসা।।

না **ফ্টিতে** মোর কথার কুঁড়ি চপল বুলবুলি গেলে উড়ি গেল ভাসিয়া ভোরের সুর যেন বিষাদ–অলসা ৷৷

জেগে দেখি হায় ঝরা ফুলে আছে ছেয়ে
ত্যেমার পথতল,
ওগো অতিথি কাঁদিছে বনভূমি
ছড়ায়ে ফুলদল।
মুখর আমার গানের পাশি
নীরব হলো হায় বারেক ডাকি
যেন ফাগুনের জ্যোৎস্মা–হঙ্গিত রাভে
নামিল বরষা।

**200** - 421/12 原配

যুগ যুগ ধরি লোকে–লোকে মোর প্রভূবে খুঁজিয়া কেড়াই। সংসারে গেহে, প্রীতি ও স্লেহে আমার স্বামী বিনে সুখ নাই॥

তাঁর চরণ পাবার আশা লয়ে মনে ফুটিলাম ফুল হয়ে কতবার বনে। পাখি হয়ে তাঁরি নাম শতবার গাহিলাম তবু হায় কভু তার দেখা নাহি পাই 🎉 সমূদ্ধ হয়ে কভু তার দেখা নাহি পাই 🎉

গ্রহ-তারা হয়ে খুঁজেছি আকাশে দিকে দিকে ছুটেছি মিশিয়া বাজাসে পর্বত হয়ে নাম কোটি ফুগ ধেয়ালাম নদী হয়ে কাঁদিলাম খুঁজিয়া বৃধাইয়া পশু-পাখি তরুলতা জড় জীব হয়ে হয় বা ক্রিন্ত করে শত লোকে আমি যাই খুঁজি তাম ক্রিক করি ধরা দিই দিই করে সহসা সে যায় সরে যত নাহি পাই তত তাঁহারে ধেয়াই ম

708

দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল যায় ভেসে যায় কালের স্রোতে। ওগো সুদৃর ওগো বিধুর

তোমার সাগর–তীর্থ–পথে ৷৷ বিফল দিনের কমলগুলি পড়লো ঝরে পাঁপড়ি খুলি, নিও প্রিয় তাদের তুলি দিনশেষের ম্লান আলোতে ৷৷

সঞ্চিত মোর দিনগুলি হায়
ছড়িয়ে গেল অযতনে
তোমার বরণ–মালা গাঁথা
হল না আর এ জীবনে।

অন্য মনে কখন বেভুল ভাসিয়ে দিলাম দলি সে ফুল, বঞ্চিত তাই হবে কি হায় ভোমার চরণ-ছোঁয়া হতে॥

**50**€

ಕ್ಕಾಶ ಆ ಕ್ರಗ

বেণুকা ও–কে বাজায় মহুয়া বর্দে বিশ্ব বিদ্যালয় বিদ্যা

বলে আয় সে দুরস্তে, সব্ধি, আমারে **ব্যাদাবে সারা জনম ও**-কি? সে কি ভুলিতে তারে **রেবে না জীবনে** ম সখি, ভালো ছিল তার তীর-মানুক মিনুর নাকার নিচ্চ নার্ডার ১৯ বাজে আরো সকরুণ তার বেশুকার সুর চাটন নাকার ১৯৯ জান বার সখি, কেন সে বন-বিলাসী কাল নাল্যার নাল্যার ১৯৯ জানার ঘরের পাশে বাজায় বাঁশীক্ষত ১৯৯

আছে আরো কত দেশ

কত নারী ভূবনৈ॥

206

আমার বিফল পূজাঞ্জলি

অনু–সোতে যাঁয় যে ভেসে সঞ্জন

তোমার আরাধিকার পূজা

হৈ বিরহী, লও হে এসে ৷৷

খোঁজে তোমায় চন্দ্র তপন পূজে তোমায় বিশ্বভূবন আমার যে নাথ ক্ষণিক জীবন মিটিরে কি সাধ ভারে

মিটবে কি সাধ ভালোবেসে ৷৷

না দেখা মোর বন্ধু ওগো

স। জিলকার দান্ত **কোথায় তুমি** জুজ নালুকার জ্বলে চার্কাস

কোখায় বাঁশী বাজাও একা,

প্রাণ বোঝে তা অনুভবে

নয়ন কেন পায় না দেখা।

134.

**অন্তরে তুমি আছ**িলদন

সিন্ধু যেমন বিপুল টানে তিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিন্তু কিনারে টেনে আনে

তেমনি করে তোমার পানে ক্রিক্টেশে ৷৷
আমায় ডাকো নিরুদ্দেশে ৷৷

209

মম প্রাণ-শতদল হোক প্রণামী-কমল । (ওগো) তব চরণে। আমার এ হৃদয় নাথ হোক ভম্মর কর্ম । ১৯৮০ । তামারি স্করণে। ১৯৮৫

**তব পূজার বেদী হোক আমার এ মম**ার বিচ্চা মর্য্রী ভর্মের এইব হোক আরতি-প্রদীপ মোর এ পৃটি নয়ন 🕝 🐃 💢 💢 নাথ, লহ মোরে পায় তোমারি সেবায় **धीवत्- भवंश ।** 

> AND BAR OF SERVE 网络 水光粉 人名阿内拉姆

1876 A 17 GA 14

াক গান সা স্থান

48, 2 Bills মম দুংখ–সুখে মম তৃষিত বুক্ে 👵 🖏 তুমি বিরাজ, মোর সকল কাব্দে বীণা–বেণু সম নিশিদিন বাজো॥

মোর দেহখানি, নাথ চন্দন প্রায় হোক ক্ষয় তব মন্দির-প্রাযাণ-শিলায় আমি পাই যেন লয়, নাখ, তব সৃষ্টির क्राण वर्तास्।।

706

অন্তরে তুমি আছ চিরদিন, ওগো অন্তর্যামী বাহিরে বৃধাই যত বুঁব্ধি তাই পাই না তোমারে আমি॥

> প্রাণের মতন, জাজার সম আমাতে আছ হে অন্তরতম মন্দির রচি বিগ্রহ পূজি 💎 👉 🚟 দেখে তুমি হাস স্বা**মী ম**

সমীরুণ সম, আলোর মতন বিশ্বে রয়েছ ছড়ায়ে, গন্ধ-কুসুমে সৌরভ সম প্রাপে প্রাণে আছ ফড়ায়ে। তুমি বছরূপী তুমি রূপহীন তব লীলা হেরি অন্তবিহীন, তব লুকোচুরি–খেলা সহচরী আমি যে দিকস্যামী॥

1.

709

নারারল। নারারার বিবাদ বিবাদ

যার অনন্তলীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ মধুকৈটভাসুর কংসে যুগে যুগে করেন নার্থ কভু করাল ভীষণ ক্রান্ত মানামায়ন। যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নৃপুর রাজা পায় কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু জোরা নাদীয়াছ

🌃 ः नातायुन् । नवायुन् ! 🗟 🕬

770

নাচে গৌরীদিব্য হিমগিরি–দুহিতা নাচে দীপ্তিমতী নাচে উমা তপতী নাচে রে চির–আনুদিতা॥

তার কিরণ-আঁচল দোলে ঝল্মন গিরি-পাষাণ অটল করে টলমল গলিয়া তুষার ঝরে নির্মার জল তার চরণ-ছল-চকিতা ॥

তার নাচের মান্নার প্রাণ পায় জড় জীবা ক্রান নাচন ক্রান ক্রানে বানীক্র লিব চালে ক্রান ক্রা

50€

# 777

এলো এলো রে ঐ সুদ্র বন্ধু এলো। এলো পথ–চাওয়া এলো হারিয়ে পার্ডিয়া মনের আঁধার দূরে সৈলো ঐ বন্ধু এলো॥

এলো চঞ্চল বন্যার জ্বন মন্থর শ্রোকনীরে, ১ জ্বন এলো শ্যামল মেঘ–মায়া তৃষিত–গগন মিরে। তার পলাতকা মুশ্বে বনু ফ্লিরে পেলো ম

এলো পবনে চন্দল বিহ্নজেতা বিশ্বজনতা শান্ত ভবনে এলো সার্বা উ্বানের কল-কথা। অলি গুঞ্জারি কয়, জাগো বন-বীথি বিশ্বজনতা বিশ্বজনতা

# 775

পুরুষ : কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাব্দে বাব্দে বাব্দে লো পুঞ্জুর কাহার পায়ে।

শ্বী : হাতে তলতা বাঁশের বাঁশি, মুখে জঙ্গলা হাসি কে ঐ বুনো গো বেড়ায় আদুল গায়ে লো বেড়ায় আদুল গায়ে॥

পু : তার ফিঙের মত এলো খোপায় দোলে ঝিঙেরই ফুল শ্বী : যেন কালো ভ্রমর-ঝাক ওই কালার ঝামর চুল। উভয়ে : ও যদি না হতো পর, দুব্ধনের হতো বর একই গাঁমে লো একই গাঁমে॥

পু : ওর বাঁকা ভঙিমা দেখে, দ্বিতীয়ার চাঁদ বেঁকে 🦠 হতে চাহে ওর হাঁসুলি হার

শ্রী : ঝিলের শব্দ ঝিনুক বলে ঝিনুক বিনা–মূলে আমরা হব কালার কংগ্রন্থই হার, লো !

🤍 ७ (भरा नर्म, ७) शाक्तको सर्वात भूद्र 🚈 🚈

: ও পুরুষ নয়; ও ক্ষষ্টিপাখনৈর উকুর 🖭 🦠

উভয়ে : ও যদি বাসতো ভালে আসতো কাছে ১৯০৭ টো চলীচ

্রাখতাম হিয়ায় লুকায়ে গো হিয়ায় লুকায়ে॥ এটিটি জিল্লা বি চাইটিড টিটি জ্ব

र १ क**े अ**स्ति । जन्न संस्कृतिहास

यूमूत नार्क पूर्मत गार्छ पूड्त (वैर्थ गांग ली, উভয়ে :

5111

বৃদ্ধর বৈষৈ গায়।

নাচব দুজন মাদল বাঁশী নৃপুর নিয়ে আয় লো,

নৃপুর নিয়ে আয়।।

স্ট্রী আর জনমে চোরকাঁটা তুই ছিলি রে

চোরকাঁটা তুই ছিলি,

এই জনমে আঁচল ছিড়ে হৃদদ্দে বিশিলি ক্রাণ্ডেন্স

্চারকাঁটা নয়, **ছিলাম**ালদের শিলি লোভ

**गग्रना हिलाम शसा स्ला॥** २००० ०० ३ ४७६

बिलियिनिय बिलित कल नाठाय मानूक फूल ला, শ্বী

নাচায় শালুক স্কুল

ঐ শালুক যেন চাঁদোপালা: মুখখানি তোর লো, পু

ঝিলের চেউ<sub>-</sub>ফেল জোর এলোচুল।

: কুন্থকুন্থ ডাকে কোঁকিল কাহার কথা কহে, লো, স্ত্ৰী

সেই কথা কয় কোয়েলা সে জনুমে করেছি যা

তোরই বিরহে লো তোরই বিরহে।

والأراك المار

উভয়ে: সে জনমের দুটি হাদয় এ জনমে হায়

এক হতে যে চায় লো এক হতে চায়॥

778

ননদী ! হার মেনেছি তোর সনে। তব নিলাজ ভাষা শুনে লজ্জা পেয়ে

্বনে সুকালো

রাখিতে কি পারি ঘোমটা ভার আননে মঞ্চ 🕟 🖂

চারিপাশে সই কৌতুক-মাৰাশে: 🐠 🖼 🤒 হের ঐ উকিন্ট্রাকি লুকিয়ে ভাষমনা, থাকি তাই সই লুকামে নিরালা কোলেয় প্রত্যান কর্মনার বিভাগ

> करू रहिता है। है है है है কৈ জানে কোখা হতে এলো সই কেমনে এত মধু এত লাজ আমারই নয়নে।

মধুরা মুখরা ওলো ! মিটি মুখের তোর भवे भर्भू (ब्राग्नाष्ट्र कि अक्टू कामार्ट कात ? প্রিয় সঙ্গী তুই সই এ নব্ ভরনে॥

THE PROPERTY OF SHEET 11 Sept - 3 3 40

ভেন্তি হী ভিন্তি

......

ক্র**৯টি** এই প্রকল <sup>ন</sup> প্রক

**यमनत्यारन निर्केषितव**िक रहती क्रिकेट काला है ह गामन जूपक बलाजा-मूर्वाल १५ हो 💎 🦠 🤫 নেচে নেচে চলে ম**ঞ্ছু চরণজলে** কর্ম জিল বাজে সুমধুর মণি–মঞ্জীর তাল।।

> সেই সুদরেরই অনুরালে াত **থবলীতে উৎসব ভাগে** 💛 😘 🐣 সাগর ভারে হিয়োল জামে সাথে তার মাতে নৃত্যে মহাকাল॥

কোটি গ্রহতারা ভানু আলোকিত ধেনু আসে গগন-গোঠে শুনি তারি বেণু। নাচে দিনা শ্বেত রাজহংয়ী তিমির কেকা নাচে শুনি তার বংশী, পায়ে হয় বৃষ্টি অনম্ভ সৃষ্টি শোভে নব জীবনে মৃত কঙ্কাল॥

776

মন জপ নাম শ্রীরবুপতি রাম নব–দুর্বা–দলশ্যাম নয়নাভিরাম।

। ইন্দ্রাধ্য সার জীল করে তাও সাক্ষার

সুরাসুর কিন্তর যোগী মুনি ঋষি নর 🖰 💮 💮 🤫 চরাচর যে নাম জ্বপে অবিরাম 🛚 🦈 💮 🤭 🤭 💛

সন্ধল জলদ নীল নুব্যন কান্তি নয়নে করুণা আননে প্রশান্তি: নাম শরণে টুটে যায় শোক ভাগ শ্রান্তি কিন্তু ক্রিটি বিভাগ রূপ নেহারি মুরছিত কোটি কাম'র" স্বর্গনির স্থান ভিন্ত

224 SPEC 1250

বাঁলী বাজাবে কবে আবার বাঁশরীওয়ালা তব পথ চাহি ভারত–যশোদা জাগে নিরালা বাশরীওয়ালা ॥

কৃষ্ণা তিখির তিমিরহারী শ্রীকৃষ্ণ এসো, এসো মুরারি, ঘরে ঘরে আজ্ব পুতনা–ভীতি হানিছে কালা

**वाँमती अग्रामा अ**क्षिक करिया महिल्ल

**কংস-কারার ভাঙো ভাঙো দ্বার** 💎 🐰 🔾 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 দেবকীর বুকের পাধাণ–ভার নামাও নামাও

যুগ–যুগ–সম্ভব পূর্ণাবতার। নিরানন্দ এ–দেশ হাসুক আবার আনন্দে ए नमनाना. বাশরীওয়ালা॥

772

এ কি অপরূপ রূপের কুমার হেরিলাম সখি যমুনা ক্লে, এ সুনীল লাবণি গলিয়া গলিয়া তার ঢলিয়া পড়িছে গগন-মূলে । ়ি যেন কমল ফুটেছে সম্বি, সাম্বির জিলার ১৯ জিলার সহস্রদল রূপে কমল ফুটেছে, বিজ্ঞান করি সম্বি

চাঁদ যেন উঠেছে। সৰি গো

কালো সে রূপের মাঝে হয়ে যায় হারা ক কোটি আলো–রাধিকা রবি 'শুন্তী' অরা, ক্রিন্ত ক প্রেম–যমুনার তীরে সই নিরবধি দেখি তারে, দেখি আর চেয়ে রই। আমি এইরূপ চেয়ে থাকি সখি জনমে জনমে জীবনে মরণে

এইরূপ চেয়ে থাকি, যেন এইরূপে চেয়ে থাকি।

া কাইটি মুন্তী প্ৰক

স্থাৰ প্ৰতি নিজ্ঞানী কৰিছে। সংগ্ৰহৰ কৰিছে নিজ্ঞানী সংগ্ৰহ

.

ঐ মোহন কালোর গহন কাননে হারাইয়া যাক আঁপি॥

অচেনা চেনায় বৃথা আসা–যাওয়া ক্রিন্স জনমে জনমে এই পথ–চাওয়া কাঁদিয়া কাঁদায়ে ফুরাইয়া গেল

চোখের জলের পুঁজিনা সাম্পর্ক সংগ্রাহ

যত নাহি পাই দেবতা তোমায় তত কাঁদি আর পুঞ্জি, ধরা নাহি দাও যতই লুকাও ততই তোমারে খুঁজি॥

কত সে রূপের রঙের মায়ায় আড়াল করিয়া রাখ আপনায় তবু তব পানে অশান্ত মন কেন ধায় নাহি বুঝি॥

তোমারে যে চায় কাঁদাও তাহায়
কেন নিশিদিন, স্বামী—
তব অনস্ত লুকোচুরি-খেলা কভু শেষ হবে কি?

বিষ্ণু সহ ভৈরব অপরক্ষ মধুর মিজন । ১৯ ১ লক্ত্ মাধক।।

দক্ষিণে শঙ্কর শ্রীহরি বামে
মিলিয়াছে যেন রে কানু বলরামে,
দেখি একসাথে যেন দেখি রে,
স্বয়স্ত্ব কেশব ॥
বিমল চেতনা আনন্দ মদন
শিব–নারায়ণের যুগল মিলন।
একসাথে ব্রজ্ঞধাম শিবলোকে
অরূপ স্বরূপ নেহারি চোখে
শোন রে একসাথে বেণুকার প্রণব ॥

747

KK JANG T

বাঁশী বাজ্ঞায় কে কদমতলায়, ওগো ললিতে ! শুনে সরে না পা পথ চলিতে। তার বাঁশীর ধ্বনি যেন ঝুরে ঝুরে আমারে খোঁজে লো ভূবন ঘুরে। তার মনের বেদন শত সুরে সুরে ও সে কি যেন চাহে যে বলিতে।

আছে গোকুল নগরে আরো কত নারী কত রূপবতী কৃদাবন-কুমারী আছে গোকুল নগরে। কেন আমারই নাম লয়ে বশৌধারী আসে নিতি নিতি মেরে ছুলিতে॥

সখি, নির্মল কুলে মোর কৃষ্ণ-কালি
কেন লাগালে কালিয়া; বনদালী বিজ্ঞান কালিয়া; বনদালী বিজ্ঞান কালিয়া; বনদালী বিজ্ঞান বিজ্ঞান কালি বিজ্ঞান বিজ্ঞ

20 CF 9 W 20

# >>>

পুরুষ : ভহরত পারা হীরার বৃষ্টি 👙 🕥 💛 🐠

তব হাসি-কান্স চোম্বের দৃষ্টি

তারও চেয়ে মিটি, মিটি, মিটি।

শ্বী : কান্সা–মেশানো পান্না নেবোঁ না, বঁণু এই পথেরই ধূলায় আমার মনের মধু করে হীরা মানিক সৃষ্টি,

মিটি আরো মিটি॥

পুरुষ : সোনার ফুলদানি কাঁদে

লয়ে শূন্য হিয়া এসো মধু–মঞ্জরি মোর !

ेএসো এসো প্রিয়া !

শ্বী : কেন ডাকে বউ কথা কও,

বউ কথা কও!

আমি পথের ভিখারিণি গো<sub>ক্তিক্র স্থানিক সংগ্রাহিত</sub>

নহি ঘরের বউ 🗓 🚎

কেন রাজার দুলাল মাগে 🚎 💯

মাটির মউ

বুকে আনে ঝড়, চোখে বৃষ্টি অম

সকরুণ দৃষ্টি তবু মিষ্টি॥

চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী। চারিদিকে রঙ ছড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গিলা কুরঙ্গী॥

A LESS SERVED SE

সকলের মন মাতায় কলকাতার চৌমাধায়. যে ওপারে যে ফিল্মের ফিল্মিল আলোর দেয়ালি এপারে যে পথের ভিৰাৱিশী চোখের বালি :--

গোরা কা**লো সাহেব কে**মে মন ভা**লো বি**-এ এম-এ সরাই ভাগর সঙ্গী॥

ষে দক্ষিণ হাত তুলি দক্ষিণা চায় আলো দেয় বুরি শ্লী, ফুল দেয় দবিনা বায়। ওকি গোলাপ ফুল নারঙ্গী? নুয়ে পড়ে আকাশ দেখে তাহার নাচের ভঙ্গী॥

28 (E. S.)

778

প্রিয় ষেন প্রেম্ ভুলো না এ মিন্তি করি হে। হৃদর কারেও নাহি দিও আমারে বিসারি হে॥

চোখের বাহির হলে
মনের বাহির গেলে
মরমে মরিব সধা
প্রেম গেলে ঝরি হে॥

আমার সমাধি পারে দাঁড়াও ক্ষণেক তরে জুড়াব ক্ষদন্ধ-জ্বালা ও-চরণ চুমি হে॥

ও তুই

আমি

ওরে ও বিদ্ধেশী বন্ধু । সাঁঝের বেলায় গ্লাঞ্জের স্কুলে রোজ বেরে যাস তরী। একলা ঘাটে বসে যে ভাবি<sup>ত</sup> তাল ভা ভাসারে সামরী।।

Blacker

ভার্টির ট্রানের স্মধে সাথে 🖙 🖹 ্র তোর ভাটিয়াল সুরে 🦠

সাধের কাজৰ যার ধুয়ে গো বন্ধু;

নয়ন আমার ঝুরে।

ঘরকে যেতে মূন মানে না সো আর **আমি জল ফেলে জল** ভরি ॥

> **रजार नाभि भाषाम् निनाम** 🕒 কলন্তেকরই ডালা

সেই কলম্ব ফুল হল মোর

হল গলার মালা। পাড়ার লোকে কয় র্আমারে

বলে ননদী

কলঙ্কিনীর মরণ ভালো

আজে। শুকায়নি নদী। তুই যদি গাঙ হোসরে বঁধু আমি তাইতে ডুবে মরি॥

> ्रात्त इंडी शहर **. 386**50 - 294 12 3 - 1 Jak

দূরে গাঙের জ্বলে ফুল ফুটেছে থরে থরে যোখায় ও দুটি নয়ন—

আমার আসা–যাওয়ার প্রানে ১৩% 🕝 তাকায় সারাক্ষা ?

**७३ ७-दृ**ष्टि नग्नन ॥

মাঠের পথে চলতে গিয়ে শরমে যায় পা জড়িয়ে অমন করে যায় না যেন সই করেছে করণ।

আমার আসা–যাওয়ার পানে তাকার সারকিশ ? ি**ওঁ-দুঁটি নয়নী।** <sup>সভারতা</sup> নাইড মতে উ

চুরি করে চাইতে গিয়ে 💎 👉 🦠 ্বিথল কাঁটা পায়ে,

www.icsbook.info

বলি

কন

ক্ষে

মোর এলোখোঁপা এলিয়ে পড়ে দক্ষিণের বায়ে। মাধার কিরে, বল সখি বল নয়নে তার ধ্বল না সে ছল মোর কাছে কি চায় বিদেশী গো চায় মালা না মোর মন?

কেন আমার আসা–যাওয়ার পথে তাকায় সারা<del>চ্চ</del>ণ ` ও–দৃটি নয়ন॥

>29

রসঘনশ্যাম কল্যাণ–সূদর। প্রশাস্ত সন্ধ্যার উদার শাস্তি দাও শ্রাস্ত মনের ভার হর হে গিরিধর॥

> যে নিবিড় সমাধির গভীর আনন্দে হিমালয় লীলায়িত নীরব ছন্দে, সেই মহাযোগে কর মোরে মগ্ন যে মহাভাবে ভোর মৌন নীলাম্বর॥

অপগত দুখশোক নিশীথ সুষুপ্তির মাঝে
নিথর সিন্ধুর অতলতলে যে শান্তি বিরাজে।
যে সুধা লভিয়া ঋষি মধুছদা
আনিল বেদবাদী অলকানদা,
অন্তরে বাহিরে সেই অমৃত দাও
কর পুরুষোন্তম অজ্বর অমর॥

754

সতী–হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে বিষাপ ত্রিশূল ফেলি

গভীর বিষাদে 🔝 💛

in the constraint of the second

জটাজুট গঙ্গা, নিস্তরঙ্গা রাহু যেন গ্রাসিয়াছে ললাটের চাঁদে ৷৷

দুই করে দেবী–দেহ
ধরি বুকে বাঁষে
রোদনের সুর বাজে
প্রশব নিনাদে।
ভক্তের চোখে আজি
ভগবান শঙ্কর—
সুন্দরতর হল—
পড়ি মায়া–ফাঁদে॥

749

মৃত্যু নাই, নাই দুংখ— আছে শুধু প্রাণ— অনপ্ত আনদ হাসি অফুরান॥

নিরাশার বিবর হতে— আয় রে বাহির পথে,— দেখ, নিত্য সেথায়— আলোকের অভিযান॥

ভিতর হতে দ্বার বন্ধ করে— জীবন থাকিতে কে আছিস মরে। দুমে যারা অচেতন,— দেখে রাতে ক্—্স্পন, প্রভাতে ভয়ের নিশি হয় অবসান॥

200

এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্রি, হে প্রলয়ঙ্কর।

রুদ্র ভৈরব সৃষ্টি— সংহর, সংহর॥

জ্ঞান–হীন তমসায় মগ্ল পাপ–পঙ্কিলা, বিশ্ব জুড়ি চলে শিবহীন যজ্ঞের লীলা, শক্তি যেথায় করে আজ্ব–বিসর্জন ঘৃণায়— ধ্বংস কর সেই অশিব ষজ্ঞ — অসুদর ॥ যথা দেবীশক্তি—নারী অপমান সহে, গ্লানিকর হানাহানি চলে— ধরমের মোহে। হানো সংঘাত, অভিসম্পাত সেখা নিরম্ভর ॥

707

এসো ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে কৃদাবন। ধেনু দেবো বেণু দেবো মালা–চন্দন॥

কেঁদে কেঁদে কয়লা-খাদে যমুনা বহাব,
পলাশবনে জাগরণে নিশি পোহাব;
রাধা হয়ে বাঁধা দেবো আমার প্রাণমন॥
মোর নটকান রঙ শাড়ির আঁচল ছিড়ে
পীত-ধড়া পরাব নীল অঙ্গ ঘিরে
পিয়াল-ডালে দোলনা বেঁধে দুলিব দুক্জন॥

ভাসুর শশুর দেখে যদি করব না কো লাজ বলব আমার শ্যামের বাঁশী ৰাজ রে<sup>°</sup>আবার বাজ তোমার লাগি জাতি কুল দিব বিসর্জন ম

শ্যাম

#### 202

ওরে গো–রাখ রাখাল ! তুই কোথা হতে এলি
এমন আষাঢ় মাসের মেঘের বরণ কেমন করে পেলি।
কে দিয়েছে আলতা নোখ পায়
চলতে গেলে নৃপুর বেন্ধে যায়
আদুল গায়ে বাঁধা কেন গাঁদা–রঙের চেলি॥
তার চলচলে দুই চোখ যেন নীল শালুকের কুঁড়ি
তাকে দেখে কেন হাসে রে যত গয়লাপাড়ার ছুঁড়ি!
তার গলার মালার সঙ্গে আমার মন
গুনগুনিয়ে বেড়ায় রে মৌমাছি যেমন।
মোর ঘর–সংসার ভুলালি রে কোন মায়াতে ফেলি॥

#### 700

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু হইব না আর পথহারা। বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায় তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা। মায়ারূপী হায় কত স্নেহ—নদী জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি সব ছেড়ে গেল, হারাইল যদি তুমি এসো প্রাণে প্রেমধারা॥

প্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে প্রভু আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয় লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে। ডাকি লও মোরে মুক্ত আলোকে তব আনন্দ নদন লোকে, শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর সহে না এ বন্ধন কারাঃ।

#### 708

আমি আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে ফলবে ফসল বেচব তারে কেয়ামতের হাটে ॥

পন্তনীদার যে এই জমির খাজনা দিয়ে সেই নবীজীর বেহেশতেরি তালুক কিনে বসবো সোনার খাটে

মসজিদে মোর মরাই বাঁধা, হবে নাকো চুরি।
মনকীর-নকীর দুই ফেরেশতা হিসাব রাখে জুড়ি।
রাখব হেফাজতের তরে
ইমামকে মোর সাধী করে
রদ হবে না-কিন্তি, জমি উঠবে না আর লাটে॥

#### 200

গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায় রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরী-পরী লাজ পায়॥

নর নহে, নারী ইসলাম পরে প্রথম আনে ঈমান, আম্মা খাদিজা জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান ; পুরুষের সব গৌরব ম্লান এক এই মহিমায়॥

নবী-নদিনী ফতেমা মোদের সতীনারীদের রানী যার ত্যাগ সেবা স্লেহ ছিল মরুভূমে কণ্ডসর পানি, যার গুণ–গাথা ঘরে ঘরে প্রতি নরনারী আজো গায়॥

রহিমার মত মহিমা কাহার, তাঁর সম সতী কেবা ? নারী নয় যেন মুর্তি ধরিয়া এসেছিল পতি–সেবা, মোদের খাওয়ালা জগতের আলো বীরত্বে গ্রিমায় ম

রাজ্যশাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়, শৌর্যে সাহসে চাঁদ সুলতানা বিশ্বের বিস্ময় ; জেবুল্লেসার তুলনা কোথায় জ্ঞানের তপস্যায়॥

আঁধার হেরেমে বন্দিনী হল সহস্মান্ত্র্যালোর মেয়ে সেইদিন হতে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে। লক্ষ খালেদা আসিবে, যদি এ নারীয়া মুক্তি পায় 🏗

#### 200

তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হব বঁধু আমি
ন্তকাতে হয় শুকাইব ঐ বুকে ক্ষণেক থামি।।
ঐ নয়নের জ্যোতি হব, জিল হব ঐ কপোলের
দুলবো মণিমালা হয়ে ঐ গলে দিবস–যামি।।
অঙ্গে তোমার রূপ হব গো, ধুপ হব মিলন–রাতে
গহীন ঘুমে স্বপন হব, জল হব নয়নপাতে।।
তোমার প্রেমের সিংহাসনে রানী হব, হে মার রাজা।
চরণতলের ধুলি হব, হে মোর জীবনস্বামী।।

#### 709

চোখ মুছিলে জল মোছে না বল সখি, এ কোন জ্বালা শুকনো বনে মিছেই কেন একলা কাঁদে ফুলবালা।। হায়, যে বাহু–লতার বাঁধন হেলায় খুলে ফায় চলি বাঁধবে কি তায় আজ নয়নের জলে ভেজা এই ফুলমালা।। কালবোশেষী মিছেই কাঁদে ফাঞ্জন রাতের অমপক্ষেসে মিছেই মকর বুক ভেজাতে হায় শিশিরের জল ঢালা।। গাইতে যে গান আপনমনে সকাল হতে সুর সাধা আর কেন সই, এই অবেলায় শেষ করে দাও তার পালা।।

704

তুমি আনন্দখন শ্যাম আমি প্রেম–পাগলিনী রাধা। তব ডাক শুনে ছুটে যাই বনে না মানি কুলের বাধা॥

শূন্য প্রাণের গাগরি ঘিরে নিতি আসি রস-ষমুনার তীরে, অঙ্গ ভাসায়ে তরঙ্গ-নীরে শুনি তব বাঁলী সাধা॥

3

যুগ–যুগান্ত অনস্তকাল হৃদয় বন্দাবনে তোমাতে আমাতে এই লীলা নাখ, চলিছে সঙ্গোপনে। মোর সাথে কাঁদে প্রেম-বিগলিতা ভক্তি ও প্রীতি বিশাখা ললিতা তোমারে যে চায় মোর মতো হায় সার শুধু তার কাঁদা ॥

# 709

মোরা ছিলাম একা আজি-মিলিনু দুক্তন। উভয়ে

পাপিয়ার পিয়া**-বোল কপোত-কৃজ**ন II ON POLE

ু তুমি সবুজের স্ক্রোক এলে উষর দেশে বর তুমি বিধাতার<del>-বর এলে বরের বেশে</del> বধূ

বর

: তুমি গৃহে কল্মান । : তুমি প্রভু মম ধ্যান। বধূ

সুদরতর হলো সুদর ত্রিভুবন॥ উভয়ে

ঠানদি: ভাই নাতজামাই!

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি— তুমি বৌ–এর তীর্ষে ন্যাড়া হও মোর নাতনীর ভ্যাড়া হও, বাইরে গোঁফে চাড়া দেবে ঘরে বৌ–এর ঘোড়া হও।

ফোঁসফোঁসাবে বাইরে শুধু বৌ–এর কাছে ঢোঁড়া হও। বাইরে পুরুষ অটল পাষাণ ঘরে বৌ–এর ঘোড়া হওঁ, 🐃 🚟 দিনের বেলায় ফরফরাবে রাত্রিবেলা খোড়া হও।

সূর্যি চাঁদের আয়ু পেয়ে

চিরটা কাল ছোঁড়া রও।

নাতনীর আমার ভ্যাড়া হও,

ম্যাড়া হও।
কার আজ্ঞে, না, কামরূপ
কামাখ্যা দেবীর আজ্ঞে॥

787

মা : তুমি হও মা, চির–আয়ুশ্মতী
সাবিত্রী সমান সতী।
অচঞ্চল্যা লক্ষ্মী হয়ে
চিরকাল এই ঘরে রও।
শৃশুর শাশুড়ীর আদরিশী
স্বামীর সুয়োরানী হও।
তোমায় পেয়ে বিধির করে
যেন এ ঘর ধনে জনে ভরে।

সোনার পালক্ষেক নিদ্রা যাবে
কপার খাটে চূল শুকাবে।
কন্যা পাবে উমার মত
শিবের মত জামাই পাবে।
পাবে পুত্র ভীমার্জুনের মত
সদা থাকবে স্বামীর শরণগত।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
দেহ রাখবে গঙ্গাজলে।
সিথেয় সিদুর, মুখে পান
আলতা পায়ে চির-এয়োতি
যায় সুখে দিন এক সমান।

2.07

784

দিদি: তুমি বৌ শুধু নও, ঘরের আলো কর্চ ১০ এই আলোতে মেদের ঘরে ক্র কেটে যাবে আঁধার কালো। রাঙা হাতে সাদা শাঁখা অমপূর্ণার আশিস-মাখা ক্ষয় যেন না হয় ও–হাতে, অম্লান থাক সিদূর মাথে।

এই চাই ভাই ঘরে পরে পড়বে সবার সুনজরে। হাসিমুখে থাকবে সদা কথায় হবে প্রিয়ম্বদা। আলতা সিদুর নোয়া পরে থাক তিন কুল আলো করে।

অরুন্ধতী তারার মত থাক স্বামীর অনুগত। জানবে নাকো দুঃখ–শোক অস্তে পাবে স্বর্গ–লোক॥

780

আসে রে ঐ আসে ভারত–আকাশে আশা–অরুণ রবি। মৃত জনগণে বাঁচাতে এলো যেন নৃতন প্রাণ–জাহ্নী। তন্ত্রা–মগন জাগিছে জনগণ নব আশার মোহে গলি পাষাণগিরি প্রাণ–নিঝর বছে, শোভিল ফুলে ফলে শুক্ষ অটুবি॥

নতুন দিনের পাখীরা ছুটে আসে শত রঙের খেলা মুক্ত আকাশে। ছুটিল দিকে দিকে 'জয় ভারত' গাহি শত চারণ কবি॥

788

কালের শব্দে বাজিছে আজও জিলের তামারই মহিমা, ভারতবর্ব ! জ

\$65 9054

প্রপতি জানায়ে বিশ্বভূবন শিবিছে আজিও তব আদর্শ 🔃

নিবিল মানবের প্রথমা ধাত্রী শিক্ষা-সভ্যতা-দীক্ষাদাত্রী ! আসিল যুগে যুগে দেবতা মুনি কষি লভিতে তোমারি চরণস্পর্গ ॥

শিল্প-সঙ্গীত বেদ-বিজ্ঞান সাংখ্য-দর্শন পুণ্য প্রেমব্যান। যাহা কিছু সুনর যাহা কিছু মহীয়ান বিশ্ব সাক্ষী, মাগো, সকলি জ্যোমার দান। জগৎ-সভা মাঝে তাহারি সম্ভান

#### 784

এই ভারতে নাই যাহা তা ভূ–ভারতে নাই। মানুষ যা চায় স্বর্গে গিয়ে, আমরা হৈখায় পাই। মেঘমুক্ত এমন আকাশ চন্দনিত এমন বাতাস ফুল–ফসলের ছড়াছড়ি কোখায় এতো পাই॥

জল চাইলেই হাতের কাছে ছুটে আসে নদী, মাটিতে পাই খাঁটি সোনা একটু কাটি যদি। গিরিদরী–সাগর–মরু পশু–পাবী লতা–তরু বিশ্বের সব দৃশ্য দেখি যখন যাহা চাই॥

পাঁচভূতে খায় লুটে রে ভাই আমার দেশের দান
(তবু) কম হল না কভু ইহার বিভব অফুরান।
মানুষ শুধু নাই এ দেশে
নইলে কি ভাই এ দীন বেশে
কেঁদে বেড়ায় দেশ-জননী অঙ্গে মেখে ছাই—
মোরা অবহেলে এই অফুরান বিভব যে হারাই ॥

786

দে দোল, দে দোল

থবে দে দোল, দে দোল

থার দে দোল, দে দোল

জাগিয়াছে ভারত- সিন্ধু-ভারকে কল-কল্লোল !

তুষার গলেছে রে, অউল টলেছে রে,
জেগেছে পাগল রে, ভেঙেছে আগল
দে দোল, দে দোল !!

বন্ধন ছিল যত, হল খানখান রে
পাষাণ-পুরীতে ডাকে জীবনের বান রে,
মৃত্যু-ক্লান্ত আজি কুড়াইয়া প্রাণ রে
দুর্মদ-যৌবন আজি উতরোল।

যে দোল দে দোল

থবে দেলে, দে দোল, দে দোল !!

অভিশাপ–রাত্রির আয়ু হল ক্ষয় রে আর নাহি অচেতন, আর নাহি ভয় রে, আব্দও যাহা আসেনি আসিবে সে জয় রে আনন্দ ডাকে দ্বারে, খোল দ্বার খোল রে। দে দোল, দে দোল ওরে দে দোল, দে দোলা

#### 189

ওরে আজ ভারতের নব যাত্রা-পম্বের বাঁশী বাজলো বাজলো বাঁশী। ফেলে তরুর ছায়া ভুলে ঘরের মায়া এলো তরুণ-পম্বিক এলো রাশি-রাশিয়

তারা আকাশকে আজ চাহে লুটে নিতে
তারা মন্থর ধরায় চাহে দুলিয়ে দিতে প্রথা আল জনগায় মৃতে
(তারা তরুণ—তরুল প্রাণ জ্বাগায় মৃতে)
সাহস জাগায় চিতে জাদের অট্টহাসি ॥

মোরা প্রাচীরের পরে প্রাচীর তুলে 🗀 ভাই হয়ে ভাইকে হায় ছিলাম ভুলে। আব্দ্র ভেঙে প্রাচীর হল ঘরের বাহির একই অঙ্গনে দাঁড়ালো উঙ্গক্ত শির এলো মুক্ত-গগনতলে প্রাণ-পিয়াসী এলো তরুণ পথিক ছুটে রাশি রাশি॥ 🐇

788-[দেশপ্রিয় যতীন্ত্রমোহন সেনগুপ্তের মহাপ্রয়াণে ]

জাগো জাগো জাগো, হে দেশপ্রিয় ! 👝 🚌 ভারত চাহে তোমায়, হে বীর বরণীয়॥ চিতার উর্ধের, হে অগ্নিশিখা উর্ধেব কারার বন্ধহারা, হে বীর জাগো, 🦠 শরণ দাও, হে চির–সারণীয়॥

ধূলির স্বর্গে যতীন্দ্র জ্বাগো বন্ধ্ব-বাণী অম্বরে হানি জাগো, তব ত্যাগের মন্ত্র শুনাইয়ো॥

ভারত কাঁদে অনম্ভ শোকে निखारीना धृलि-गरान-लीना **का**गा, মথিয়া মৃত্যু আনো প্রাণ-অমিয়॥

#### 787

15.

# [দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্ররাশে ]

বিশাল–ভারত–চিত্তরঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ক্ষিরে কাণ্ডারি হে দেখাও দিশা অসীম অশু<del>-</del>সাগর-নীরে॥ নাই দিশারী নাই সেনানী আজ জনগণ ব্রস্ত ভয়ে, ভারত কাঁদে ব্যাকুল চিত্তে তোমার চিতার ভস্ম লয়ে, সাগর–দেশের হে ভগীরখ, জ্বাগো ভাশীরখীর তীরে 🛚।

রাজৈশ্বর্য বিলিয়ে, নিলে হে বৈরাণী ভিকা-বুলি সোনার অঙ্গে মাখলে তুমি পায়ে-চলা পথের ধূলি। দেশজননী ত্রিংশ কোটি সম্ভানেরে বক্ষে নিয়া ভুলতে নারে তোমার স্মৃতি, শূন্য তাহার মাতৃহিয়া; কে পরাবে রানীর মুকুট বদিনী মার রিক্ত শিরে॥

760

হে ভ্যাবাকান্ত !

দাও হে গানে ক্ষান্ত তব তান ভ্রনে তানসেন লুঙি ফেলে ভেগে যায় পড়শীরা বেঁকে যায় রাগে বঁড়শীর প্রায়। ধরিয়া সুরের কাছা করিছ গামছা কাচা বেচারি গানেরে যেন করিছ বাপান্ত॥

তোমার পাড়ায় কেন লইলাম বাড়িভাড়া সা–রে-গা–মা সাধা শুনে প্রাণ হল খাঁচাছাড়া হয় মনে সন্দেহ ধরিয়া টানিছে কেহ যেন জীব বিশেষের লাঙ্গুল–প্রাস্ত ॥

সুরের অসুর তুমি গানের আফগান সরস্বতীরে ধরে পরাইছ চাপকান, দেখে বীণা ফেলে দেয় নারদ পিঠটান বাহনের গান শুনে শিব উদভাস্ত॥

767

[ শুক–সারীর গোঁক–দাড়ি সংবাদ ]

শুক বলে, 'মোর গোঁফের রূপে জ্যেলে গোগ—নরী।' সারী বলে, 'গোঁফের বাহার আছে বলে দাড়ি (ও) আমার গোঁফ–গিয়ারী॥' শুক বলে, 'মোর গোঁফেশ্বরে দেখে জুবন ভ্যেলে শ সারী বলে, 'ঝুলন রাসের দোলনা যে দোলে (৫) আমার দাড়ির কোলেগ্য

শুক বলে, 'গোঁফ ওক্টে থাকেন, গোষ্ঠে যেন কালা।" সারী বলে, 'আমার দাড়ি কুলের কুলবালা (ও) চলেন হেলে দুলে॥'

শুক বলে, 'বীর শিকারীরা এই গোঁফে দেয় চাড়া সারী বলে, 'মুনি–ঋষির দেখবে দাড়ি ন্যাড়া ৷' (ও) কিবা বাহার তোলে শুক বলে, 'মোর ত্রিভঙ্গিম ঠোঁটবিহারী গোঁফ ৷' সারী বলে, 'তমাল–কানন আমার দাড়ির ঝোঁপ দখিণ–হাওয়ায় দোলে ॥'

শুক বলে, 'গোঁফ খুরির দমি চুরি করে খায়।' সারী বলে, 'দাড়ি মেদীর রং মেখেছে গায় যেন হোরীর আবীর। দাড়ি বড় তাই গোঁফের গরব মিছে।' শুক বলে, 'দাড়ি যতই বাড়ুক তবু গোঁফের নীচে, সারী, কি যে বল॥'

> ১৫২ 'বউ মেনিয়া'

নিউমোনিয়ায় ভুগে ভুগে কোন ক্রমে সেরে উঠে বউ–মেনিয়া রোগে এবার বেড়ান দাদা ছুটে ছুটে ॥

যেদিন বাপের বাড়ি গেলেন রাগ করে মোর বৌদিরানী দাদা আমার শয্যা নিলেন ছেড়ে দিয়ে দানাপানি। 'উঃ কী ঘন প্রেম্থ—কললে সবাই, যতই বুঝাই আমরা ক' ভাই, শুকিয়ে ততই গোবর–গনেশ দাদা আমার হলেন দুঁটে ম বউ-মেনিয়া রোগ সে ভীব্দ । বউ বলে সে ঘাকে তাকে যথায় তথায় ঠেসে ধরে, এমন কি ভীমক্রনের চাকে। সেনিন পাড়ার ডোমনী বুড়ী এসেছিল বেচতে ঝুড়ি জাপটে ধরে বৌ ভেবে তার পায়ে দাদা পড়ল লুটে॥

(ওরে) দামড়া সে এক ছিল ওয়ে আরাম করে গলির মোড়ে বৌদিরাদীর বেণী ভেবে (দাদা) কাঁদেন তাহার ল্যান্ড্র্ড ধরে। বলে–ছাড়ি এ সংসার কোঝা চলে যাও দীনহীম বেশ ধরি এ' গিন্ধী–ধরার ভয়ে দাদার হল ক্রমে লোকের পথচলা ভার।

(ভয়ে) আসে না আর এ পাড়াতে কাবুলিওয়ালা ঝাকামুটে ৷৷

# ১৫৩ খোকার মাসী

(ওগো) আমার খোকার মাসী শ্রীঅঞ্চুক বালা দাসী মোরে দেখেই সর্বনালী ফেলে ফিক করে হাসি ম

> তার চোখ প্রায় পুঁটি মৎস্যই চেহারাও নয় জুৎসই, আবার (তার) আছে তিনটি বৎসই কিন্তু সে স্বাস্থ্যে খোদার খাসি॥

> > .

والإبراء

ۂ.

সে খায় বটে পান জর্দা আর, চেহারাও মর্দা মর্দা। তবু, বুঝলে কিনা বড়দা আমি তারেই ভালোবাসি॥

শালী, অর্থাৎ কিনা, বৌ সে পনর আনাই, তারে দিয়ে একটা আনি দাদা ধরে যদি আনি সে বৌ হয় ষোল আনাই, ফি বল দাদা এয় ?

আমি তারই লাগি জেলে মরবো ঘানি ঠেলে তারে নিয়ে ভাগবো রেলে না হয় পরবো গলায় ফাঁসি ম

#### 894

# নাটিকা : 'প্রীতি-উপহার'

বেয়াই–বেয়ান ( বেয়াই মেয়ের বাপ, বেয়ান বরের মা )

বেয়াই : আলাপের যে ফুরসতু নেই, এসো এসো এসো ব্য়ান।

(আহা) বেয়ান যেন জিরান রসের কড়াপাকের ভিয়ান ৷৷

বেয়ান : রসের কথা কে বলে ও ? ময়রা মিনসে বুঝি ?

কে ও? বেয়াই? মাফ কর ভাই!

গরু-খোঁজ্বা করে আমি তোমায় ফিরছি খুঁজি!

বরের বাবা : (ওগো গিন্ধী, গিন্ধী কোথায় গো?

অ ! বেয়াই–এর সাথে ভিড়ে পেছ বুঝি !)

আহা, এঁরা যেন রাধা–কেষ্ট আমি মাঝে আয়ান॥

বেয়াই : হাবা–গোবা গো–বেচারী

দেখতে মোদের এ বেয়ান,

কিন্তু কথায় হার মেনে যায় গুপ্তিপাড়ার

ঘড়েল শেয়ান 11

বেয়ান : বেয়াই, তুমি জ্বানোয়ার লোক, জ্বানো অনেক কিছু

ল্যাজের মত উপাধিও ঝুলছে নামের পিছু।

(আমরা) মুখখুসুখখু পাড়াগেঁয়ে

নাই তো তেমন বৃদ্ধি-গেয়ান॥

বরের বাবা : দুই বেয়ান না থাকলে বেয়াই রস জ্বমে না ভালো !

বেয়াই : আমার সিন্ধী! আরে রাম! কদা কৃচ্ছিত কাল্মে!

বেয়ান : বেয়াই ! খাসা তোমার মুখমিটি,

কথা তো নয় সুধা–বৃষ্টি ়

বরের বাবা : কারণ, তুমি বর্তমানে বেই–মশায়ের ধেয়ান।

# ১৫৫ ঝি ও চাকর

চাকর : (ওগো ও কনে-বাঁড়ির ঝি !)

বলি, ও বিন্দে ! এই গোবিন্দের পানে চাহ চোখ মেলে।

्राय स्थला

আমি সত্যি বলি, বত্তে যাবি আমার মত লোক পেলে॥

ঝি : তুই বরের বাড়ির চাকর সেই সম্পর্কে বেয়াই,

ঁতাই, পৈলি আজ রেহাই।

নইলে তোর পোড়ার মুখে দিতাম ঢেলে বাসী

আখার ছাই !

ठाक्त : विल, क वलल विल्म, त्याप्मत সম्পर्क नार ?

আমি তোমার ননদের একমাত্র ভাই।

ঝি : আ মর মিনসে। সয় না সবুর, হাড় জ্বালাতে এলে !

ঘেমে নেয়ে উঠছে যে বিরহের বোঝা ঠেলে ! (ষাট ষাট) (একটু দাওয়ায় বসো, হাওয়ায় মাথা ঠাণ্ডা হবে।

দাওয়ায় বসো। প্রেম-পাগলের দাওয়াই যে ঐ,

দাওয়ায় বসো)

চাকর 📑 আজ হ্যাকট প্যাকচ প্রাণ সবারই আনন্দেরই ঠেলায়।

ঝি : আর, এক যাত্রায় পথক ফল আমাদেরই বেলায় !

চাকর : আমি ন্যাজের মত দিবার্নিশি

তোমার ঘুরছি পিছে পিছে।

ঝি : আবার যদি জ্বালাস দিব গামলার জল হিচে।

উভয়ে : আমরা গিলব অঢেল আনন্দে আজ একটু ছাড়া পেলে

যেমন দুর্ভিক্ষের দেশের মানুষ গোগ্গেরাসে গেলে ৷৷

>69

10 30 500

কোরাস : চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।

চীন ভারতের জম হোক ! ঐক্যের জম হোক !

্রেছা ব্রুটার বিশ্বর ব

ধরার অর্ধ নরনারী মোরা রহি:এই সুক্ট-দেশে, কেন আমাদের এক দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে।

ন্র (সপ্তম খণ্ড)—১৪

পুরুষ : সহিব না আর এই অবিচার

খুলিয়াছে আজি চোখ॥

কোরাস : প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের হিমালয়—

আজ্ব এই কথা যেন কয়—

মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীরে—

ইহা কি সত্য নয় 🕾 🚎 .

হইব সর্বজ্ঞয়ী আমরা সর্বহারার দল

সুন্দর হবে শাস্তি লভিবে নিপীড়িতা ধরাতল।

পুরুষ কণ্ঠ: আমরা আনিব অভেদ ধর্ম

কোরাস : নব বেদ-গাথা **শ্রা**ক ॥

#### 109

হায় পলাশী ! একে দিলি তুই জননীর বুকে কলম্ক-কালিমা রাশি পলাশী, হায় পলাশী॥ আত্মঘাতী স্ক্রাতি মাখিয়া রুধির কুমৃকুম তোরই প্রান্তরে ফুটে ঝরে গেল পলাশ কুসুম। তোরই গঙ্গার তীরে পলাশ-সম্কাশ সূর্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি॥

### শেষ গান

ঘুমিয়ে গেছে শ্রাম্ভ হয়ে আমার গানের বুলবুলি। করুল চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি॥

ফুল ফুটিয়ে ভোরবেলাতে গান গেয়ে নীরব হল কোন নিষাদের বাণ খেয়ে, বনের কোশে বিলাপ করে

সন্ধ্যারাণী চুল খুলি ৷৷

কাল হতে আর ফুটবে না হান্ত্র লভার বুকে মঞ্চরি উঠছে পাতায় পাতায় কাহার করুণ নিশাস মর্মরি।

গানের পাখী গেছে উড়ে, শূন্য নীড়— কণ্ঠে আমার নাই সে আগের কথার ভিড়। আলেয়ার এ আলোতে আর আসবে না কেউ কুল ভুলি॥

# গীতিনাট : 'শাল–পিয়ালের বনে'

ঝুমরো : শাল–পিয়ালের বনে গো পাহাড়তলীর কাছে

একটি ছেলে শিস দেয় আর একটি ছেলে নাচে।

নৃপুর : সেই ছেলেটির বুনো স্বভাব ভারি

বাঁশীর সাথে ব<del>র্ণা ধনুক-ধারী</del> সেই মেয়েটি দোলনা বৈধে দোলে মহুল গাছে ॥

# মেম্বেটির পান

(অ) ঝুমরো ! তীর ধনুক নিয়ে বল না কোধায় যাস ?
পাখী যদি মারিস ঝুমরো আমার মাথা খাস ।
ঐ শোন 'চোখ গেল' পাখী—
জামের ডালে উঠল ডাকি'
শুনিস নাকি মহুল—বনে উঠছে দীঘল শ্বাস ॥

### ছেলের গান

শোন রে নৃপুর, পাহাড়তলীর মেয়ে। খুশী হলুম দেখতে তোরে পেয়ে॥

> বন-বরাহ শিকারে যাব পঞ্চকোট পাহাড়ে

# (মোর) তীর থেমে যায় বুনো পাখীর ক্রিটি কর্নি ক্রিয়া

#### মেয়ের গান

হলুদ–বরণ ঝিঙে ফুলের কাছে দেখ না কেমন দুটি ফিঙে নাচে। দেখ না চেয়ে ভাই মোর শ্যামলী গাই মায়ের মতন কেমন চেয়ে আছে॥

আজ মানা বনে বেতে, আমি বসব**-আঁচল প্ৰেতে** তুই বাঁশী বাজা বসে অশথ–গাছে॥

# ছেলের গান

কুনুর-নদীর ধারে—শোন ডাকছে বালি-হাঁস।
মানিক-জোড়ের ঝুমকো পরে হাসছে নীল আকাদা ধ

ওদের সাথে হায় মন বাইরে যেতে চায় বাঁশী হাতে নিলে, পরান আরো হয় উদাস ম

> (মাদল ও বাঁশীর সাথে ফেড-ইন) ুক্রেন গান

পুং : কয়লা খাদে যাব না করব ধানের পার্ট । করব ধানের পার্ট । পাতার পার্টি বিছিয়ে শুই চাইনে পালং–খাঁট ॥

পুং : প্রড়ের পালই ধানের মরাই নিয়ে রাত কাটাব মহুয়ার মউ পিয়ে।

#### **ছেলে এবং মেম্বে**

আমরা কেমন সুবী। জংলা মায়ের জংলী বোকা-খুকী॥ যেন বনের মৌটুসী থাকি সদাই খুনী।

শ্বী-১—বট-অশথের তরুর মতন আমায় ছায়া দিস শ্বী-২—আমার মনের মাঠে হাসিস হয়ে ধানের শীষ।

# ছেলের গান

আমি যাবই য়াব বনে বুনো বাঘের অন্বেষণে॥ ফিরি যদি, রাতের বেলা বাঁশী নিয়ে করব খেলা কয়লা আমি কাটব নাকো খাদে মাঠে যেতে পরান আমার কাঁদে তার চেয়ে ব্যাধ হওয়া ভালো নৃতন যৌবনে॥

#### মেয়ের গান

শোন ঝুমরো, শোন
তার কাঁদবে যে মা–বোন।
ভাইবোনের চেয়ে বন কি রে তোর
এতই আপনজন॥
কুছ উহু উহু বলে দেখ উড়ে গেল চলে
কুসুম নদীর দুই কূল দেখ উঠল ভরে জলে,
তোর কনে বৌ কাঁদবে যে ভাই নিয়ে ঘরের কোণ॥

# ছেলের পান 💮 🐃

গিরিমাটির দেশে গো

া নাই যদি আর ফিব্লি

আমার কথা বলবে কেঁদে ঝরনা ঝিরিঝিরি॥

কয়লাখাদে উঠবে গোওয়া, চাঁদ ঢাকবে মেঘে, (সেই) চাঁদের বুকে আমার কালো ছায়া উঠবে জেগে আমার নুপুর বাজাবে গো শিরীষ পাতা জিরিজিরি॥

আমার কনে বৌ–এর বুকে বান্ধবে বাঁশী একা রামধনুতে হারানো মোর ধনুক যাবে দেখা। তাল–পূঁকুরে শালুক হয়ে যার আশাপথ রইব চেয়ে— দেখলে তারে অমনি করে যাব ধিরিধিরি॥

<sup>&#</sup>x27;সন্ধ্যামালতী'র অন্তর্গত অনেক গান বিশেষতঃ সংলাপ–ধর্মী পান নজকলের রচিত বিভিন্ন রেকর্ড– নাটিকা এবং নাট্য–গীতি থেকেও গৃহীত।

# রাঙা জবা



মায়া-তর্জর বাঁধন টুটে কাই মায়ের পায়ে পড়লি লুটে, কাই মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ-বিহ্বল ! তোর সাধনা আমায় শেখা, জবা, জীবন হোক সফল॥

কোটি গন্ধ কুসুম ফোটে বনে মনোলোভা, কেমনে মার চরণ পেলি তুই তামসিক জবা !

তোর মত মা–র পায়ে রাতুল হব কবে প্রসাদী–ফুল কবে উঠবে রৈঙে ওরে মায়ের পায়ের ছোওয়া লেগে উঠবে রেঙে, কবে তোরই মতো রাঙবৈ রে মোর মলিন চিত্ত–দল॥

> মহাকালের কোলে এসে
> গৌরী হলো মহাকালী। শুশান–চিতার ভস্ম মেখে মুান হলো মোর রূপের–ডালি॥

٤

তবু মাষ্কের রূপ কি হারায় (সে যে) ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায় মায়ের রূপের আরতি হয় নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি॥

উমা হলো ভৈরবী হায় বরুণ করে ভৈরবেরে, হেরি শিবের শিরে জাহ্নবীরে শুশানে মশানে কেরে।

> অন্ন দিয়ে ত্রিজগতে, অন্নদা মোর বেড়ায় পথে, ভিক্ষু শিরের অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজ–দুলালি ॥

> > 9

ভূল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু বলি দিয়ে। (তাই) পৃক্তিতে তোর রাঙা চরণ এলাম মনের পশু নিয়ে॥

তুই যে বলিদান চেয়েছিস, কাম–ছাগ, ক্রোধরূপী মহিষ ; মা তোর পায়ে দিলাম লোভের জ্ববা মোহ–রিপুর ধূপ জ্বালিয়ে॥

মাগো দিলাম হৃদয়—কমগুলুর মদ—সলিল তোর চরণে, মাৎসর্যের পূর্ণাহুতি দিলাম পায়ে পূর্ণ মনে। ষড় রিপুর উপচারে যে পূজা চাস মা বারে বারে সেই পূজারই মন্ত্র মা গো ভক্তরে তোর দে শিশিয়ে॥

8

তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃধাই আয়োজন। ঢাকতে নারে ও রূপ কোটি চন্দ্র ও তপন ॥ মাঝিয়ে কালো আমার চোঝে লুকিয়ে রাঝিস তোর কালোকে,

(তোর) কালো রূপে মা গো অখিল বিশ্ব নিমগন ৷৷

আঁধার নিশীখে সে ফেন তোর কালো রূপের ধ্যান

(তোর) গহন কালোয় গাহন করে পুড়ায় ধরার প্রাণ II

হেরি তোর কালো রূপ সুন্ধি করা শ্যামা হলো বসুন্ধরা,

নিবল কোটি সূর্য, তোরে খুঁছে অনুক্ষণ॥

¢

(ও মা) দুঃখ অভাব ঋণ যতো মোর

রাখলাম তোর পায়ে

(এবার) তুই দিবি মা, ভল্কের ভোর

সকল ঋণ মিটায়ে॥

মাগো সমন-হাতে মোর মহাজন

ধরতে যদি আসে এখন, তোরই পায়ে পড়বে বাঁধন

ছেলের ঝর্ণের দায়ে॥

ও মা সুদ–আসলে এ সংসারের বেড়েই চলে দেনা,

এবার **রূপ**্মুক্তির তুই'নে মা ভার, রইবো তোরই কেনা।

আমি আমার আর নহি তো,

(আমি) তোর পায়ে যে নিবেদিত,

এখন তুই হয়েছিস জামিন আমার-

দে ওদের বুঝায়ে॥

ঙ

(আমায়) আর কতদিন মহামায়া রাখবি মায়ার ঘোরে। মোরে কেন মায়ার ঘূর্ণিপাকে 🔈

ফেললি এমন করে॥

: 5 g

1

ও মা 🌎 কতো জনম করেছি পাপ . 🦠

কতো লোকের কুড়িয়েছি শাপ, তবু মা তোর নাই কি গৌ মাফ

ভুগব চিরতরে॥

এমনি করে সম্ভানে তোর

ফেললি মা অকূলে,

তোর নাম যে জ্বপমালা

তাও যাই হায় ভুলে।

পাছে মা তোর কাছে আসি

তাই বাঁধন দিলি রাশি রাশি, 🕬 কবে মুক্ত হবো মুক্তকেশী

(তোর) অভয় চরণ ধরে ম

ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে

ও মা দে ফিরিয়ে মোর হারানিধি !

তুই দিয়ে নিধিনিদি কেড়ে জন জন জন ক মা জন জন তোর এককন মিঠুর বিধিন

বল মা তারা কেমন করে

নয়ন-তারা নিলি হরে,

দিলি মা হয়ে তুই শিশুর বুকে নিঠুর মরণ–সায়ক বিধি॥

> তরু যেমন শিকড় দিয়ে তাহার মাটির মা' কে জড়িয়ে ধরে থাকে স্লেহের সহস্র যে পাকে;

মা গো তেমনি করে তাহার মায়া আঁকড়ে ছিলো আমার কায়া,

তারে নিলি কেন মহামায়া

শূন্য করে আমার হৃদি॥

Ъ

াম এরাপ্ত গাড়ভার মোরে আঘাত যতো হানবি শ্যামা

ডাক্ব তত তোরে।

মায়ের ভয়ে শিশু যেমন

**লুকায় মায়ের ক্রোড়ে॥** 

(ও মা) সারধারে মোর দুস্বের পাথার,

(তুই) পরখ কতো করবি মা আর,

(আমি) জানি তবু হবো মা পার

<sup>ভ</sup>চরণ–তরী ধরে

(তোরই) চরণ-তরী ধরে॥

(আমি) ছাড়ব না তোর নামের ধেয়ান বিশ্বভুবন পেলে,

(আমায়) দুঃখ দিয়ে নাম ভুলাবি, নই মা তেমন ছেলে।

আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে

(তুই) সারণ করিম পলে পলে,

আমি সেই আনন্দে দুঃখের অসীম

সাগর যাব ভরে॥

9

এসো আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা করো দীপান্বিতা আঁধার অবনী মা। ব্যাপিয়া চরাচর শারদ অম্বর ছড়াও অভয় হাসির লাবণি মা॥

> সারাটি বরষ **নিখিল:ব্যথিত** চাহিয়া আছে মা**তব জাসা–পথ,** ধরার সন্তানে ধর তব কোলে ভোলাও দুহুখ শোক চির করুণাময়ী মা॥

অটুট স্বাস্থ্য দীর্ঘ পরমায়ু ক্রান্ত ক্রান্তে দাও আরো আলো ম্পর্মল বায়ু, দশ হাতে তব আনো মা কল্যাণ, পীড়িত চিত্ত গাহে অকাল জাগরিণী মা॥

20

ওরে আলয়ে আজ মহালয়া, মা এসেছে ঘর। তোরা উলু দে রে, শব্দ বাজা, প্রদীপ তুলে ধর॥ (এলো মা, আমার মা॥)

মাকে ভূলে ছিলাম ওরে কাব্দের মাঝে মায়ার ঘোরে, আব্দ বরষ পরে মাকে ডাকার মিলল অবসর। (এলো মা, আমার মা !)

> মা ছিলো না বলে সবাই গেছে পায়ে দ'লে মার খেরেছি যতো ততো ডেকেছি মা বলে। মা এসেছে ছুটে রে তাই, ভয় নাই রে আর ভয় নাই, মা ব্যভয়া এনেছে রে দশ হাতে তাঁর বর। (এলো মা, আমার মা॥)

> > 77

কে বলে মোর মাকে কালো
মা যে আমার জ্যোতির্মতী।
কোটি চন্দ্র সূর্য তারা
দিক্তা করে যার আরতি॥

কালো রূপের মায়া দিয়ে
মহামায়া রয় লুকিয়ে,
মাকে আমার খুঁজে খুঁজে
নিবল কোটি রবির জ্যোতি॥

যোগীস্ত্র যাঁর চরণ–তলে ধ্যান করে রে যাঁর মহিমা

(মোরা) দূটি নয়ন-প্রদীপ ছেলে খুঁজি সেই অসীমার সীমা॥

মোরা সান্ধিয়ে কালি গৌরী মাকে
পূজা করি তমসাকে
মায়ের শুদ্রা রূপ দেখে সে
শুদ্র-শুচি যার ভকতি ৷৷

75

মা গো আমি তা**দ্রিক নই,** তন্ত্র মন্ত্র জানি না মা। আমার মন্ত্র যোগ–সাধনা ডাকি শুধু শ্যামা শ্যুমো॥

> যাইনা আমি শশ্বান মশান দিই না পায়ে জীব বলিদান, বুঁজতে তোকে বুঁজি না মা অমাবস্যা ঘোর ত্রিযামা॥

ঝিক্সি যেমন নিশীথ রাতে একটানা সুর গায় অবিরাম, তেমনি করে নিত্য আমি জপি শ্যামা তোমারি নাম।

> শিশু ষেমন অনায়াসে জননীরে ভালোবাসে, তেমনি সহজ সাধনা মোর ভাতেই পাব ভোর দেখা মা॥

> > 30

মা গো তোমার অসীম মাধুরী ক্রিক্তির ছড়ায়ে। ১০

তোমার আঁখির **স্নিগ্ধ** লাবণি **ঝরিছে গগন গড়া**য়ে ৷৷

কুমুদে কমলে দিবি সরেবরে তোমার পুজাঞ্জলি থরৈ বরে তব অপরূপ রূপি বিহরে তি দিখিল প্রকৃতি জড়ায়ে॥ (517)

অরুণ–কিরণে হেরি মা তোমারি মুখের অভয় হাসি, নাচে আনন্দে নদী–তরঙ্গ প্রাণে প্রাণে বাজে বাঁশি।

আগমনী গায় সৃষ্টি অশেষ ধ্যান ভেঙে চায় হাসিয়া মহেশ, তোমারে পৃচ্জিতে পৃজারিণী বেশ ধরণীরে দিল প্ররায়ে॥

78

(তুই) মা হবি না মেয়ে হবি দে মা উমা বলে। তুই আমারে কোল দিবি না অমুমিই নেব্যে কোলে॥

> মা হয়ে তুই মা গ্যে আমার নিবি কি ক্লেরে সংসার-ভার, দিন ফুরালে আস্ব ছুটে মা তোর চরণা-তলে।

এক হাতে মোর পূজার থালা;ছিন্তি—শতদল, আর এক হাতে ক্ষীর নবনী, কি নিবি তুই বল।

মেয়ে হয়ে মুক্ত-কেশে
(গুমা) খেলবি ঘরে হেসে হেসে, ডাব্দলে মা তুই ছুটে এসে জড়াবি মোর গলে। বক্ষে ধরে শিব-লোকে যাব আমি চলে।

(তোর)

36

মা গো, আজে বেঁচে আছি ভোরই প্রসাদ পেয়ে। তোর দয়ায় মা অন্নপূর্ণা তোরই অন্ন খেয়ে॥

কবে কখন খেলার ছলে
ডেকেছিলাম শ্যামা বলে,
সেই পুণ্যে ধন্য আমি
আন্ধ তোর নাম গেয়ে॥
তোর নাম–গান বিনা আমার পুণ্য কিছু নাই,
পাপী হয়েও পাই আমি তাই যখন যাহা চাই॥

দূখে শোকে বিপদ-ঝড়ে বাঁচাস মা তুই বক্ষে ধরে, দয়াময়ী নাই কেহ মা ভবানী তোর চেয়ে ॥

১৬

দুর্গতিনাশিনী আমার শ্যামা মায়ের চরণ ধর। ঘোর বিপদ তরে যাবি মাকে বারেক স্মুরণ কর॥

> তোর সংসার ভাষনার ভার ্ সলে দেরে চরণে স্বা–র

ন্রু (সপ্তম খণ্ড)—১৫

যে চরশে বক্ষ পেতে আছেন ভূমানন্দে মেতে দেবাদিদেব দিগাস্বর॥

যে দিয়েছে এ সংসারের শিকল পায়ে বেঁধে, সেই মহামায়ার শ্রীচরণে শরণ নে তুই কেঁদে। কেটে যাবে সকল মায়া, পাবি মায়ের চরণ–ছায়া, শান্তি পাবি রোগে শোকে, অন্তে যাবি মোক্ষ–লোকে শিবানীরে বরণ কর।।

29

যে নামে মা ডেকেছিল সুরথ আর শ্রীমন্ত তোরে
সেই নাম তুই শিখিয়ে দে মা, ডাকব আমি তেমন করে॥
বেদ–পুরাণে যে নাম শুনি,
যে নাম জপে ঋষি–মুনি,
সেই নাম দে, যে নাম নিতে
বক্ষ ভাসে অশ্রু–লোরে॥

ভয় যদি তোর ভক্তি দিতে, কর মা অসুর দানব মোরে, (তুই) আসবি যখন শান্তি দিতে, দেখব তোরে নয়ন ভরে। তোর হাতে মা মরণ হলে ঠাঁই পাব যে তোরই কোলে; আঘাত করে ছেলেকে মা কাঁদে যেমন বক্ষে ধরে॥

**36**00 1000 5

পরম পুরুষ সিদ্ধ-যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার ৷৷ জাগালে ভারত-শুশান তীরে অশিব-নাশিনী মহাকালীরে.

# মাতৃনামের অমৃত নীরে বাঁচালে মৃত ভারত আবার॥

সত্যযুগের পুণ্য স্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস, পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পূর্ণতীর্থ বারি-কলস॥ মন্দিরে মসজিদে গির্জায় পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়, তব নাম মাখা প্রেম-নিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার॥

79

আমার হৃদয় অধিক রাঙা মা গো

রাঙা জবার চেয়ে।

আমি সেই জ্ববাতে ভবানি তোর

চরণ দিলাম ছেয়ে॥

মোর বেদনার বেদীর প্ররে বিগ্রহ তোর রাখব খরে, পাষাণ–দেউল সাজে না তোর আদরিণী মেয়ে ৷৷

প্লেহ–পূজার ভোগ দেবো মা, অক্র পূজাঞ্জলি, অনুরাগের থান্দায় দেৰো ভক্তি কুসুম–কলি।

> অনিমেষ আঁখির বাতি রাখব জ্বেলে দিবারাতি,

(তোর) রূপ হবে মা আরো শ্যামা

আমার অক্রজনে নেয়ে।

23.1

(আমার) অপ্রজলে নেয়ে॥

₹0

মায়ের চেয়েও শান্তিমন্ত্রী ।

া চান কি কিছি বিশি যেয়ের চেয়ে।

চঞ্চলা এই লীলাময়ী

ু মুক্তকেশী কালো মেয়ে॥ জ জুজু এই কালো মেয়ে।

(সে মিষ্টি যতো দুষ্টু তত এই কালো মেয়ে গিরিঝর্ণা–সম এলো ধেয়ে এই পার্বতী মেয়ে :

করুণা–অমৃত–ধারায় ভূবন ছেয়ে

এলো রে এই কালো মেয়ে॥)

মা–কে তবু চোখে চোখে রাখি
যদি কভু দেয় সে ফাঁকি
(আমি ভয়ে ভয়ে থাকি গো এই মায়াময়ী মেয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকি গো

আমি বহু সাধ্য–সাধনাতে পেয়েছি এই মাকে রে আমি কোটি জন্মের তপস্যাতে পেয়েছি এই মাকে রে।) কোষায় রাখি আমি কাঞ্চালিনী,

স্বর্গের এই রত্ন পেয়ে॥

45

কেঁদো না কেঁদো না মাগো কে বলেছে কালো।

(মা) ঈষৎ হাসিতে তোর ত্রিভূবন আলো॥

কে দিয়েছে গালি তোরে, ফদ সে ফদ কে যে বলেছে কালি তোরে, অন্ধ সে অন্ধ।

(মোর তারায় সে দেখে নাই।

তার নয়ন–তারায় নাই আলো, তাই তারায় সে দেখে নাই।)

(রাখে) লুকিয়ে মা তোর নয়ন কমল

কোটি আলোর সহস্র–দল,

(তোর) রূপ দেখে মা লজ্জায় শিব অঙ্গে ছাই মাখালো,

তোর নীল কপোলে কোটি তারা চন্দনেরই ফোঁটার পারা

ঝিকিমিকি করে খো,

(যেন আলোর অলকা-ভিলক ঝলমল করে গো)

মা তোর দেহ–লতায় অতুল কোটি রবি শশীর মুকুল ফুটে আবার ঝরে গো। তুমি হোমের শিখা বহি–জ্যোতিঃ তুমিই স্বাহ্য দীপ্তমতি, আধার ভুবন–ভুবনে মা কল্যাণী দীপ জ্বালো ভূমিই কল্যাণ–দীপ জ্বালো ॥

\*

তুই পাষাণ গিরির মেয়ে হলি পাষাণ ভালোবাসিস বলে। মা গলবে কি তোর পাষাণ–হদয় তপ্ত আমার নয়<del>ন জ</del>লে॥

তুই বইয়ে নদী পিতার চোখে লুকিয়ে বেড়াস লোকে লোকে ; মহেশ্বরও পায় না তোকে পড়ে মা তোর চরণ–তলে॥

কোটি ভক্ত যোগী ঋষি
ঠাই পেল না তোর চরণে।
তাই ব্যথায়–রাঙা তাদের হৃদয়
স্থবা হয়ে ফোটে বনে।
আমি শুনেছি মা ভক্তি–ভরে
মা বলে যে ডাকে তোরে,
(তুই) অমনি গলে অশু–লোরে
ঠাই দিস তোর অভয় কোলে॥

২৩

. .

মা গো, আমি মন্দমতি তবু যে সন্তান তোরই।

পুত্র বেড়ায় কাঙাল বেশে (হায়) মা যার ভুবনেশ্বরী॥ তুই যে এত হানিস হেলা তোরেই ডাকি সারা বেলা ; (তবু) মার খেয়ে মার শিশুর মত তোকেই জড়িয়ে ধরি॥ মা গো মা হয়ে তুই কেমন করে কোল থেকে তোর দিলি ফেলে, কেন দিলি ধুলায় ফেলে? (মা গো) (আমি) মন্দ এতো হতাম না মা মায়ের স্নেহ-সুধা পেলে। তোর উপরে অভিমানে (মা)

**₹8** 

সেই দিকৈ তাই ধাই মা এখন

দু–চোখ যায় যেদিক পানে

মরণ-বাঁচন ভয় না করি॥

শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা যায় না পাওয়া কেঁদে। (তোরে) (তাই) শাক্ত-সাধক রাখে তোরে ভক্তি –ডোরে বেঁধে॥ (মা) শাক্ত বড় শক্ত ছেলে জ্বানে, দড়ি আলগা পেলে (সে) যাবি পালিয়ে চোখে ধূলা দিয়ে মায়া জালে বেঁধে। (তুই) সুরাসুরে ভুলিয়ে রাখিস্ ইন্দ্রত্বের মোহে, গুণের কিছু ঘাট নাই তোর নির্গুণ তাই কহে (ওমা) '(তোরে) নির্গুণ তাই কহে॥ তোর মায়াতে ভুলে গিয়ে विश्व चूमान लक्की निरम, (তোর) অন্ত খুঁজে শিব হয়েছেন ভবঘুরে বেদে ৷৷

#### **২**৫

মা গো আমি আর কি ভুলি। চরণ যখন ধরেছি তোর মা গো, আমি আর কি ভুলি।

(আমায়) বহু জনম ঘুরিয়েছিস মা

পরিয়ে চোখে মায়ার ঠুলি॥

(তোর) পা ছেড়ে যে মোক্ষ যাচে

(তুই) বর নিয়ে যাস তাহার কাছে ;

আমি ফেন মুগে যুগে পাই মা প্রসাদ চরণ-ধূলি॥

(মোরে) শিশু পেয়ে খেলনা দিয়ে

त्रत्यहिनि या जुनिएः,

(এখন) খেলনা ফেলে কোলে নিতে

মাকে ডাকি দৃ'হাত তুলি'৷৷

তোর ঐশ্বর্য যা কিছু মা সে ভক্তগণ বিলিয়ে উমা.

তোর ভিখারি এই সস্তানে দিস

<u>মাতৃনামের ভিক্ষা-ঝুলি ॥</u>

#### ২৬

ও মা নির্গুণেরে প্রসাদ দিতে

তোর পায়ে মা তাই রক্তজ্ববা

গায়ে শাুশান ছাই।

দৈত্য–অসুর হনন–ছলে

ঠাই দিস তুই চরণ–তলে,

আমি তামসিকের দলে মা গো

তাই নিয়েছি ঠাই॥

**কালো বলে গৌ**রী তোরে

কে দিয়েছে গালি,

অঙ্গ হল কালি।

অপরাধ না করলে শ্যামা ক্ষমা যে তোর পেতাম না মা, (আমি) পাপী বলে আশা রাখি চরণ যদি পাই ম

২৭

আমায় যারা দেয় মা ব্যথা, আমায় যারা আঘাত করে, তোরই ইচ্ছার ইচ্ছাময়ী। আমায় যারা ভালোবাসে, বন্ধু বলে বক্ষে ধরে, তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী॥

আমায় অপমান করে যে
মা গো তোরই ইচ্ছা সে যে,
আমায় যারা যায় মা ত্যেন্ডে,
যারা আমার আসে ঘরে
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী॥
আমার ক্ষতি করতে পারে অন্য লোকের সাধ্য কি মা,
দুঃখ যা পাই তোরই সে দান, মা গো সবই তোর মহিমা।
তাই পায়ে কেহ দলে যবে
হেসে সয়ে যাই নীরবে,
কে কারে দুখ দেয় মা কবে
তোর আদেশ না শেলে পরে
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী॥

২৮

করুণা তোর জানি মা গো আসবে শুভদিন। হোক না আমার চরম ক্ষতি থাক না অভাব ঋণ॥

আমায় ব্যথা দেওয়ার ছলে টানিস মা তোর অভয় কোলে,

সন্তানে মা দুঃখ দিয়ে রয় কি উদাসীন॥

তোর কঠোরতার চেয়ে বেশি দয়া জ্বানি বলে
ভয় যত মা দেখাস তত লুকাই তোরই কোলে।
সম্ভানে ক্লেশ দিস যে এমন
হয়ত মা তার আছে কারণ,
তুই কাদাস বলে বলব কি মা
হলাম মাতৃহীন ॥

19.

আয় নেচে নেচে আয় এ বুকে
দুলালী মোর কালো মেয়ে।
দগ্ম দিনের বুকে যেমন
আসে শীতল আঁধার ছেয়ে॥

আমার হৃদয়–আঙিনাতে খেলবি মা তুই দিনে রাতে, মোর সকল দেহ নয়ন হয়ে দেখবে মা তাই চেয়ে চেয়ে॥

হাত ধরে মোর নিয়ে যাবি
তার খেলাঘর দেখাবি মা,
এইটুকু তুই মেয়ে আমার
কেমন করে হস অসীমা।
নিবি লুটে চতুর্ভুজা
আমার স্লেহ প্রেম–পৃজা,
নাম ধরে তোর ডাকব মা যেই
যেথায় থাকিস আসবি ধেয়ে॥

90

আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ আজও মুক্ত নহি।

আজও অন্যে আঘাত দিয়ে কঠোর ভাষা কহি॥

মোর আচরন, আমার কথা আজও অন্যে দেয় মা ব্যথা, আজও আমার দাহন দিয়ে শতব্দনে দহি॥

শক্র–মিত্র মন্দ–ভালোর যায়নি আজও ভেদ, কেহ ব্যথা দিলে, প্রাণে আজও জাগে খেদ। আজও মাগো দুস্থশোকে অক্র ঝরে আমার চোখে আমার আমার ভাব মা আজও জাগে রহি রহি॥

05

কোথায় গেলি মা গো আমার খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে। ক্লান্ত আমি খেলে খেলে এ সংসারের ধূলি মেখে॥

বলেছিলি সন্ধ্যা হলে
ধূলি মুছে নিবি কোলে,
(ও মা) ছেলেরে তুই গেলি ছলে(এখন) পাই না সাড়া -চ্চেকে ডেকে ম একি খেলার পুতুল মা গো দিয়েছিলি মন ভুলাতে, আধেক তাহার হারিয়ে গেছে
আধেক ভাঙে আছে হাতে।

এ পুতুলও লাগছে মা ভার, তোর পুতুল তুই নে মা এবার (এখন) সন্ধ্যা হল, নামল আঁধার, ঘুম পাড়া মা আঁচল ঢেকে॥

মা কবে তোরে পারব দিন্তে
আমার সকল ভার।
ভাবতে কখন পারব মা গো
নাই কিছু আমার ৷৷
(কারেও) আনিনি মা সঙ্গে করে,
রাখতে নারি কারেও ধরে
তুই দিস, তুই নিস মা হরে—
কোপ্রায় অধিকার
আমার কোথায় অধিকার ৷৷
হাসি, খেলি, চলি, ফিরি ইঙ্গিতে মা তোরই,
তোর মাঝে মা জনম লভি, তোরই মাঝে মরি।

পুত্র মিত্র কন্যা জায়া মহামায়া তোর এ মায়া, মা তোর লীলার পুতুল আমি ভাবতে দে এবার ॥

99

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস
শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে।
(তোর) মায়ার জালে মহামায়া
বিশ্বভুবন আছে ছেয়ে॥
পড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে,
তোর মায়াজাল তত বাঁধে
পালাতে চায় যত ধেয়ে॥

চতুর যে মীন সে জানে মা, জাল থেকে কি মুক্তি আছে? (তাই) জেলে যখন জাল ফেলে, সে লুকায় জেলের পায়ের কাছে। ওমা জাল এড়িয়ে তাই সে বাঁচে। তাই মা আমি নিলাম শরণ তোর ও দুটি রাঙা চরণ, (আমি) এড়িয়ে গেলাম ম্বায়ার বাঁধন মা তোর অভয় চরণ পেয়ে ॥

98

কালী কালী মন্ত্র জপি
বসে শোকের ঘোর শুশানে।
মা অভয়ার নামের গুণে
শাস্তি যদি পাই এ প্রাণে।

এই শ্মশানে ঘুমিয়ে আছে
যে ছিল মোর বুকের কাছে,
সে হয়ত আবার উঠবে ক্ষেগে
মা ভবানীর নাম–গানে ৷৷

সকল সুখ শান্তি আমার হরে নিল যে পাষাণী, শূন্য বুকে বন্দী করে রাখব আমি তারেই আনি।

মোর, যাহা প্রিয় মাকে নিয়ে জাগি আশার দীপ জ্বালিয়ে, মার সেই চরণের নিলাম শরণ যে চরণে মা আঘাত হানে॥

90

আদরিণী মোর কালো মেয়েরে কেমনে কোথায় রাখি। (তোর) রাখিলে চোখে বাজে ব্যথা বুকে (তারে) বুকে রাখিলে দুখে ঝুরে আঁষি)।

কাঙাল যেমন পাইলে রতন লুকাতে ঠাই নাহি পায়। তেমনি আমার শ্যামা মেয়েরে জানি না রাবিব কোথায়।

দুরম্ভ মোর এই মেয়েরে বাধিব আমি কি দিয়ে রে, (তাই) পালিয়ে যেতে চায় সে যবে অমনি মা বলে ডাকি ৷৷

96

শ্যামা তোর নাম যার জপমালা
তার কি মা ভয় ভাবনা আছে ॥
দুঃখ অভাব রোগ শোক জরা
লুটায় তাহার পায়ের কাছে ॥
যার চিন্ত নিবেদিত তোর চরণে
ও মা কি ভয় তাহার জীবনে মরণে,
যেমন খেলে শিশু মায়ের সনে
তোর অভয় কোলে সে তেমনি নাচে ॥
রক্ষামন্ত্র যার শ্যামা তোর নাম
সকল বিপদ তারে করে প্রশাম।

সদা প্রসন্ধ মন তার ধ্যানে মা তোর, ভূমানন্দে মা গো রহে সে বিভোর ; (তার) নিকটে আসিতে নারে কাল কঠোর তব নাম প্রসাদ যে লভিয়াছে ॥

৩৭

আমি নামের নেশায় শিশুর মত ডাকি গো মা বলে। নাই দিলি তুই সাড়া মা গো নাই নিলি তুই কোলে॥

> শুনলে মা' নাম জেগে উঠি, ব্যাকুল হয়ে বাইরে ছুটি,

ঐ নামে মোর নয়ন দুটি
ভরে উঠে জলে॥
ও নাম আমার মুখের বুলি, ও নাম খেলার সাথি,
ও নাম বুকেে জড়িয়ে ধরে পোহায় দুখের রাতি।
মা–হারানো শিশুর মত
জানি ও–নাম অবিরুত,
ঐ নামের মন্ত আমার বুকে
কবচ হয়ে দোলে॥

৩৮

(ও মা) বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ
শরণ নিলাম সেই চরণে।
জীবন আমার ধন্য হল,
ভয় নাই মা আর মর্লে॥
যা ছিল মা মোর ত্রিলোকে
তোকে দিলাম ,দিলাম তোকে,
আমার বলে রইল শুধু
তোর চরণের ধ্যান এ মনে॥

(তোর) কেশ নাকি মা মুক্ত হল ছুঁয়ে তোর ঐ রাঙা চরুণ,

(তোর) চরণ-চিহ্ন বক্ষে এঁকে বিশ্বন্ধনে বলব ডেকে, দেখে যা কোন রত্ন রাজে এই হৃদয়-সিংহাসনে ॥

**09** 

রক্ষা-কালীর রক্ষা-কবচ আছে আমায় ছিরে। মায়ের পায়ের ফুল কুড়িয়ে বেঁধেছি মোর শিরে॥

মার চরণামৃত খেয়ে অমৃতে প্রাণ আছে ছেয়ে, দুঃখ –অভাব ভাবনার ভার দিয়েছি মা ভবানীরে ॥ তারা নামের নামাবলি জড়িয়ে আমার বুকে মায়ের কোলের শিশুর মত ঘুমাই পরম সুখে।

মা–র ভক্তের চরণ–ধূলি নিয়েছি মোর বক্ষে জুলি, (মায়ের) পূজার প্রসাদ পেতে আমি আসি ফিরে ফিরে ॥

80

70 m

(আমার) মুক্তি নিয়ে কি হবে মা,
আমি তোরেই চাই।
স্বৰ্গ আমি চাই না মা গো
কোল যদি তোর পাই॥
মা কী হবে সে মুক্তি নিয়ে
কী হবে সে স্বৰ্গে চিয়ে,
যেথায় গিয়ে তোকে ডাকার
আর প্রয়োক্তন নাই॥

যুগে যুগে যে লোকে মা প্রকাশ হবে তোর, আমি পুত্র হয়ে দেখব লীলা, এই বাসনা মোর।

তুই মাখাস যদি মাখব ধূলি, শুধু তোকে যেন নাহি তুলি, তুই মুছিয়ে ধূলি নিবি তুলি, ্বক্ষে দিবি.গ্রাই॥

82

(মায়ের) অসীম **র্প∸সিন্ধৃতে রে** বিন্দুসম **বেড়ায় দুরে,** ় কোটি চন্দ্র সূর্য তারা অনস্ত এই বিশ্ব জুড়ে॥

যোগীন্দ্র শিব পায়ের তলায় ধ্যান করে রে সেই অসীমায়, কোটি ব্রহ্মা মহিমা গায় প্রশ্ব ওব্কারের সুরে॥

কোটি গ্রহের নিবল জ্যোতি মহাকালীর সীমা খুঁজে, সৃষ্টি–প্রলয় বলয় হয়ে ঘোরে শ্যামার চতুর্ভুজে। মায়ের একটি আঁখির চাওয়ায় যুগ–যুগান্ত হারিয়ে যায়, মায়ের রূপের ঈষৎ আভাস পেয়ে সাগর দুলে, তিমির ঝুরে॥

84

(আমার) কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় কে দেবে তায় ধরে। (তারে) যেই ধরেছি মনে করি

অমনি সে যায় সরে n

বনের ফাঁকে দেখা দিয়ে
চক্ষলা মোর ষায় পালিয়ে, (দেখি) ফুল হয়ে মা–র নৃপুরগুলি পথে আছে ঝরৈ।

তার কণ্ঠহারের মুক্তাগুলি আকাশ–আন্তিনাতে তারা হয়ে ছড়িয়ে আছে, দেখি আধেক রাতে। কোন মায়াতে মহামায়ায় রাখব বেঁধে আমার হিয়ায় কাঁদলে যদি হয় দয়া তার

তাই কাঁদি প্রাণভরে॥

80

আঁধার—ভীত এ চিত যাচে মা গো **আলো আলো।** বিশ্ববিধাত্রী **আলোকদাত্রী** 

রাম্ভা জবা ২৪১

নিরাশ পরানে আশার সবিতা দ্বালো দ্বালো আলো আলো ॥

হারিয়েছি পথ গভীর তিমিরে, লহ হাতে ধরে প্রভাতের তীরে, পাপ তাপ মুছি কর মা গো শুচি আশিসে অমৃত ঢালো॥ দশ প্রহরুগধারিশী দুর্গতিহারিশীর দুর্গে মা অগতির গতি সিদ্ধিবিধায়িনী দনুষ্কদলনী বাহুতে দাও মা শকতি।

তন্ত্রা ভূলিয়া যেন মোরা জ্বাগি এবার প্রবল মৃত্যুর লাগি রুদ্র-দাহনে ক্ষুদ্রতা দহ বিনাশো গ্লানির কালো॥

88

মা তোর চরণ-কমল ঘিরে

চিন্ত-শুমর বেড়ায় খুরে।
সাধ মেটে না দেখে দেখে

(ও মা) সাধ মেটে না দেখে দেখে (যত) দেখি, তত নয়ন ঝুরে॥

(ঐ) চরণ-চিহ্ন বক্ষে এঁকে চরণ-পরাগ-ধূলি মেখে গ্রহ-তারায় লোকে লোকে

(তোর) নাম গেয়ে যাই সুরে সুরে ॥
তোর চরণের ধূলি নিয়ে ললাটে মোর তিলক আঁকি
ঐ চরণের পানে চেয়ে ধ্রুবতারা হল আঁখি।

তোর চরণের মধু যদি
পাই মা আমি নিরবধি
আমি লক্ষ কোটি জনম নিয়ে
বেড়াব ব্রিভূবন জুড়ে॥

আয় মা চঞ্চলা মৃক্তকেশী শ্যামা কালী।
নেচে নেচে আয় বুকে আয় দিয়ে তাথৈ তাথৈ করতালি॥
দশদিক আলো করে
ঝঞ্জার মঞ্জীর পরে
দুরন্ত রূপ ধরে
আয় মায়ার সংসারে আগুন জ্বালি॥

আমার স্লেহের রাঙা জবা পায়ে দলে কালো রূপ তরঙ্গ ভুলে গগন-তলে সিন্ধু জলে আমার কোলে

আর মা আয়।
তোর চপলতায় মা কবে
শান্ত ভবন প্রাণ–চক্ষল হবে,
এলোকেশে এনে ঝড়
মায়ার এ খেলাঘর
ভেঙ্গে দে মা আনন্দ–দূলালী॥

**৪৬** (কৌশী তেতালা)

শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
অন্তিমে সম্ভানে নিতে কোলে।
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে ঐ
চিতার আগুন-ঢেকে স্লেহ-আঁচলে॥
সম্ভানে দিতে কোল ছাড়ি সুখ-কৈলাস
বরাভয়-রূপে মা শ্মশানে করেন বাস;
কি ভয় শ্মশানে শান্তিতে যেখানে
দুমাবি জননীর চরণ-তলে॥

জ্বলিয়া মরিলি কে সংসার-জ্বলায়-তাহারে ডাকিছে মা, 'কোলে আয় কোলে আয় !'

# জীবনে শাস্ত ওরে দুম পাড়াইতে তোরে কোলে তুলে নেয় যা মরপেরি ছলে 🛚 ।

89

যেথা

আয় অশুচি আয় রে পতিত, এবার মায়ের পূজা হবে। সকল জাতির সকল মানুষ নির্ভয়ে মা-র চরণ ছোঁবে। (সেথা) ় এবার মায়ের পূব্দা হবে॥ (সেথা) নাই মন্দির নাই পৃজ্ঞারী, নাই শাস্ত্র নাই রে দ্বারী, (যেথা) মা বলে যে ডাক্বে এসে মা তাহারেই কোলে লবে॥

সিংহ–আসন হতে নেমে বসেছে দেখ ধূলির তলে, (মা) মঙ্গলঘট পূর্ণ হবে সবার ছোঁয়া তীর্থ-জলে। (ম⊢র)

জননীকে দেখেনি, তাই মোরা, ভাইকে আঘাত হেনেছে ভাই, মাকে দেখে বুঝবি মোরা (আজ)

এক মা-র সন্তান সবে। (এবার)

ত্রিলোক জুড়ে পড়বে সাড়া ু মাতৃ-মন্ত্রের মাজ্যৈ–রবে॥

> • - 8b

দীনের হতে দীন দুঃখী অধম যেথা থাকে ভিখারিনী বেশে সেখা দেখেছি মোর মাকে (মোর) অন্নপূর্ণা মাকে॥

অহঙ্কারের প্রদীপ নিয়ে স্বর্গে মাকে স্বৃঁজি, (মা) ফেরেন ধূলির পথে যখন ঘটা করে পুঞ্জি, থুরে ঘুরে দূর আকাশে প্রণাম আমার ফিরে আসে যথায় আতুর সম্ভানে মা কোল বাড়ায়ে ডাকে 🛚। সেথা দেখেছি মোর মাকে মোর অন্নপূর্ণা মাকে নামতে নারি তাদের কাছে সবার নীচে যারা যাদের তরে আমার জগমাতা সর্বহারা। অপমানের পাতাল-তলে লুকিয়ে যারা আছে তোর শ্রীচরণ রাজে সেখায়, নে মা তাদের কাছে নে মা তাদের কাছে। আমায় আনন্দময় ডোর ভবনে আনব কবে বিশ্বন্ধনে আমি দেখব জ্যোতিময়ী রূপে সেদিন তমসাকে॥

### 88

(মা) একলা ঘরে ডাকব না আর দুয়ার বন্ধ করে। (তুই) সকল ছেলের মা যেখানে ডাক্ব মা সেই ঘরে॥ কৃদ্ধ আমার একলা এ মন্দিরে পথ না পেয়ে যাস বুঝি মা ফিরে (ঘরে) জ্যোতির্লোকে ঘুম পাড়িয়ে তাপিত সম্ভান নিয়ে কাঁদিস মা তুই বুকে ধরে ॥ (তুই) সকল ছেলের মা যেখানে ডাকব মা সেই ঘরে॥ (আমি) একলা মানুষ হতে গিয়ে হারাই মা তোর স্নেহ, (আমি) যে ঘর যেতে **দৃ**ণা করি ,মা ! সেই তোর গেহ। দুর্বল মোর ভাই বোনদের তুলে দাড়াব মা সেদিন চরণমূলে, কোলে তুলে নিবি হেসে (আর) হারাব না তোরে॥

¢0

বলহীনের বোঝা বহিস যেথায় ভৃত্য হয়ে (তুই) **माञी হ**য়ে করিস সেবা, যা মা সেখায় লয়ে যথা (মোরে) या মা সেথায় লয়ে॥ (যথা) রুণ্ন ছেলে বক্ষে ধরে নিশীথ জাগিস একলা ঘরে দুঃখী পিতার সাথে কাঁদিস উপবাসী রয়ে। (যথা) (মোরে) যা মা সে**থা**য় লয়ে॥ শ্রমিক, চাষার তরে যথা আঁধার খাদে মাঠে ক্ষুধার অন্ন নিস মা বয়ে, নে মা তাদের হাটে (মোরে) নে মা তাদের হাটে॥ তুই ত্রিজ্বগতের পাপ কুড়ালি (তাই) সোনার অঙ্গ হল কালি সেই কালোতে পাব মহাকালীর পরিচয়ে॥ তোরে

63

কেন আমায় আনলি মা যো মহাবাণীর সিদ্ধৃক্লে
(মোর) দ্বুদ্র ঘটে এ সিদ্ধুজল কেমন করে নেবো তুলে॥
চতুর্বেদে এই সিদ্ধুর জ্বল
দ্বুদ্র বারিন্দিপু হয়ে করছে টলমল
এই বাণীরই বিন্দু যে মা গ্রহ তারা গগন–মূলে।
ইহারই বেগ ধরতে শিরে, শিবের জ্বটা পড়ে খুলে॥

অনপ্তকাল রবি শশী এই সে মহাসাগর হতে সোনার ঘটে রসের ধারা নিয়ে ছড়ায় ব্রিক্তগতে॥ বাঁশিতে মোর স্বশ্প এ আধারে অনস্ত সে বাণীর ধারা ধরতে কি মা পারে, শুনেছি মা হয় সীমাহীন ক্ষুদ্রও তোর চরণ ছুঁলে॥

৫২

ভাগীরথীর ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝরে মা গো এবার ত্রিভুবনের সকল জড় জীবের প্রৱেয় যত মলিন আঁধার কালো হোক সুধাময়, পড়ুক আলো, সকল জীব শিব হোক মা,সেই সুধাতে সিনান করে॥ তোর শক্তি-প্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর সেনা, দিব্যি জ্যোতির্দেহে পাবে,দানব-অসূর ভয় রবে না।

এই পৃথিবী ব্যখাহত শ্বেভ শতদলের মত মা তোর পৃজাঞ্জলি হয়ে উঠবে ফুটে সেই সাগরে॥

(0

মা গো তোরি পায়ের নৃপুর বাজে এই বিশ্বের সকল ধ্বনির মাঝে॥

জীবের ভাষায় পাখির মধুর গানে সাগর রোলে নদীর কলতানে সমীরণের মরমরে শুনি সকাল সাঁঝে। মা'গো তোরি পায়ের নৃপুর বাজে।

আমার প্রতি নিঃখ্বাসে মা রক্তধারার মাঝে প্রাণের অনুরুদনে তোর চরণ-ধ্বনি ব্যক্তে।

গভীর প্রণব ওঙ্কারে তোর কালী
(মা গো মহাকালী)
তাঁথৈ নাচের শুনি করতালি
সেই নৃত্যলীলার স্তবগাথা গান
চরণতলে নটরাজে ৷৷

**¢8** 

জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে আঁধার আঙিনায় ত্রিভুবনবাসী ছেলেমেয়ে আয় রে ছুটে আয় ॥ আনন্দ আজ লুট হতেছে কে কুড়াবি আয় আনন্দিনী দশভূজা দশ হাতে ছড়ায়।

আভ

মা অভয় দিতে এল 'ভরের অসুর' দ'লে পায়।।
জ্বিনব জগং মাডিঃ বালীর বিপুল ভরসায়।।
বুকের মাঝে টইটুস্বুর ভরা নদীর জল
ওতে দুলছে টলমল,
ঝিলের জলে ফুটল কত রঙের শতদল
ছুতে মায়ের পদতল।
দেব-সেনারা বাচ খেলে রে আকাশ-গাঙের স্রোতে,
সেই আনন্দে যোগ দিবে কে, আয় রে বাহির-পথে।
আর যেতে দেবো না মাকে রাশ্বব ধরে পায়মাতৃহারা মা পেলে কি ছাড়তে কভু চায়।।

**৫**৫

তার কালো রূপ দেখতে মা গো
কাল হল মোর আঁখি
চোখের ফাঁকে যাস পালিয়ে
মা তুই কালো পাখি ॥
আমার নয়ন দুয়ার বন্ধ করে এই দেহ-পিঞ্জরে
চক্ষলা গো বুকের মাঝে রাখি তোরে ধরে,
চোখ চেয়ে তাই বুঁজি তোরে পাইনে ভুবন ভরে,
সাধ যায় মা জন্ম জন্ম অন্ধ হয়ে থাকি ॥
তোর কালো রূপের বিজ্ঞালি–চমক কোটি লোকের জ্যোতি,
অনম্ভ তোর কালোতে মা সকল আলোর গতি।
তোর কালো রূপ কে বলে মা 'তম্ফ',
ঐরপে তুই মহাকালী মা গো নুমো নুমঃ

তুই আলোর আড়াল টেনে মা গো দিসনে মোরে ফাঁকি ৷৷

৫৬

বল মা শ্যামা বল, তোর বিগ্রহ কি মায়া ভানে, (আমি) যত দেবি তত কাঁদি উর্কুণ দেবি মা সকল খানে ৷৷ তোর

মাতৃহার লিশু যেমন মায়ের ছবি দেখে চোখ ফিরাতে না রে মা গো, কাঁদে বুকে রেখে, মূর্তি মোরে তেমনি করে টানে মা গো মরণ-টানে ॥

ওমা রাত্রে নিতৃই ঘুমের ঘোরে দেখি বুকের কাছে যেন প্রতিমা তোর মায়ের মত জড়িয়ে মোরে আছে।

জ্বেগে উঠে আঁধার ঘরে কাঁদি যবে মা তোরই তরে,

দেখি প্রতিমা ভার কাঁদছে যেন চেয়ে চেয়ে আমার পানে॥

**৫**٩

মাকে ভাসায়ে জলে কেমনে রহিব খরে, শূন্য ভুবন শূন্য ভবন কাঁদে হাহাকার করে॥

মা যে নদীর ঢেউ-এর মত, পালিয়ে বেড়ায় অবিরত, হৃদয়-ঘাটে একটু খেকে অমনি সে যায় সরে॥

বিসর্জনের প্রতিমা এ নয় (এরে) নিত্য কাছে রাখতে সাধ হয় পাষাণ দেউল ঘিরে রে ভাই রৈধে ভক্তি-ডোরে॥

> সেই মাকে মোর ভাসিয়ে নদীর জলে মাতৃহারা শিশুর মত কাঁদি 'মা মা' বলে। তেমনি সুদিন আসবে কবে (মার) নিত্য আগমনী হবে বিশ্ব-চরাচুরে॥

> > **(**b

কে সাজ্ঞালো মাকে আমার বিসর্জনের বিদায়–সাজে।

আজ সারাদিন কেন এমন করুণ সুরে বাঁশি বাজে॥ আনন্দেরি প্রতিমাকে, হয়ঃ। বিদায় দিতে পরান নাহি চায়;

মাকে ভাসিয়ে জলে কেমন করে:

রইব আধার ভবন মাঝে॥

মার আগমনে বেক্সেছিল

প্রাণে নতুন আশার বাঁশি,

দুখ-শোক-ভয় ভুলেছিলাম

দেখে মা অভয়ার মুখের হাসি ॥

মা দশ হাতে আনন্দ এনেছিল,

বিশ হাতে আজ্ঞ দুঃখ ব্যথা দিল ;

মা মৃন্যুয়ীকে ভাসিয়ে জ্বলে

পাব চিন্ময়ীকে বুকের মাঝে॥

69

(আমার) আনন্দিনী উমা আঞ্চো

এল না তার মায়ের কাছে।

হে গিরিবাজ দেখে এস

কৈলাসে মা কেমন আছে॥

মোর মা যে প্রতি আশ্বিন মাসে

মামা বলে ছুটে আসে;

মা আসেনি বলে আজও

ফুল ফোটেনি লতায় গাছে॥

তত্ত্ব-তালাস নিইনি মায়ের

তাই বুঝি মা অভিমানে

না এসে তার মায়ের কোলে

ফিরিছে শ্মশানে মশানে।

क्षीत नवनी लस्य श्रालाय

কেঁদে ডাকি, 'আয় উমা আয়'!

যে কন্যারে চায় ত্রিভুবন

তাকে ছেড়ে মা কি বাঠে॥

আমার উমা কই, গিরিরাজ !
কোধার আমার নদিনী।
এ যে দেবী দশভূজা
এ কোন রগ–রঙ্গিণী॥

লীলাময়ী চঞ্চলারে ফেলে, মোর এ কোন দেবী মূর্তি নিয়ে এলে। মহীয়সী মহামায়া বামা মহিষ-মদিনী॥ এ যে মধুর স্নেহে জ্বালতে আগুন <u> যোর</u> আনলে কারে ভুল করে, এরে কোলে নিতে হয় না সাহস, ডাকতে নারি নাম **ধরে**। কে এলি মা দনুজ-দলনী বেশে, মা বলে ডাক হেসে হেসে, কন্যারূপে চিরকাল যে দুলালী মোর তুই মাতৃস্লেহে বন্দিনী॥

৬১

সংসারেরই দোলনাতে মা ঘুম পাড়িয়ে কোধায় গেলি ? আমি অসহায় শিশুর মত ডাকি মা দুই বাহু মেলি॥

মোর অন্য শক্তি নাই মা তারা

'মা' বুলি আর কান্না ছাড়া,
তোরে না দেখলে কেঁদে উঠি

(তোর) কোল পেলে মা হাসি খেলি।

(ও মা) ছেলেরে তোর তাড়ন করে

মায়ারুপী সংমা এসে
আবার ছয় রিপুতে দেখায় মা ভয়

পাপ এল পুতনার বেশে।

. .

(13/5°)

মরি ক্ষুধা তৃষ্ণাতে মা, শ্যামা আমায় কোলে নে মা আমি ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠি দয়াময়ী মা কি এলি॥

৬২

আয় বিজ্ঞয়া আয় রে জ্বয়া
উমার লীলা যা রে দেখে।
সেজেছে সে মহাকালী
চোষের কাজল মুখে মেখে॥
সে ঘুমিয়েছিল আমার কোলে
জেগে উঠে কেঁদে বলে:
আমায় কালী সাজিয়ে দে মা
ছেলেরা মোর কাঁদছে ডেকে॥
চেয়ে দেখি মোর উমা নাই নাচে কালী দিগম্বরী;
ছঙ্কার দেয় কোটি গ্রহের মুগুমালা গলায় পরি।

আমি শুধু উমায় চিনি, এ কোন মহা মায়াবিনী, কালো–রূপে বিশ্বভূবন আকাশ প্রবন দিল ঢেকে।

৬৩

সর্বনাশী ! মেখে এলি এ কোন চুলোর ছাই ?

শ্বশান ছাড়া খেলবার তোর জায়গা কি আর নাই ॥

মুক্তকেশী, কেশ এলিরে

বেড়াস কখন কোখায় গিয়ে,
এক নিমেষও তোকে নিয়ে শাস্তি নাই পাই ॥

হাড়-জ্বালানী মেয়ে ! হাড়ের মালা কোখায় পেলি ?

ভুবন-মোহন গোরী–রূপে কালি মেখে এলি ।
তোর গায়ের কালি চোখের জলে

ধুইয়ে দেবো, আয় মা কোলে।
তোরে বুকে ধরেও মরি জ্বলে, দিই মা গালী ভাই ॥

আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে,

কে দিয়েছে গালি

**(তোরে)** কে দিয়েছে গালি।

রাগ করে সে সারা গায়ে

মেখেছে তাই কালি॥

যখন রাগ করে মোর অভিমানী মেয়ে

আরো মধুর লাগে তাহার হাসি মুখের চেয়ে।

কে কালো দেউল করল আলো

অনুরাগের প্রদীপ জালি॥

পরেনি সে বসন–ভৃষণ, বাঁধেনি সে কেশ, তারি কাছে হার মানে রে ভুবন–মোহন বেশ।

রাগিয়ে তারে কাঁদি যখন দুখে,

দয়াময়ী মেয়ে আমার ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে;

(আমার) রাগী মেয়ে, তাই তারে দিই জ্বা ফুলের ডালি॥

৬৫

শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে

জপি আমি শ্যামের নাম।

মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু

ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম॥

ডুবে শ্যাম–যমুনাতে

খেলব খেলা শ্যামের সাথে

শ্যাম যবে মোর হানবে হেলা

মা পুরাবেন মনস্কাম॥

আমার মনের দো–তারাতে

শ্যাম ও শ্যামা দুটি তার,

সেই দো–তারায় ঝব্র্ণার দেয়

ওঙ্কার রব অনিবার॥

মহামায়ার মায়ার ডোরে আনবে বেঁধে শ্যাম কিশোরে,

# কৈলাসে তাই মাকে ডাকি দেখৰ সেধায় ব্ৰজ্বধাম॥

#### ৬৬

ত্রিনয়নী ! সেই চোখ দে ও মা যে চোখ তোরে দেখতে পায়। নয়ন–তারায় কাজ কি তারা সে যে তারা লুকায় মা তারায়॥ আমি চাইনে সে চোখ যে চোখ দেখে মায়া. অনিত্য এই সংসারেরই ছায়া. দৃষ্টি দেখে নিত্য তোরে যে সেই দৃষ্টি দে আমায়॥ নিভিয়ে দে এ নয়ন-প্রদীপ ও মা দেখায় যাহা দুঃখ–শোক, এই আলেয়া পথ ভুলিয়ে যায় মা নিয়ে নরক-লোকে। সৃষ্টি চির-আনন্দময় না কি! তোর দেখব সে লোক, দে মোরে সেই আঁখি; দেখে না রোগ-মৃত্যু-জরা যা তোর সম্ভান সেই দৃষ্টি চায়॥

#### ৬৭

মা ! আমি তোর অন্ধ ছেলে,
হাত ধরে মোর নিয়ে যা মা !
পথ নাহি পাই, যে দিকে যাই
দেখি আধার ঘোর ত্রিযামা॥
আমি নিজে পথ চলিতে চাই
বারে বারে পথ ভুলি মা তাই,
মায়া রূপে পড়ে কাঁদি
কোথায় দয়াময়ী শ্যামা॥

মা

মা তুই যবে হাত ধরে চলিস, রয় না পতন-ভয়, তুই যবে পথ দেখাস মা গো, সে পথ জ্যোতির্ময়।

> কী হবে জ্ঞান-প্রদীপ নিয়ে সাথে, বৃথা এ দীপ জন্মান্ধের হাতে তুই যদি হস নির্ভর মোর প্রথের ভয় আর রবে না মা॥

> > ৬৮

আমার শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে কেবলি সে লুকান্ডে চায়।

আলো আঁখার পর্দা টেনে

(ভিক) বালিকা সে **পা**লিয়ে বেড়ায়॥

নিখিল ভুবন আছে তারে বিরে,

আমার মেয়ে তবু বসন বুঁজে ফিরে;

তারে দেখে সে এক নিমেষে

ভারি মাঝে লয় হয়ে যায়॥ কোটি শিব ব্রহ্মা হরি অনস্তকাল গভীর ধ্যানে তার সে লুকোচুরি খেলার পায় না দিশা, পায় না মানে।

রবি–শশী গ্রহ–তারার ফাঁকে যে দেখেছে পালিয়ে যেতে মাকে ; আপনাকে আর পায় না খুঁজে

সে আপনাকে আর পায় না খুঁজে মায়াবিনীর মহামায়ায়॥

60

আমার মা আছে রে সকল নামে,

মা যে আমার সর্বনাম।

যে নামে ডাক শ্যামা মাকে

পুরবে তাতেই মনক্ষাম॥

ভালোবেসে আমার শ্যামা মাকে যার যাহা সাধ সেই নামে সে ডাকে,

সেই নামে মা দেয় রে ধরা
কেউ শ্যামা কয়, কেহ শ্যাম।
এক সাগরে মিশে গিয়ে
সকল নামের নদী
সেই হরিহর কৃষ্ণ ও রাম,
দেখিস তাঁকে যদি,
নিরাকারা সাকারা সে কছু,
সকল জাতির উপাস্য সে প্রত্থ,
নয় সে নারী নয় সে পুরুষ,
সর্বলোক তাঁহার ধাম॥
মা যে আমার সর্বনাম॥

#### 90

ও মা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো আমি কেন অন্ধ মা গো– দেখি শুধু কালো॥ সর্বলোকে শক্তি ফিরিস নাচি, আমি কেন পঙ্গু হয়ে আছি? ও মা ছেলে কেন ফদ হলো, জননী যার ভালো? ও মা নিত্য মহাপ্রসাদ বিলাস কৃপার দুয়ার খুলি, ভুই চির–শূন্য রইল কেন আমার ভিক্ষা–ঝুলি? বিন্দু বারি পেলাম না মা সিদ্ধুজলে রয়ে, চোখের কাছে পড়ে আছি চোখের বালি হয়ে তোর জীক্ষৃত এই দেহে মা চিতার আগুন জ্বালো॥ মোর

42

ও মা তুই আমারে ছেড়ে আছিস আমি তাই হয়েছি লক্ষ্মীছাড়া। তোর কৃপা বিনা শক্তিময়ী শুকিয়ে গেল ভক্তিধারা॥ ওমা তুই আশ্রয় দিলি না তাই আমি যা পাই তা পথে হারাই

> তোর রসময় ভুবন আমার শ্মশান হল, ও মা তারা॥ আচ্চ আনন্দ –যমুনা ফেলে এসেছি তাই যমের দ্বারে,

ও মা জীবনে যা পেলাম না তা মরণ যদি দিতে পারে।

ও মা তত বাড়ে বুকের জ্বালা

পাই যত যশ খ্যাতির মালা,

রাজ-প্রাসাদে শুয়ে, মাগো শান্তি কি পায় মাতৃহারা u

## 92

আমার মানস-বনে ফুটেছে রে শ্যামা-লতার মঞ্জরী। সেই মঞ্জুবনে ফিরছে রে তাই ভক্তি–প্রমর গুঞ্জরি॥

সেথা আনন্দে দেয় করতালি প্রেমের কিশোর বনমালী

সেই লতামূলে শিবের জটায় গঙ্গা ঝরে ঝর্ঝরি ।।

কোটি তরু শাখা মেলি এই সে লতার স্পর্শ চায়, শিরে ধরে ধন্য হতে এই শ্যামারই শ্যাম-শোভায়। এই সে লতার স্পর্শ চায়॥

এই লতারই ফুল সুবাসে কোটি চন্দ্র সূর্য জ্ঞাসে নীল **আকাশে** এই লতার ছায়ায় প্রাণ জুড়াতে ক্রিলোক আছে প্রাণ ধরি॥

#### ৭৩

শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহ-ধূপকাঠিতে যত জ্বলি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে॥ ভক্তি আমার ধূপের মতো উধের্ব ওঠে অবিরত, শিবলোকের দেব–দেউলে মা–র শ্রীচরণ পরশিতে॥

অন্তর-লোক শুদ্ধ হল পবিত্র সেই ধূপ -সুবাসে, ওগো মা-র হাসিমুখ চিত্তে ভাসে চন্দ্রসম নীল আকাশে। সব কিছু মোর পুড়ে কবে চিরতরে ভস্ম হবে, মা-র ললাটে আঁকব তিল; সেই ভস্ম-বিভৃতিতে॥

98

1.5 %

ও মা

নয়ন দিয়ে বহে ধারা।

একাধারে নিষ্ঠুরতা কৃপা তোরই সাজে তারা॥ (এমন)

খড়গ নিয়ে মাতিস রণে,

করে অসুর মুগুরাশি অধরে না ধরে হাসি

- জ্ঞানিস মরলে তোর আঘাতে তোরই কোলে যাবে তারা। (তুই)
- (মা) দুই হাতে তোর বর ও অভয় আর দু–হাতে মুগু অসি, ললাটে তোর পূর্ণিমা চাঁদ কেশে কৃষ্ণা চতুদ্শী।
- (তুই) জননী-প্রায় আঘাত করে, দিস মা দোলা বক্ষে ধরে,

পাপ–যুক্ত করার ছলে অসুর বধিস ভব–দারা॥ (তুই)

ዓ৫

্রহাদয় হবে রাগ্রাজবা, দেহ বিশ্বদল। আমার মুক্তি পাবো ছুঁয়ে মুক্তকেশীর চরণতল।। মোর বলির প্রত হবে সর্বকাম, মোর পূজার মন্ত্র হবে মায়ের নাম, মোর অশ্র দেবো মা-র চরদে, মেই তো পঙ্গজল।।

মোর আনদ মাকে দেবো তাই হবে চদন, মোর পুশাঞ্জলি হবে আমার প্রাণ মন।

মোর জীবন হবে আরতি–দীপ, মোর <del>গুরু হবেন শঙ্কর শি</del>ব,

মোর কাঁটার জ্বালা পদ্ম হবে শুদ্র সুনির্মল 🛚।

96

যে কালীর চরণ পায় রে কালীর চরণ পায় সে মোক্ষ মৃক্তি কিছুই নাহি চায়॥

সে চায় না স্বৰ্গ, চায় না ভগবান,
শ্রীকালীর চরণ আত্মা তাহার, দেহ—মন ও প্রাণ;
সে কালীর চরণ ছেড়ে ব্রহ্মলোকেও নাহি যায়॥
শিবের জটার গঙ্গা নিত্য চরণ ধোয়ায় যাঁর
যোগ—সাধনা আরাধনা সে জানে না তাই
ঐ চরণ তাহার সার॥
ধর্মাধর্ম ভেদ জানে না, সে বলে সবাই মায়ের ছেলে,
বন্ধু বলে জড়িয়ে ধরে চাঁড়াল কাছে এলে;
সে বেদ–বেদান্ত জানে না শ্রীকালীর নাম গায়॥

99

তোর নামেরই কবচ দোলে
দোলে আমার বুকে, হে শব্দরী!
কি ভয় দেখাস আমি তোকেও
ভয় করি না, ভয় করিমা ভয়ব্দরী॥
মৃত্যু—প্রনায় তাদের লাগি
নয় যারা তোর অনুরাসী,
মা গো তোর শ্রীচরণ আশ্রয় মোর
(দেখে)

ગુબ્લાલ

তোর যদি না হয় মা বিনাশ মা আমিও অবিনাশী॥

Secretary of

অমি তোরই মাঝে ঘুমাই জাগি,

তোরই কোলে কাঁদি হাসি ;

(তোর) চরণ ছেড়ে পালায় যার। মায়ার জ্ঞালে মরে তারা তোর মায়াজ্ঞাল এড়িয়ে পেলাম মা তোর অভয়–চরণ ধরি॥

96

মাতৃনামের হোমের শিখা আমার বুকে কে জ্বালালো। সেই শিখা আক্র হররে যেন মা ত্রিজ্বগতের আঁধার কালো॥

আজ মনে হয় দিবস যামী অমৃতেরই পুত্র আমি মা আনন্দময় হল ত্রিলোক যেদিকে চাই কেবল আলো ৷৷

> সূর্য যেমন জানে না তার আলোয় কত জগৎ জাগে, বিকার-বিহীন তেমনি আমি, জ্বলি নামের অনুরাগে। হয়তো আমার আলোকে লেগে নতুন সৃষ্টি উঠছে জেগে, তাই কি বিপুল আকর্ষণে সবারে চাই বাসতে ভালো॥

> > 99

আয় মা যা আছে ডাকাত কালী আমার ঘরে কর ডাকাতি। সব কিছু মোর লুটে নে মা রাতারাতি॥ আয় মা মশাল জ্বেলে ডাক্টাত ছেলে ভৈরবদের করে সাথি;

জমেছে ভবের ঘরে <mark>অনেক ট্রকা যশ্</mark>য খ্যাতি।

কেড়ে মোর ঘরের চাবি মে যা সবই পুত্রকন্যা স্বন্ধন জ্ঞাকি

মায়ার দুর্দে আমার দুর্দা নামও হার মেনেছে ; ভেঙে দে সেই দুর্দা, আয় কালিকা তাথৈ নেচে।

রবে না কিছুই যখন রইবে ভাঁড়ে মা ভবানী

মুক্তি পাবো সেদিন টানব না আর মায়ার খানি।

খালি হাতে তালি দিয়ে কালী বলে উঠবো মাতি, কালী কালী বলে খালি হাতে তালি দিয়ে উঠব মাতি।

ы

আমি মুক্তা নিতে আসিমি মা

ওমা, তোর মুক্তি-সাগর –কুলে।

মোর ভিক্ষা ঝুলি হতে মায়ার মুক্তামানিক নি মা তুলে u

মা তুই সবই জানিস অন্তর্ধামী, 🦠 🚗 🦏

সেই চরণ-প্রসাদ-ভিক্ষু আমি, ক্রেন্ডের

শবেরও হয় শিবত্ব লাভ, মা, তোর যে চর<del>ণ</del> ছুঁলে॥

তুই অর্থ দিয়ে কেন ভুলাস

এই পরমার্শ-ভিখারিরে,

তোর প্রসাদী–ফুল পাই যদি মা

গঙ্গাধারাও চাই মা শিরে॥

তোর শক্তিমন্ত্রে শক্তিময়ী

আমি হতে পারি ব্রহ্ম–জয়ী,

সেই মাতৃনামের মহাভিক্ষু তোর মায়াতে নাহি ভুলে ৷৷

۲5

আমি সাধ করে মোর সৌরী মেয়ের নাম রেখেছি কালী।

পাছে লোকের দৃষ্টি লাগে মাখিয়ে দিলাম কালি সোনার অঙ্গে মাখিয়ে দিলাম কালি॥

তার

তাই

কত

হাড়ের মালা গুলায় দিয়ে দিয়েছি তার কেশ এলিয়ে,

:<sup>7</sup>

2 362 × 1

Say St

তবু আনন্দিনী-নন্দিনী মোর দেয় রে করতালি। নেচে নেচে দেয় রে করতালি॥

চোখে চোখে রাখি তারে, পাছে সে হারায় ; কালো মেয়ের রূপ লেগেছে মোর আঁখি–তারায়। সে শ্মশান–পথে বেড়ায় একা,

সহজে সে দেয় না দেখা রে,

শুধু বনের জ্ববা জানে আমার মেয়ে রূপের ডালি 🛚

৮২

আমার ভবের অভাব লয় ইয়েছে

শ্যামা-ভাবসমাধিতে।

শ্যামা রসে যে–মন আছে ডুবে

্কাজ কি রে তার যশ–খ্যাতিতে॥

মধু যে পায় শ্যামা–পদে কাজ কি রে তার বিষয়–মদে, যুক্ত যে–মন যোগমায়াতে ভাবনা কি তার রোগ⊱ব্যাধিতে॥

কাব্দ কি রে তার লক্ষ টাকায়, মোক্ষ লক্ষ্মী যাহার ঘরে ; রাজার রাজা প্রসাদ মাগে সেই ভিখারির পায়ে ধরে।

ও মা শক্তিময়ী অন্তরে যার, দুহুখ–শোকে ভয় কি রে তার, সে সদানন্দ সদাশিব জীকমুক্ত ধরণীতে॥

৮৩

থির হয়ে তুই বস দেখি মা খানিক আমার আঁখির আগে।

. . .

5

দেখবো নিত্য-লীলাময়ী
থির হলে জুই কেমন লাগে॥
শান্ত হলে ডাকাত মেয়ে
কেমন দেখায় দেখবো চেয়ে,
চিন্ময় শিবশল্প কেন চরলতলে শরল মাগে॥
দেখব চেয়ে জননী তুই সাকারা না নিরাকারা,
কেমন করে কালী হয়ে নামে ব্রহ্ম জোতির্যারা।
কোলে নিতে কোলের ছেলে,
শ্মশান জার্মিস বাছ্ মেলে,
কেমন করে মহামায়া জোরও বুক্তে মায়া জাগে॥

₽8

কি নাম ধরে ডাকবো তোরে মা তুই দে তা বলে। ওমা কি নাম ধরে কাঁদলে পরে ধরে তুলিস কোলে, মা তুই দে তা বলে॥

বনে খুঁজি মনে খুঁজি,
পটে দেখি, ঘটে পূজি;
মন্দিরে যাই কেঁদে লুটাই; মা গো!
পাষাণ প্রতিমা মা তোর
একটুও না টলে॥

কোল যদি না দিবি মা গ্ৰো আনলি কেন ভবে ?

আমি জন্ম নিয়ে এসেছি যে

তোর কোলেরই লোভে।

রইতে নারি মা না পেয়ে,

মরণ দে মা তাহার চেয়ে ;

এ ছার জীবনে কোন প্রয়োজ্বন, মা গো ! আমি কোটি বার মা মরতে পারি

মা যদি পাই ম'লে॥

कि है २৫৫8

আমি

নিশি-কাজল শ্যামা আরু মা নিশীর্ষ রাতে। যেমন কালো বাদরা নামে নীল আকাশের নয়ন-পাতে॥ কুলুকুগুলিনী রূপে ওঠ মা ওঠ মা জেগে চুপে চুপে, মা ছেলেতে যাব মা চল ভোলানাথের ঘুম ভাঙাতে॥

তোর বরাভয় রূপ দেখায়ে

দূর কর মা আধার-ভীতি ;

কৃষ্ণা চতুদশীতে মা

দেখা পূর্ণ চাদের জ্যোতি।

পাতার কোলে কুঁড়ি-সম মা পো হৃদয়-কমল মম চরণ অরুণ দেখার আশায় রাত্রি জাগে রাতের সাথে॥

এন, ২৭৩৭৩

তোর

৮৬

ও মা! তোর চরণে কি ফুল দিলে পূজা হবে বল।
রক্তম্ববা অঞ্জলি মোর হলো যে বিফল।
বিশ্বে যাহা আছে মা গো,
তাতেও পূজা হবে না কো;
তাই তো দুঃখে নয়নে মোর শুধুই আসে জল।।
মনের কোণে অর্থ রচি আঁধার ঘরে একা;
ডাকলে তোরে সকল ভূলে দিবি নে তুই দেখা?
তখন কি মা দুঃখ–হরা
শেষ হবে না অশ্রুধারা?
কি ফুলে তোর পূজা হবে বল
কেন করিস ছল।।

তোর নাম গানেরই দীপক রাগে

ধূপের মতন জ্বালা গোরে(মা) 🦈 🦠

নামের মন্ত্র নিতে নিতে শোধন হব গহন চিতে;

পরান-পাখি চরণ পাবে-

দেহ আমার থাকবে পড়ে (মা) ৷৷ হোক মা রক্তজবা,

বক্ত

দেহ আমার কোষাকৃষি ;

অশ্রু হবে গঙ্গোদক মা-

সেই পূজাতে হও মা খুশি। রসনা হোক মা নামাবলী,

দেহ আমার পৃজ্ঞার বলি ;

€ নাম-অনলে যেন পুড়ি

চলবো যখন যাত্রা করে (মা) 11

<del>ሁ</del>ው

শ্যামা তোরে শ্যাম সাজ্ঞায়ে দেখি, আয়! পীত ধড়া মোহন চুড়া কেমন মানায় 🏾

\*\* \*\* \*\* \*\*

করেতে দেবো মা বাশি, বন্মালা গলে; দাঁড়াবি ত্রিভঙ্গ হয়ে কদস্বেরই তলে ; নতুবা ত্যজিব প্রাণ যমুনারই জলে; অহরহ এ- বিরহ সহা নাহি যায়॥

49

রাঙা জ্ববায় কাজ কি মা তোর অরুণ-রাঙা চরণতলে। লক্ষ কোটি উষা রবির 🗎 👫

্রতাধার–ভাঙা কিরণ ঝলে।।

aris 🗓 💉 t

সাজাতে মা ঐ রাঙা পায়
রত্নপতি হার মেনে যায়;
পাগল ভোলা বুক পৈতে দেয়
চরণ–রেণু পাবরি ছলে॥
পূজব আমি তোমার চরণ
এমন আমার কি বা আছে।
জবা সে যে তোরই জবা
কেমনে দিই চরণ মাঝে।
তবু আমি করবো মা ভুল,
সাজাব ঐ চরণ রাতুল;
ভক্ত যেমন অঞ্জলি দেয়
গঙ্গা–পূজায় গঙ্গা–জন্তে॥

90

তোর মেয়ে যদি থাকতো, উমা,
বুঝতিস তোর মায়ের ব্যথা,।
যেমন বাবা তেমনি মেয়ে,
এউটুকু নাই মমতা 11

কেউ আছে কি ত্রিসংসারে ও–মা এই চাঁদমুখ ভুলতে পারে ; ঘর–বিরাগী জামাই গাহেন যোর পঞ্চমুখে তোরই কথা॥ দিনগুণে আর পথ চেয়ে মোর ও–যা যে অনলে পরান ছলে, তুই যদি তা জানতিস উমা, পাষাণ–হিয়াও যেত গলে। তোর আগমনী বাঁশি বাজে তোর নিশিদিন এ বুকের মাঝে, কেঁদে কেঁদে শুধাই সবে – আসবি কবে—সেই বারতা 🕦 😘 🖖

বর্ষা গেল, আখিন এল, উমা এল কই ।
শূন্য ঘরে কেমন করে পরান ধরে রই॥
ও গিরিরাজ ! সবার মেয়ে
মায়ের কোলে এল ধেয়ে
আমারই ঘর রইল আধার, আমি কি মা নই ?

নাই শান্তড়ি ননদ উমার,
কেউ আদর করার নাই
মা অনাদরে কালী সেজে
বেড়ায় না কি তাই 
মার গৌরী বড় অভিমানী,
সে বুঝবে না মার প্রাণ-পোড়ানি,
আনতে তারে সাধতে হবে ওর যে স্বভাব ওই ॥

95

শান্তথ শান্তথ মঙ্গল গাও জননী এসেছে দারে।
সপ্ত সিদ্ধু কপ্নোল–রোল জেগেছে সপ্ত ক্তারে।
জননী এসেছে দারে॥
সূর–সপ্তক তুলেছে তান সপ্ত ক্ষমির গানে,
সপ্ত স্বর্গে দুদ্ভি ঘোষে সপ্ত-গ্রহের টানে;
অস্তরে মোর সপ্ত দোলের নব–জাগরণ সাড়ে।
জননী এসেছে দ্বারে॥
সাত–রঙা রবি রামধনু হাতে বরণের বাণ হানে,
সপ্ত কোটি সুসম্ভান বিজয়–মাল্য আনে;
সপ্ত তীর্থ এক সাথ হয় হাদি–মন্দির–দ্বারে।

20

এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বেশন। নিত্য হয়ে রইবি ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন॥

 $c_1 \in \{0, 1\}$ 

সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ সেই হবে তোর পূজা–বেদী মা তোর পীঠক্কন :

সেধা শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে পাতবো মা তোর সিংহাসন॥
সেধা রইবে না কো ছোঁয়াছুঁয়ি উচ্চ—নীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃনামের বেদ।
মোরা এক জননীর সম্ভান সব, জানি,
ভাঙ্বো দেয়াল,ভুলবো হানাহানি;
দীন–দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্বজন।

98

5-**4**56-8-5 6-8

বিশ্ব হবে মহাভারত, নিত্য-প্রেমের বৃদাবন গ্র

জাগো অরুণ-ভৈরব জাগো হে শিব ধ্যানী ! শোনাও তিমির–ভীত বিশ্বে নব–দিনের বুলী॥

তোমার তপঃতেজে, হে শিব ! দগ্ধ বৃঝি হয় ত্রিদিব ; শরণাগত চরণে তব হের নিখিল প্রাণী॥

ধ্যান হোক ভঙ্গ তব শক্তি লয়ে সঙ্গে ; সৃষ্টির আনন্দে, হর ! লীলা করো রঙ্গে ! ললাটের বহ্নি ঢাকো, শশী–লেখার তিলক আঁকো ! ফণি হোক মন্দ্রিহার, হে শিশাক–পাণি॥ 4 4 Sec. 6 50 50 50 50 50

এসো শব্দর ক্রোখাগ্নি; ব্র হে প্রলয়খকর ! ব্রব্ধ . রুদ্র ভিরব সৃষ্টি

রুদ্র ভৈরব সৃষ্টি সংহর সংহর॥ ১৯১১

জ্ঞানহীন তমসায় মগ্ন পাপ–পৃত্তিকলা বিশ্ব জুড়ি চলে শিবহীন যজ্ঞের লীলা ! শক্তি যেথায় করে আত্ম বিসর্জন– ঘৃণায় ধ্বংস করো সেই অশিব যজ্ঞ অসুদর॥

যেথা দেব শক্তি নারী
অপমান সহে,
গ্লানিকর হানাহানি চলে
ধর্মের মোহে।
হানো সংঘাত অভিসম্পাত
সেধা নিরম্ভর 11

26

শাস্ত হও শিব বিরহ-বিহবল। . চন্দ্রলেখায় বাঁধো জটাজুট পিঙ্গল॥

5374

ত্রি–বেদ যাহার দিব্য ত্রিনয়ন, শুদ্ধ জ্ঞান যার অঙ্গ–ভূষণ, সেই ধ্যানী শস্তু কেন শোক–উতল॥

হে नीना-সুদর ! কোন नीना नीनि कंमिय़ा বেড়াও হয়ে বিরহী বিবাসী।

www.icsbook.info

হে তরুন যোগী, মরি ভয়ে ভয়ে– কেন এ মায়ার খেলা, মায়াতীত হয়ে; লয় হবে সৃষ্টি তুমি হলে চঞ্চল ॥

24

ভগবান শিব জাগো জাগো, ছাড়িয়া গেছেন দেবী শিবানী সতী। শাস্তিহীন আজ সৃষ্টি– চন্দ্ৰ সূৰ্য তামা হীন–জ্যোতি॥

হে শিব সতীহারা, হয়ে নির্ম্পান ভূ–ভারত হইয়াছে শবের শ্মশান ; কোলে লয়ে প্রাণহীন জড় সন্তান শিব–নাম জপে ধরা অশ্রুমতী॥

৯৮

নমো নমো নমো হিমণিরি-সৃতা দেবতা-মানস-কন্যা! স্বর্গ হইতে নামিয়া ধূলায় মর্ত্যে করিলে ধন্যা॥

আছাড়ি পড়িছ ভীষণ রঙ্গে চূর্লি পাষাণ ভীম তরঙ্গে; কাঁপিছে ধরণী সুকুটি–ভঙ্গে ভূঞ্জগ–কুটিল বন্যা॥

কূলে কূলে তব কন্যা কমলা শস্যে কুসুমে হাসিছে অচলা; বন্দিছে পদ শ্যাম–চঞ্চলা ধরণী–ঘোরা অরণ্যা॥

নিয়ে কিলো ক্ৰিছিল জিল জালাল

22

মা গো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয় !

মৃদ্ময়ী রূপ তোর পৃক্তি শ্রীদুর্গা,
তাই দুর্গতি কাটিল না , হায় !
যে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন,
অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষপ,
মন্দিরে দুর্গে রহে না যে কন্দী—
সেই দুর্গারে দেশ চায় ॥

আমাদের দ্বিভূজে দশভূজা-শক্তি দে পরব্রহ্মময়ী ! শক্তিপূজার ফল ভক্তি কি প্রারো শুধু, হব ন্য কি বিশ্বজ্ঞয়ী ? এই পূজা-বিলাস সংহার করে। যদি পুত্র শক্তি নাহি পায় ॥

# মধুমালা



# কুশীলব

 $- \left( \frac{1}{2} \right) \log \left( \mathcal{D}_{\mathcal{P}} \right)$ 

## পুরুষ

মদন কুমার (কাঞ্চন নগরের যুবরাজ)

চিত্র সেন (মগদেশের রাজা)

বিচিত্রকুমার (ঐ রাজপুত্র)

দশুধর (কাঞ্চন নগরের রাজা)

তাম্পুল (মধুমালার পিতা, সম্বীপের রাজা)
কপ্রকুমার (সেনাপতির পুত্র, কুমারের বন্ধু)

অয়স্কান্ত (বয়স্য)

ইম্রজিত (ত্রিপুরার রাজা)

ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী, কাঞ্চননগরের প্রধান মন্ত্রী,

মগদেশের মন্ত্রী প্রভৃতি।

#### নারী

মধুমালা (সম্বীপের রাজকুমারী)
কাঞ্চনমালা (ত্রিপুরার রাজকুমারী)
ঘুমপরি
ম্বপুপরি
তিলোভমা (সম্বীপের রানি)
পাটেশ্বরী (কাঞ্চননগরের রানি)
বৃশ্চিকা (মগদেশের রানি)
রোহিণী (ত্রিপুরার রানি)

## প্রথম অঙ্ক

[ হিমালয়ের অন্ধদেশে বিশাল বনভূমি। চৈতালী চাঁদিনি রাতি। পশ্চাতে বিরাট কাঞ্চনজক্ষার তুষার বিষতিত শিরে অর্ধোদিত পূর্ণিমা চাঁদ শশীশেশর দেবাদিদেব শিবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সেই রক্ষত সিরিনিভ বিপুল তনুতে উহা সর্প উপবীতের মতো শোভা পাইতেছে। আকাবাকা বিগলিত তুষারধারা। বর্ষপরে অত্রাক্ষ বসন্তের আগমনে বিরহিণী বনলজ্মী আজ্ঞ অপরূপ মাধুরীতে শ্রীতে রূপসজ্জা করিয়াছে—বেন তপস্যার শেবে উমা নববধুর বেশে চন্দ্রমৌলি মহাদেবের প্রতীক্ষায় নিশি জাগিতেছেন। বনবিহগের সংগীতে, শ্রমরের কলগুঞ্জনে, দলদিশি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কমল-দিবির লাল নীল স্বেত রক্তক্ষক কুমুদের মাঝে জোড়ার জ্বোড়ায়

ন্রু (সপ্তম খণ্ড)—১৮

বনহংস-হংসী খেলা করিতেছে। হরিণ ময়ুর নাচিয়া ফিরিতেছে। জ্যোৎস্নার আলোকে বনপল্পবের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার জাল বুনিয়াছে। দেবদারু পলাশ শাল পিয়াল কৃষ্ণচূড়া কুরুবুক "সিলভার-ওক" "রডোডনডুন" প্রভৃতি তরু গুল্মলতা নানারঙের ফুলের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই আলোছায়াসরসীর তীরে নৃত্য-গীত করিতেছে বন-বালিকার দল। সরোবরে পদ্মাসনে বীণা হাতে বসিয়া ঘুমপরি এবং সৃক্ষ্ম-মায়াময় জালে আবৃতা হইয়া শ্বেতহংস বাহিনী স্বপন পরি সেই গান শুনিতেছে।

## বন-বালিক্সদের গান

জাগো বনলক্ষ্মী ! জ্যোৎন্দা বিহলিত চৈতালী নিশীথে। রাঙাও দশদিল লজ্জা—অরুণ রূপ সজ্জায় বনশ্রীতে॥ তব আলোছায়ার ডুরে শাড়ির আঁচন লুটাক বকুল—তলে সুখ—বিহবল, তব লতা কবরী হের পুশ্শ ভারে হল অবনমিতা অয়ি অসম্বৃতে॥ পর গিরি—ঝর্নার শতনরী হার

হে বনলক্ষ্মী!

বিরহ-শীর্ণা দেহে জাগুক জোয়ার নব যৌবনের জাগুক জোয়ার হে বনলক্ষ্মী !

ঝঙ্কত হোক বনভূমি নিঝকুম পূম্পিত মাধবীর পর কন্ধণ আলতা পর কলি পলাশ রঙ্গন ভ্রমর গুঞ্জন নৃপুর গীতে॥

# ঘুমপরি ও স্বপনপরির গান

হে বিজয়ী ! হে না–দেখা রূপের কুমার ! (এস এস) তন্ত্রা–অলস এই চন্দ্রা নিশির ভাঙো ভাঙো দ্বার॥

ঘুমপরি

: স্বপনকুমারীর খোলা গুষ্ঠন

স্বপনপরি : ঘুম কিশোরীর আনো জাগরণ

দস্যুসম এসে কর লুষ্ঠন কুষ্ঠিত প্রেম—মধুনিশি গন্ধার॥

(সহস্যা অদুরে বিপূল সেন্য-বাহিনীর উল্লাস কলরোল ও উদ্ধাম সংগীতের দমকা হা<del>ওয়া</del> ভাসিয়া আমিল। ঘুমপরী ও স্থপনপরী মুদিত কমলের অস্তরালে অন্তর্হিতা হইলেন। বন-বালিকারা বনের তরুলতাকে আশ্রয় করিয়া অদৃশ্য হইয়া রহিলেন।

শিকারের সক্ষায় সক্ষিত বর্ম-আচ্ছাদিও যুবরাজ মনদকুমার ও তাঁহার সঙ্গী সেনাদলকে দূরে পর্বত শিখরে দেখা গোল—মুদিত কমল হইতে অর্থ নিশ্জাস্তা ঘুমপরি, স্বপনপরি ও অর্থ লুকায়িতা বনবিহারিশীর দল একসঙ্গে গাহিয়া উঠিল—) ্রতি শালু **অপরূপ** ! সুদর! সুদর ১৯১ नमन-আনদ মনোহর॥

এক হাতে মালা তার এক হাতে তরবার শুভ্রপদাক্ষ্যোতি ও কি দেবসেনাপতি ও কি রতির পতি কিশোর মুরলীধর॥

মদনকুমার

: সুদর ! সুদর ! সখা ! সেনাপতি ! সৈন্যগণ ! চন্দ্রদেব অযুত কুমুদিনী লয়ে এই সরোবরে বিহার করছেন। তাঁর এই লীলা সরসী আনন্দিত জীরে উন্মুক্ত তরবারি অবনমিত করে তাঁকে প্রণাম কর। তাঁর এই মধুর প্রশান্তির মাঝে যেন কোলাহলের আবর্ত এনে পঞ্চিল না করে তুলি।

(প্রথমে মুবরাজ ও পরে সকলে তরবারি নামাইয়া প্রণাম করিল। কেবল বয়স্য অয়স্কান্ত বসিয়া হাঁপাইতে লামিল।)

্রএ কি ! বয়স্য অয়স্কান্তের মুখে এমন বায়স–কান্তি ফুটে উঠেছে কেন ? আরে, এখন ত নির্ভয় হলে এই আনন্দ সরসীর তীরে এসে।

অয়স্কান্ত

হাঁপাইতে হাঁপাইতে) যুবরাজ। আমাকে এক্ফুণই আমার স্ত্রীর

কাছে পাঠিয়ে দিন।

**মদনকুমার** 

: স্ত্রীর কাছে ? এখনই ?

অয়স্কান্ত :

: গ্রা যুবরাজ, এখনই ! আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আমি অত্যন্ত অপরাধ করে এসেছি সেই দেবীর কাছে

(উদ্দেশ্যে প্রণাম) !

মদনকুমার অয়স্কান্ত : কি বলছ তুমি বন্ধু? তুমি পথক্লেশে পাগল হয়ে গেলে নাকি?

যুবরাজ, পা গোল নয় যুবরাজ, পেট গোল হয়ে উঠছে।
দেখছেন না রাজপ্রাসাদের গম্বুজ—মন্দিরের চূড়ো—হাতির
হাওদা—কামারের হাপর হয়ে উঠল হাপানীর বেমোয়! বাপ!

হাওদা—কামারের হাপর হয়ে ড১ল হাপানার বেমোর ! বাপ ! এর নাম শিকার ! তাও যদি কিছু শিকার পাওয়া যেত, শিকার ত হল ছাই, হল শুধু কষ্ট স্বীকার ! চড়াই আর উতরাই, ওঠা

আর নামা করতে করতে পেট হয়ে উঠল পটহ !

মদনকুমার

 শিকার যে পেলাম না তার জন্য দায়ি তুমি। তোমার জন্য কেউ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারিনে। দুক্রোশ পথ এসে দেখি, তোমার ঘোড়া গদাইলম্করী চালে ঢিকুতে ঢিকুতে আসছে সবার পিছনে।

অয়স্কান্ত

় যুবরান্ধ ! যে যাই বলুন, ঘোড়া ত ঘোড়া আমার ঘোড়া, আমাদের সব ঘোড়াকে আমার ঘোড়া খেদিয়ে নিয়ে যায়। আমার পঙ্খীরাক্ষ ঘোড়ার ভয়েই না আপনাদের ঘোড়া এমন করে ছুটতে থাকে। কত কষ্টে আমার খোড়াকে থামিয়ে রাখি, বলি, যাক না বাবা, ওরা বড় ভয় পেয়েছে; ওদের যেতে দে !

রুদ্রকুমার

কিন্তু বয়স্য দা, বৌ–ঠাকরুনের কাছে কেন যেতে চাচ্ছিলেন, তা ত বললেন না ?

অয়স্কান্ত

আরে ভাই, আমি যেদিন শিকারে আসি, তার আগের দিন বৌ—এর সাধভক্ষণ উৎসব ছিল, দোতলায় উঠে আসতে তার অবস্থা দেখে হেসেছিলাম, আজ্ব তোমার বৌঠান এখানে থাকলে হয়ত জিজ্ঞাসা করতেন, হ্যা গো, তোমার সাধভক্ষণ কবে? (সকলের হাসি)

মদনকুমার

এই তিনদিন ধরে সত্যি সচ্যিই শুধু কন্ট স্বীকারই হল, কোনো
শিকার পাওয়া গেল না। যাক, জ্ব্যোৎসা—ধোওয়া এই অপূর্ব
বনশ্রী আর এই কমল দিঘি দেখে পথের সমস্ত ক্লান্তি আমার
জুড়িয়ে গেছে। আজ রাত্রিটা এইখানেই তরুতলে লতা—কুঞ্জের
ছায়ায় শুয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক। কী বল সেনাপতি? সখা
অক্ষুক্রান্তের কী মত?

<u>অয়স্কান্ত</u>

: আজে, যদি কাছে শ্যাওড়া গাছ না থাকে, আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি। এই তিনদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চোখ-মুখ হয়ে গেছে বাকুড়ার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের মত, পেট হয়ে গেছে মাড়োবারের, পা ফুরে হয়ে গেছে উড়িষ্যার, পেটের ভিতর ঝগড়া করছে মাদ্রাজি। আমি একেবারে আন্তর্জাতিক পুরুষ হয়ে পড়েছি! এখন একটু ঘুমুতে না পারলে প্রাণ চলে যাবে চিত্রগুপ্তের দেশে— –দেহ নিয়ে টানবে শ্যাওড়া গাছের পেত্নি। (ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন)

কদ্রকুমার

আচ্ছা বয়স্যদা, পেত্নি নিয়ে যে ঘর করে, তার এত পেত্নির ভয় কেন ? তা ছাড়া তোমার শৃশুরালয়ও ত পেত্নিতলা গ্রামে আর মামার বাড়ি শেওড়া-ফুলিতে। কাজেই শেওড়া গাছ বা পেত্নিকে ত তোমার ভয় করার কথা নয়।

অয়ন্কান্ত

তুমি থাম ত হে ছোকরা। তুমি শুধু মানুষ জবাই করতে শিখেছ। মানুষকে পোষ মানানোর গুরুভার কখনো বহন করেছ? ব্যস্কর পুরুষই নারীকে বয়ে বেড়াতে পারে সংসারে। যুদ্ধে তোমার শোভা যেমন তোমার কোমরের তলোয়ার, তেমনি সংসার–যুদ্ধে পুরুষের শোভা তার কাঁধের স্ত্রী, বুঝেছ?

মদনকুমার

আঃ, এমন রাত্রিটা তোমরা কচকচিতেই কাটিয়ে দিলে। তার চেয়ে কেউ খোঁজ করে দেখতে পার কোথাও দু'চারটে নর্তকী পাওয়া যায় কিনা—যারা তাদের নাচে ও গানে পানসে চাঁদের জ্যোৎস্লাতে ঘন সুরার নেশা ঘনিয়ে ভুলবেশ

অয়স্কান্ত : এই জঙ্গলে নর্তকী খুঁজতে হলে আকাশে জাল ফেলে দুচারটে

পরি ধরা ছাড়া ত আর উপায় দেখিনে যুবরান্ধ। গভীর অরণ্যের দু'দশ যোজনের মধ্যেও জন–মনিষ্যি আছে বলে ত মনে হয়

না। তা অভাবে যখন সবই চলে আমাদেরই বা চলবে না কেন?

মদনকুমার : (হাসিয়া) অর্থাৎ?

অয়স্কান্ত : অর্থাৎ নর্ত্রকীর বদলে নর্ত্তকার নাচ দেখুন, যুবরাজ। সৈনিকগুলো

সব এরই মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে আরম্ভ করেছে—ওদের

খুঁচিয়ে তুলে নাচবার হুকুম দিন।

রুদ্রকুমার : তা মন্দ হবে না, যুবরাজ। অন্তত খানিক হল্লোড় করা যাবে ত।

অর্ধেক রাত ত এমনি কাটিয়ে দেওয়া যাক। (ঘুমন্ত সৈনিকদের)

এই-এই-সব ওঠো--উঠে পড় সব--বাঘ বাঘ।

(সকলে শশব্যন্তে "এা–এ।–কি বাঘ। বাড়ি কোথায় ? বয়েস কত ?" ইত্যাদি শব্দ করিয়া বিচিত্র মুখভঙ্গি করিয়া জাগিয়া উঠিল)

অয়স্কান্ত : এই আবাগের বেটা ভূত সব ! বাঘ নয় বাঘ নয়—ভয় নেই—

জাগ জাগ ! তোদের নাচতে হবে।

**সকলে : নাচতে হবে** ?

রুদ্রকুমার : হাঁ্য, নাচতে হবে। বাঁচতে যদি চাও সবে, আজ্ঞ নাচতে হবে।

অয়স্কান্ত : গাইতে হবে, কাশতে হবে, হাঁচতে হবে, গোঁফ দাড়ি সব চাঁচতে

হবে !

রুদ্রকুমার : আলবং ! নাচতে হবে ! নাচতে হবে !

অয়স্কান্ত : ওরে তোদের ভয় নেই। আমি আগে আপে নাচব, গাইব, ভাব

বাতলাব, আর তোরাও তারই অনুকরণে গাইবি, নাচবি,

ভাবভঙ্গি করবি, বুঝলি?

মদনকুমার : আচ্ছা। তা হলে আর দেরি নয়, নাচ শুরু হোক।

অয়স্কান্ত : (উষ্ণীষ খুলিয়া উড়ানি করিল—অন্যান্য সকলে তাহাই করিল-

–নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া) আমার নাম পাত্লিজ্ঞান, ওরা গায় ক্ষীণতনু যৌবনভার বইতে নারে, আমি গাইব পাত্লি কোমর

ভুঁড়ির ভার বইতে নারে ! আচ্ছা, এইবার সব গান ধর !

#### 🕟 গান

মোদের মর্দানা চঙ নাচা মোদের মর্দানা চঙ নাচা। (ওদের) আছে শাড়ির আঁচল মোদের আছে কোঁচা কাছা॥ প্ররা বাঁকার ভূরু, মারে চোখ, নাড়ে ঘাড়,
আমরা চোমরাই গোঁক দেখাই বন্ধিম হার্টুর হাড়,
প্রদের আছে বেণী মোদের আছে দাড়ি
প্ররা ঢুলায় মাজা আর আমরা ভূড়ি নাড়ি
(প্রদের) কণ্ঠ যেন কোকিল মোদের কণ্ঠ হাড়িচাচা॥

(হঠাৎ সকলের হাসির হয়োড় কমিয়া আসিল, সকলে হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া যেন কোন মায়ার প্রভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। এই নিদ্রা আসিবার পূর্ব হইতেই বেণু বীণা ইত্যাদির ঘুম–আসা অলস সুর বান্ধিতেছিল এবং ইহারা তস্তাচ্ছন্ন হইবার সাথে সাথে কমল–দিঘিতে ঘুমপরি ও বন্দনপরি গাহিয়া উঠিল—বন-বালিকারা সাথে সাথে চাপা গলায় গাহিতে লাগিল।)

#### গান

ঘুম আয় ঘুম, ঘুম ঘুম ঘুম। আকাশ বাতাস জল ধন উপবন সব হোক নিক্ষুম॥ শান্ত হোক সব অশান্ত কলরোল রে পথিক! জীবন পথের ক্লান্তি ভোল নয়নে লাগুক সুখস্বপনের কুছুম॥

স্থপনপরি

5.27

: (মুদিত যুবরাজকে দেখাইয়া) কী অপরূপ রূপ দেখেছিস ঘুমপরি?

#### গান

এরই লাগি তপস্যা কি করে আঁধার রাতি॥ সই দেখ লো চেয়ে রূপ সায়রে ছলে এ কোন বাতি লক্ষ চাঁদের জ্যোৎস্থা হেথা কে রেখেছে পাতি?

ঘুমপরি

: সত্যিই স্বপনপরি ! এই পৃথিবীর পাঁকে এমন নন্দন পারিজাত কেমন করে ফুটল তাই ভাবছি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

#### গান

যেন দুখ সাগরের ননী দিয়ে তৈরি লো এর গা পৃথিবী কি শিউরে ওঠে এ রাখে যখন পা।

স্বপনপরি

: তা হলে তুমিও মরেছ?

ঘুমপরি

: তুমিও মরেছ মানে, "আমি ত মরেইছি সাথে সাথে তুমিও

মরেছ," এই ত ?

বন-বালিকাগণ

: আমাদের কথা বন-দেবতাই জ্ঞানেন।

•

#### গান

তুমি কে গো (কে কে কে)

তুমি মোদের বন-দেবতা॥ আমরা বনশ্রী—তোমার পৃজ্ঞারিণী ধ্যান–রতা

হে বন-দেবতা॥

১মা আমি মালতি মুকুল আমি ব্যাকুল বকুল ২য়া

মোরা গুণহীনা অশোক পলাশ শিমূল ৩য়া, ৪র্থ, ৫মা

৬ঠা আমি জলের কমল (আঁখি জলের কমল)

আমি মাধবীলতা ৭মা

আমি গিরিমল্লিকা ৮মা

আমি হাসাহানা ৯মা

আমি ছোট ডুমো ফুল রই চির অব্দানা ১০মা **22**割 আমি ঝর্নাধারা কেঁদে কেঁদে বয়ে যাই।

১২শী আমি দিনের ভাদ্র–বৌ চাঁদের কুমুদ আমি পাখির গান বনভূমির কথা।। ১৩শী

, ঘুমপরি ওলো বনের মেয়ে ! তোরা ফুল আনতে পারবি—অনেক ফুল

চাই—সেই ফুল·দিয়ে এই সুদরকে সাজাব।

আচ্ছা তাই হবে। যা তোরা ফুল আন। স্বপন্পরি

(সোৎসাহে) চল ভাই ফুল আনি—চল আমাদের বন–দেবতাকে সকলে

সাজাব।

(নৃত্যের ভঙ্গিতে একে একে চলিয়া গেল)

ওদের আসার আগেই আমাদের মাঝে একটা রকা হওয়া ঘুমপরি

দরকার। একে কে নেবে, তুমি না আমি?

ছি ছি ঘুমপরি, তুমি এই মানব–পুত্রকে ভালোবেসে পরির কুলে স্বপনপার

> কলঙ্ক দেবে ? আমি ওকে কখ্খনো ভালোবাসি নি—বাসব না। মানুষকে আমি ঘৃণা করি, মাটিতে ওদের জন্ম, ওদের বাইরে ভিতরে ধুলার আবর্জনা। তুই যদি চাস ওকে নিতে পারিস। কিন্তু আমি আছই গিয়ে পরির দৈশে রটিয়ে দেবো তোর কলঙ্কের কথা। তুই আর জীবনে পরিদের মাঝে মুখ দেখাতে

পারবি নে। ইন্দ্রসভায় নাচতে পারবি নে।

: মুখ দেখাতে পারব না কিন্তু এ মুখ ত দেখতে (কতকটা ঘুমপরি

স্বগতভাবে) কিন্তু পরির দেশ ত আমার কাছে হবে নিষিদ্ধ। তখন এই পৃথিবীতে—না না, একে মাটির গন্ধ তাতে দিনের স্বপনপরি

 $\mathcal{F}_{i,j}(x)$ 

আলোক সইতে পারব না। শুকিয়ে যাব, মরে যাব। আচ্ছা ভাই স্বপনপরি, এই সুন্দরের পাশে শোভা পায় এমন সুন্দরী

তুই দেখেছিস?

কেন বলত ?

ঘুমপরি : আমার প্রয়োজন আছে, মদি তার দেখা পাই তার কাছে রেখে

দেখি, কে বেশি সুদর। দেখি পৃথিবীতে এর চেয়ে সুদর মানুষের

সৃষ্টি হয়েছে কি না।

#### গান

ওলো এক চাঁদকে সৃষ্টি করে বিধির পুঁক্তি শেষ এই চাঁদের পাশে চাঁদ শোভা পায় আছে সে কোন্ দেশ !

স্বপনপরি : আমি এমন সুন্দরী দেখেছি যাকে দেখে মনে হবে বিধাতার বিলাসলক্ষ্মী। বিধাতা-পুরুষ তাকে তাঁর মনের সকল মাধুরী দিয়ে রচনা করেছেন।

#### . গান

এ তো একা চন্দ্রমণি সে মানিকের ডালা।
এ সারা বনে একটি কুসুম, সে কুসুমের মালা॥
হাসলে কন্যা ফুটে ওঠে পৃথিবীতে ফুল
সে কাঁদলে পরে ভেঙে পড়ে সাড সাগরের কূল
ইন্দ্রলোকে দেখেনি কেউ তেমন দেব–বালা॥

ঘুমপরি : অসম্ভব ! বাতুলের কথা। তা যদি হয় আমি এর ওপর আমার

সমস্ত দাবি **ছে**ড়ে দেবো।

স্বপনপরি : সত্যিই?

ঘুমপরি : সত্যি সত্যি তিন সত্যি। এই ফুল ছুঁয়ে শপথ করছি।

স্বপনপরি : আমিও চাঁদের দিকে চেয়ে শপথ করে বলছি, সে যদি এর চেয়ে

সুদর না হয় আমিও এর ওপর সমস্ত দাবি ছেড়ে দেবো।

ঘুমপরি : বেশ, তা হলে চলো একে উড়িয়ে নিয়ে যাই সেই দেশে কিন্তু

কোথায় সে দেশ ? তার নাম কি ?

স্বপনপরি : এখন বলব না সে দেশের নাম—্তারও নাম। সে দেশে পৌছে

তার পাশে একে রেখে জাগিয়ে দিলেই সব জানতে পারবি। কিন্তু আমি যে পথে যেতে বলব কোনো প্রশু না করে সেই পথে

যেতে হবে। কেমন রাজি ?

## মধুমালা :

ঘুমপরি

: রাঞ্চি। তা হলে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো, বনের মেয়েরা দেখলে

আর ছেড়ে দিতে চাইবে না।

স্বপনপরি

: দাঁড়া, আমার ময়ুরপুৰিষ বিমানকে স্মরণ করি, সে এলে দুজনে

ওকে তাতে ওইয়ে নিয়ে যাব।

## স্কপনপরির গান

আয় আয় মোর ময়ুর বিমান আকাশ নদী বেয়ে। ফুল ফোটানো হাওয়ায় ভেসে চাঁদের আলোয় নেয়ে॥ (ময়ুর বিমান মধুর শব্দ করিয়া জাসিয়া পৌছিল। ফুলপরিরা কুমারকে সেই বিমানে লইয়া গাহিতে গাহিতে উড়িয়া গেল।)

## স্বপন্পরির গান

সোনার খাটে খুমার কন্যা রূপার খাটে কেশ ময়ূরপতিখ যাও উড়ে সেই মধুমালার দেশ।

বুমপরি

1.5

parties so

: কি বললি? তার নাম মধুমালা? কি মিষ্টি নাম?

## স্বপনপরির গান

তার নামের চেয়ে রূপে শব্দি অনেক বেশি মউ নব লক্ষের মালা পাবে সে হবে যার বউ তারায় অরায় ছড়িয়ে আছে তারি রূপের রেশ " মযুরপদ্যি যাও উড়ে সেই মধুমালার দেশ॥

💉 (পটপরিবর্তন—মধুমালার প্রাসাদ সাগরপুরির মধ্যে)

# ষিতীয় অঙ্ক

রাত্রি তৃতীয় প্রহর—চারিদিকে সমুদ্রের জল-কল্পোল—মাঝে সন্দ্রীপ—তারই কুলে মধুমালার সোনার প্রাসাদ। প্রাসাদের চারিপার্ছে ভীমাকৃতি প্রহরী মুক্ত তরবারি হক্তে পায়চারি করিতেছে। নিশুতি রাত্রের কালো ছায়ায়—ঢাকা সেই প্রাসাদ যেন জল-দেবীর বিলাসপুরী বলিয়া মনে হইতেছে। উপরে পরিদের ময়ুরপিছিব—রথের শব্দ ভ্রমরগুঞ্জনের মতো ভনাইতেছে—নিচে জলোচ্ছাস সংগীতের মধ্যে দূরগত ঘুমহারা পাখির শ্রান্ত কন্তব্ধন—(এইরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারিলে ভাল হয়)। পুরীর ছব্রিশ প্রাচীর সাত্তমহলা তের কুঠরীর পারে মধুমালার শয়নকক্ষ। শয়ন শিয়রে তিন সারি ঘৃত প্রদীশ। তের মাক পালক্ষে মধুমালা অঘোরে ঘুমাইতেছে। সাগত—তীরে এক নৌ—সেনা গান গ্রাহিতে গাহিতে তরী বাহিয়া চলিয়া গেল।]

## নৌ-সেনা বা মাঝির গান

7

1. 8 1

নিঝুমে নিদ্রা যায় রে মধুমালা ব্রাজার ঝিয়ারি যায় নিদ্রা নিদ্রা যায় রূপের কেরারি রে মধুমালা রাজার ঝিয়ারি।। ঝলমল করে কন্যার এলোকেশ পালক্ষে লুটায় রে ভার আলুথালু বেশ ফুল শব্যায় ঘুমায় যে চাদের পিয়ারি রে মধুমালা রাজার ঝিয়ারি॥

(অদ্রে বুমপরি ও স্বপনপরির গান শোনা গেল) বুম আয় বুম আয় বুম বুম বুম মধুমালার দেশ বুমে নিশুতি নিঝ্ঝুম।

(দেখিতে দেখিতে হাই তুলিয়া সকল প্রহরী দাস-দাসী ঘুমাইয়া পড়িল। মদন-কুমারের পালছ লাইয়া ঘুমপরি ও স্বপনপরি মধুমালার পালছের দক্ষিণে রাছিল—অমনি হাজারো সাপ হাজারো ফণাতে মাণিক-প্রদীপ দ্ধালাইয়া দিল। অসম্প্ত-কেল— বেল রাজকন্যা মধুমালা অঘোরে ঘুমাইতেছে দেখা গেল। ক্কন্যার সিথিতে পাটিতে ফুল, ফুল-ঢাকা সারা অঙ্গ গায়"। শতদলের পাপড়ি দিয়ে বিছানা শয্যা। মুমপরি নিমেধহারা নয়নে সে রাপসুধা পান করিতে লাগিল। আহ্যুর মুখে কথা নাই। স্বপনপরীর গান—)

#### সাল :

ভোরের তরুণ জ্বরুণে আর পূর্ণিমার চাঁদে
পাশপালি শুয়ে লো দেখ এক শয্যায় কাঁদে।
রাজার কুমার গড়া যেন ভোরের জালো দিয়ে
রাজকন্যার সৃষ্টি যেন পদ্ম পাপড়ি নিয়ে
আমি) দেখি সুদর বিধাতারে এই দুই রূপের ফাঁদে॥

স্বপনপরি ঘুমপরি : (ঠলিয়া) ঘুমপরি ! ঘুমপরি ! তুই ঘুমুচ্ছিস নাকি ?

 (দুই হাতে চোখ কচ্লে) বোন স্বপনপরি, আজ নয়ন আমার সার্থক হল। আমার রূপের তৃষ্ণা মিটল। এ রূপের দুই ডালা নিঠুর বিধি কোন্ প্রাণে ঠাই করে রেখেছিল, তাই ভাবছি।

#### গান

কী অনল ছলে লো সই কী অনল ছলে
নয়ন ভরল জলে লো সই আমার হিয়ার তলে
কী অনল ছলে।
(আমি) উদাসী পাগল হয়ে না ত্যজিলাম কায়া
এই টাদের মুখে পড়ল আমার রাহুল প্রেমের ছায়া
মোর বুকের মাঝে সাত সিদ্ধুর এ কি ঢেউ উথলে
কী অনল ছলে।।

স্বর্ণনপরি

: কে জিতল ?

ঘমপরি

: তুই ! আমারই হার !

াসন

আর্মি হেরে এবার নেবো লো সই বঁধুর গলার হার।

স্থপনপরি.

ः না, জুইই ব্রিতেছিস, আমার হার

গান

হার মেনে তুই ব্বিতবি ওলো হবে না তা আর॥

ঘুমপরি 🚊

: শুধু হার হলো না লো, গলার হার হলো—এই দুঃখ এই বেদনাকে গলার হার করে চল দেশে দেশে কেঁদে বেড়াই।

ঘুমপরি

: কাঁদতে তো হবেই তার আগে যার কাছে আমাদের হার হলো তার সঙ্গে আঁখিতে আঁখিতে রাখি বেঁধে দিয়ে যাই, তবে না বেদনার পাত্র কানায় কানায় পুরে উঠবে। ওদের জাগিয়ে দিয়ে

্অ্যুড়াল থেকে দেখি ওরা কি করে।

স্বপনপরি

্রান্দে (ফুলের পাখা দিয়ে বাতাস দিল)
: ওরে হতভাগী ! করলি কি, এদের যে যাকে দেখবে সেই যে
উদাসী হয়ে যাবে !

. . . .

িবলিতে বলিতে খুমের ঘোরে মদনকুমারের একখানা হাত মধুমালার গায়ে আসিয়া পড়িল। মধুমালা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া পার্থে নিদ্রিত রাজপুত্রকে দেখিয়াই শিয়র হইতে তরবারি লইয়া রাজকুমারের বক্ষের উপর ধরিল—ধরিয়াই নিদ্রিত কুমারের সুন্দর মুখখানি দেখিয়া শিহরিয়া ঝনঝনাং শব্দে তরবারি দূরে ফেলিয়া দিল—সেই শব্দে রাজপুত্রও চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়াই সম্পুরে সৌন্দর্যের প্রতিমা রাজকন্যাকে দেখিয়া অভিভূতের মত নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল।

মধুমালা 📑

: কে ? কে তুমি, চোর ? দেব হও, দানব হও কিংবা অন্য কোনো

জন হও সুদর মুখে সত্য পরিচয় দাও। মদনকুমার : আমি ?–আমি–

પામ :-પામ-.

(রাজপুত্রের চোখে জল দেখা দিল)

মধুমালা

ইয়া, তুমি। কোপায় তোমার দেশ, তোমার নাম কি ? তুমি সাত সাগর সাত শ' প্রহরীর পাহারা এড়িয়ে কেমন করে এখানে এলে ? তুমি মায়াবী, তুমি জাদুকর, তুমি চোর ! এর প্রতিফল মৃত্যু।

(মধুমালা দৃষ্ট হাসি লুকাইল অন্যদিকে চাহিয়া)

মদনকুমার : আমি সত্য বলছি—আমায় বিশ্বাস কর দেবী, আমি চোর নই— দেব নই মায়াবী নই—আমি এই পৃথিবীরই মানুষ। আমি

কাঞ্চননগরের যুবরাজ—আমার নাম মদনকুমার। আমার পিতার নাম রাজাধিরাজ দশুধর। আর তুমি—তুমি কে? আমি স্বপ্নে

চাঁদের দেশে এসেছি? তুমি চাঁদের দেশের রাজকন্যা?

মধুমালা : (বালিকার মত চঞ্চল হাসি হাসিয়া ফুলের পর ফুল ছড়াইতে

ছড়াইতে বলিতে লাগিলেন) আমার নাম মধুমালা—আমি সন্দ্বীপের রাজকন্যা—আমার পিতার নাম মহা–রাজাধিরাজ

তাম্বুল।

(রাজপুত্রও এইবার নির্ভয়ে হাসিরা উঠিলেন)

মদনকুমার : কিন্তু, আমি এখানে এতদূরে তোমার দেশে এই সাগর–ঘেরা

দ্বীপে এলুম কি করে? আমরা বোধ হয় স্বপু দেখছি, না?

মধুমালা : স্বপুই যদি হয়—তবে এ মধুর স্বপুকে মধুরতর করে নিতে বাধা

কি বন্ধু ? একটু পরেই ও স্বপু যাবে টুটে—দিনের ফুল উঠবে ফুটে—তুমি চলে যাবে তোমার দেশে আর—আর আমি কাঁদব

ঐ সাগরের সাথে চিরদিন চিররাত্রি।

মদনকুমার : না, না, ও কথা বলো না ! (ইতি ধবিতে গিয়া পিছাইয়া

আসিল) আমাদের এ রাত্রির আর শেষ হবে না, স্বপু আর টুটবে

না—সেই আশার কথা বলো ি

মধুমালা : তুমি কাছে এসে চলে গেলে কেন? ধরো, আমার, হাত ধরো,

আমার বুক কাঁপছে। মাঝে মাঝৈ সমুদ্রের গাঙ্জ-চিল সিন্ধুকপোত ডেকে উঠছে আর আমার মনে হচ্ছে এখনই বুঝি প্রভাত হয়ে যাবে। (বাতায়নে গিয়ে) ঐ দেখ, এখনো শুকতারা ওঠে নি—

ধরো, আমার হাত ধরো।

(রাজপুত্র হাত ধরিলেন। অশ্রুমুখি মধুমালা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।)

মদনকুমার : তুমি এত কাঁপছ কেন ? এই যে আমি তোমার হাতের কাছে—

আমায় হতে দিয়ে ধরো।

#### গান

.(তোমার)

8-11

ंग ३ - इन्द्र

• 35

চন্দন রং উত্তরীয় মেঘডস্বুর শাড়ি কাজল-বরণ কেশ কন্যা চল আমার বাড়ি॥ চির হয়ে কি নেমে এল চঞ্চল বিজ্বলি ফুটল কি আজ তোমার দেহে পূর্ণ চাঁদের কলি। রতি কি আজ নেমে এল পতিরে তার ছাড়ি কন্যা চলো আমার বাড়ি॥

## মধুমালার গান

সাগরে কি ফিরে এলে নীল সাগরের চাঁদ?
তাই কামার জোয়ারে তার ভাঙল কূলের বাঁধ।
দূর আকাশের লক্ষ তারা
চেয়ে আছে তন্দ্রাহার।
তারা তোমার রূপ নিয়ে কি করে কাড়াকাড়ি
কুমার! পাক আমার বাড়ি।

মধুমালা

: দেখ কুমার ! সাত সমুদ্র সাত শ' প্রহরীর চোখ এড়িয়ে সাত– ছত্রিশ তের কুঠুরি পার হয়ে তুমি যখন বিধাতার বর হয়ে এসেছে—তখন—

(व्राक्कनग्रा लक्काग्र हूপ कविलन)

মদনকুমার

: थाम्र्ल क्न ? वला वला कि वल्हिल, वला। वला।

মধুমালা

: (নৃজ্জা–বিজ্ঞড়িত স্বরে) এ সেই লীলা রসিক বিধাতা পুরুষেরই

মদনকুমার

ইঙ্গিত যে তুমি আমার বর হও।
: আমি ? আমি—তোমার বর হব?

মধুমালা

: (ব্যাকুল স্বরে) কেন? কেন তা হয় না?

মদনকুমার

: তোমার এই অপরূপ রূপের মালা যার গলায় শোভা পাবে—

মধুমালা

তাকে বোধহয় বিধাতা আন্ধও সৃষ্টি করে উঠতে পারেন নি।

: তুমি কি তোমার নিজেকে কোনদিন দেখেছ? দেখলে এ কথা
বলতে না। এই নাও আমার অঙ্গুরি—তুমি নাও, তোমার অঙ্গুরি
আমায় পরিয়ে দাও। এই নাও আমার নবলক্ষের রত্নহার—তুমি
দাও তোমার ঐ পদ্মমদির মালা।

(মালা বদল। অপর কক্ষে উলুধ্বনির শব্দ)

মদনকুমার

ওকি, উলু দেয় কে?

মধুমালা

: (হাসিয়া) আমার শুকসারি। কিছু দিন আগে আমার দিদির বিয়েতে উলুধ্বনি শুনে ওরা পুরুষ নারীকে কাছাকাছি দেখলেই উলুধ্বনি করে ওঠে।

মদনকুমার

: মালা । প্রিয়া । অঙ্গুরি যদি নিলে, মালা যদি দিলে, তোমার গায়ের চন্দন–রং চাদর আমায় দাও, আমার ধানী রঙের চাদর তুমি নাও। (গুন্গুন্ সুরে গান)

, **शन**् , , , , , ,

আহা ! সুশীল নীরশ্বে ঢাকিল অরুণ শীহারে:ঢাকিল শশী

## মধুমালার গান চন্দন মেখে শুকতারা হাসে মোর বাতায়নে বসি।

মধুমালা

: এ কি ! এ কি ! ঐ দেখ, শুকতারা উঠেছে পূর্ব-তোরণে ! আমায় জড়িয়ে ধর, একেবারে প্রাণের কাছে লুকিয়ে রাখ, তুমি চলে যেয়ো না—তুমি যেয়ো না !।

( বলিতে বলিতে মধুমালা পালঙ্কে ঘুমে অভিভূত হইয়া লুটাইয়া পড়িল—মদনকুমারও তাহারই পার্বে ঘুম বিষ্ণুড়িত নয়নে লুটাইয়া পড়িল )

দুমপরি

: আমি ওদের চোখে ঘুম দিয়েছি—আর দেরি নয়—মালা কেঁদে বলছিল "তুমি যেয়ো না", কিন্তু গুদের যেতেই হবে !

#### গান

পূর্ব সাগরে ডুব দিয়ে ঐ সোনার রবি উঠল রে। রাতের চোখের অক্ট করে কুসুম হয়ে ফুটুল রে॥ মাত্রী গুরে মেতে হবে গভীর ব্যথা পেতে হবে তাই মিলন রাতের বালুর মালা জ্বাগরণে টুটল রে॥

স্বপনপরি

17 1982

: না, না, ওদের মাঝে এই বিরহের যবনিকা ফেলে দিস্ নে ঘুমপরি। আমি এখনও যেন শুনছি মধুমালার করুণ মিনতি—

#### ্গান

তুমি যেয়ো না তুমি যেয়ো না মিলনের সাধ না মিটিতে চাঁদ বিদায় চেয়ো না চেয়ো না ॥ শোনো গো আমার বক্ষের মাঝে সাত সাগরের ক্রদন বাজে, জোয়ারের তরী এখনই বন্ধু ভাঁটার স্রোতে বেয়ো না॥

ঘুমপরি

বিরহের আগুনে পুড়ে ওদের প্রেমের সোনা খাটি হবে সই, চল্ আর দেরি করিসনে। দাঁড়া তার আগে ওদের পালঙ্ক বদল করে নিই।

পালম্ব বদল করিতে করিতে গান

ঘুম যবে ভাঙবে কন্যা—স্বপন যাবে টুটে

সুখ স্বপন যাবে টুটে।

ফুল-শব্যার ফুটবে কাঁটা প্রভাত বেলা উঠে

পোলক মধুরপতিরতে লইয়া উঠিয়া গেল—পটপমিবর্তন—আবার দেই হিমালয়ের সানুদেশ দেখা পেল। তথন রক্ত-**আঁ**মি তরুণ অরুণ জাধিয়াছে—তারই রঙে হিমালয়ের চূড়ায় রঙের আবির খেলা চলিয়াছে। পরি দুইন্ধন রাম্বপুত্রের পালক যেখানে ছিল সেইখানে রাখিয়া দিল।)

স্বপনপরি

ঘুমপরি । তুই কি আর ইন্দ্রসভায় স্বর্গপুরীতে ফিরতে পারবি ? যে তরুণ অরুণকে তাঁবুতে রেখে এলি, তারই মায়া পূর্ব তোরণে চুপু করে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

তুশ্য করে অনুস শাভ়রে আছে। (হই হই শব্দে রাজার প্রহরীরা জাগিয়া উঠিল—তাবুতে প্রভাতী সানাই—কাড়ানাকাড়া বাজিয়া উঠিল।)

রস্রকুমার

: কুমার ! বন্ধু ! বহুক্ষণ হলো প্রভাত হয়েছে, ওঠো।

মদনকুমার

(জাগিয়া উদ্ভান্তের মত চারিদিকে চাহিয়া) এ কোথায় ? এ

<u>রুদ্রকু</u>মার

আমি কোথায় এসৈছিঁ? আমার মধুমালা—মধুমালা কই?

: (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) তোমার বুঝি এখনও স্বপ্লের ঘোর কাটে নি! কোথাকার কে মধুমালা? (আবার হাসিয়া

উঠিল)

মদনকুমার

: হাঁা, আমার মধুমালা ! সদ্বীপের রাজকুমারী, কাঞ্চননগরের বধুরানি, আমার প্রির মধুমালা ! কে-কে আমায় এখানে আনলে ? কোথায় সেই সাগর-ঘেরা দ্বীপ ? কোথায় তার সেই সাগর তীরের সোনার পুরী ? তুমি—তুমি কে ? তোমাকে ত আমি চিনি নে। মধুমালা ! মধুমালা !

(রাজপুত্র উদ্ভ্রান্তের মত ছুটিয়া যাইতে চাহিলেন)।

ক্রদ্রকুষার

: (রাজ্বকুমারকে ধরিয়া ফেলিয়া) বন্ধু! রাজপুত্র! আমি—আমি তোমার সখা রুদ্রকুমার—তোমাদের সেনাপতির পুত্র—আমায় চিন্তে পারছ না?

মদনকুমার

: (খানিক উন্মাদের মত শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া) তুমি? সখা তুমি? তুমি এখানে কি করে এলে? এর চারিধারে মহাসিদ্ধু গভীর গর্জনে নৃত্য করছে—দ্বারে দ্বারে যমদূতের মতো প্রহরী। চুপ—আন্তে—শুন্তে পেলে আর আন্ত রাখবে না—হয় হত্যা করবে—না হয় পাষাণ কারাগারে নিক্ষেপ করবে। রাজকন্যার এ ঘরে চন্দ্র–সূর্য পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্ত মধুমালা কোথায় গেল। আমার মধুমালা।

ক্রভক্ষার

: তুমি কি বলছ সৰা ? কোথায় মধুমালা ! কাল শিকার করতে এসে এইখানে রাত্রে শুয়েছিলে, তোমার কি কিছু মনে পড়ছে না ?

মদনকুমার 🖟

: শুয়েছিলাম মনে পড়ে, কিন্তু তারপর যে গেলাম আমার মধুমালার দেশে—সেইখানে শুকতারাকে সাক্ষী রেখে আমাদের

মালা বদল হলো—এই দেখো—এই দেখো তার গলার নবলক্ষের রত্নমালা—এই দেখো—তার অঙ্গুরি—এই দেখো তার চন্দন রং চাদর—দেখেছ—দেখেছ। কোপায় গেল আমার মধুমালা—আমার মধুমালা।

ক্রদ্রকুমার

তাইত ! এ কি ! কোন্ মায়াধরের খেলা ? মায়াপুরীতে আমরা শুয়েছিলোম—শুনেছি হিমালয়ের সানুদেশে অভিশপ্ত এক অরণ্য আছে—সেখানে এলেই লোকে নানারূপ মায়া দেখে— একি তবে সেই রম্য কানন ? হে দেবাদিদেব শঙ্কর আশুতোষ ভোলানাথ, রক্ষা করো—আমরা অজ্ঞ নিরপরাধ—না জেনে যদি পাপ করে থাকি, সর্ব-পাপ-হর, তুমি ছাড়া কে তা ক্ষমা করবে ?—এ কি ! এ সোনার পালন্ধ কার ? এ পালন্ধ ত এখানেছিল না। অয়স্কাস্ত ! অয়স্কাস্ত !

অয়স্কান্ত

সব দেখছি বন্ধু, সব শুনছি আড়ালে দাঁড়িয়ে। অয়স্কান্ত পয়ন্দিনী কামধেনু নয় যে দুইয়ে যা চাইবে তাই পাবে। ব্রঞ্জে চন্দ্রাবলীর ক্র্প্তে শ্রীমদনমোহনের বসন বদলের কথা শুনেছিলাম, খাট বদলের কথা ত শুনি নি। আমাদের মদনকুমার তার চেয়ে তিন কাঠি উপরে উঠে গেলেন দেখছি—আংটি বদল, মালা বদল (আর চাদর বদল যখন হয়েছে, তখন আদর বদল না হয়েছে তাই বা কে বলবে ?) কিন্তু সব বদলকে হার মানিয়েছে পালক বদল। এখন অৰু বদল কলক-বদল কত কি বদল দেখবে দাদা ! চলো, এখানকার ডেরা যত শিগগির পার ওঠাও। দাঁড়িয়ে হা–হুতাশ করে কোঁনো লাভ হবে না। কাল রাত্রে এখানে এসেই আমার গা কেমন ছমছম করছিল—এ পরির আখড়া না হয়ে যায় না—নইলে বন এমন সাজানো-গোছানো হয়, দেখেছ ? বন ত নয় যেন অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ ! ওঠাও ডেরা— তারপর বাপ–মার নয়নমণি বাপ–মার কোলে ফেলে দাও! গিয়ে পাত্রী খোঁজ, চোখে যৌবনের রং লেগেছে—এখন যে কোনো বধূর মালাকে মধুমালা মনে হবে, চলো।

<u>রুপ্রকু</u>মার

 প্রহরী । (প্রশত প্রহরীর প্রবেশ) সৈন্যগণকে আদেশ দাও আমরা একনই কাঞ্চননগর যাত্রা করব। (প্রহরীর প্রস্থান)

অয়স্কান্ত

হায় হায়, শিকার করতে এসে বিড়ম্পনার আর অন্ত রইল না। রাজ্বকুমারের হাতের শিকার হতে পশুপক্ষী ত অস্বীকার করনই তারও বড়া রাজকুমার নিজেই শিকার হয়ে বসলেন। মধুমালা ২৮৯

# তৃতীয় অঞ্চ

[ কাঞ্চননগরের রাজপ্রাসাদ। ধূলিধূসরিত মলিনকান্তি উন্মাদ মদনকুমার বসিয়া উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দূরে চাহিয়া আছেন। আর রাজমহিষী পাটেশুরী তাহার গায়ে মাধায় নিবিড় স্লেহ হাত বুলাইতেছেন। পার্শ্বে পরিচারিকাবৃন্দ দাড়াইয়া—দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী।]

পাটেশ্বরী : বাবা। লক্ষ্মী সোনা মানিক আমার ! পালঙ্কে উঠে বসে—রাতদিন ধুলোয় গড়াগড়ি দিলে তো মধুমালাকে পাওয়া যাবে না।

মদনকুমার : হ্যা ! মধুমালা ! মধুমালা ! তুমি তাকে দেখেছ ? কিন্তু তুমি

কে ? তোমাকে দেখে আমার এত কানা পাচ্ছে কেন ? তোমাকে

যেন হারিয়ে ফেলেছি—কোথায় কোন বনে !

পাটেশ্বরী : (কাঁদিয়া ফেলিলেন) হায় আমার পোড়া কপাল ! তোর মুখে

একথা শোনার আগে কেন আমার মরণ হলো না ? কে সে রাক্ষুসী মধুমালা—যে আমার ছেলেকে এমন গিলে খেয়েছে—যার

মায়ার তুই তোর ম⊢কে চিনতে পারছিস নে। উঃ! ভগবান!

মদনকুমার : কে! মা? তুমি আমার মা? (ক্ষণিক একদৃষ্টে তাকাইয়া

সরোদনে মার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল) মা ! মা ! একি হলো আমার ? কেন এমন হলো ? সত্যি সত্যি মা, স্ক্রে মায়াবিনী, নইলে বারো বৎসর ধরে পাষাণপুরীর কারাগারে যে মা আমার

বক্ষে ধরে আমায় লালন–পালন করেছেন—এই পাঁচ বৎসর বাইরের আলোকে এসে তাকে আর চিনতে পারিনে ! সে সত্যই মায়াবিনী—তার চোখে মায়া—তার রূপে মায়া, তার হাসিতে

মধু, তার কান্নায় মধু, তার কেশে বেশে কথায় গানে মধু—তার মালায় মধু—সে মধুমালা ! মধুমালা ! আমার মধুমালা !

পাটেশ্বরী : (পরিচারিকাদের প্রতি) ছেলে আমার দিশাহারা ! তোরা দাঁড়িয়ে

দেখছিস কি হাঁ করে? আমার ছেলে রুঝি সং, না? দে, গোলাপ জলের ছিটে দে, মহারাজকে খবর দে। এখনও রাজবৈদ্য এলেন

না কেন?

মদনকুমার : (পরিচারিকাদের প্রতি) তোরা কে? মধুমালার সখি? মধুমালার

দেশের গান জানিস ?

জনৈক পরিচারিকা : মা ! কাল যুবরাজ সারারাত্রি সারাদিন 'মধুমালার দেশ' বলে যে

গানটি গেয়েছিলেন আমরা তা শিখে নিয়ৈছি—আমরা গাইব

সে গান?

পাটেশ্বরী : আহা ! গা না বাছা ! তোদের গান শুনে যদি বাছার আমার একটু

জ্ঞান ফিরে আসে।

## পরিচারিকাদের গান

কেউ বলতে পারো কোথায় আমার মধুমালার দেশ ?

[রাজকুমার উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ]

মদনকুমার : গাওঁ গাও আবার গাও কোথায় মধুমালার দেশ—

গান

কেউ বলতে পারো কোথায় আমার মধুমালার দেশ ? যার সাগর মাঝে স্বপনপরী মেঘ–বরণ বেশ মধুমালার দেশ ॥ কোন্ মধু বাসরে এসে

(তাঁরে) দেখেছিলাম রাতের শেষৈ (আমি) স্বপ্নে আজও দেখি তারি চন্দন-রং বেশ। মধুমালার দেশ॥

প্রথম শিকারে গিয়ে বিধল বিষের তীর—
সেই কন্যার কাজল মাখা ডাগর আথির।
তার নবলক্ষের মালা দোলে
দোল রে মোর প্রাণের তলে
আমি জ্বেগে দেখি স্বপ্লে–দেখা সেই চোখের আবেশ
মধুমালার দেশ॥

রাজা দণ্ডধর

(ব্যাকুল হয়ে অভিভূতের মতো) রানি ! পাটেশ্রী ! আমি আমার উপাস্য দেবতা মহাকালের প্রত্যাদেশ পেয়েছি। কাল থেকে সারাদিন সারারাত্রি তাঁর মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়েছিলুম—আমার একমাত্র বংশ—প্রদীপের কেন এ অবস্থা হলো জানবার জন্য। আজ সকালে স্বপু দেখলাম যেন মহাকাল বলছেন, "ওকে আজই সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে সাগর জলে ভাসিয়ে দে। মধুমালাকে নিয়ে সে আবার ফিরে আসবে।" রানি ! আজই—আজই ওকে পাঠিয়ে দেবো সাগরপারের দেশে—সাথে যাবে আমার সমস্ত নৌ—সেনা—পদ্মার বুকের সমস্ত তরণী সকল মাঝিমাল্লা। ও যে আমার দেবতার দেওয়া নির্মাল্য—তাঁরই নাম নিয়ে ওকে প্রোত্তর পথে ভাসিয়ে দাও—দেবতার নির্মাল্য আবার দেবতার শ্রীচরণে এসে ঠেকবে।
[বলিতে বলিতে রাজার কণ্ঠশ্বর ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল। রাজা পালছের উপাধানে মুখ লুকাইলেন]

মদনকুমার : (রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া—বুকের কাছে মুখ রাখিয়া)

বাবা! বাবামণি! দেবে? দেবে আমায় যেতে আমার মধুমালার কাছে—বাবা কি রকম লক্ষ্মীছেলে—দেখেছ মামণি? তুমি কিন্তু ভারি দুষ্টু—কিছুতেই ছেড়ে দিতে চাও না। (মায়ের আঁচল লইয়া চোখ—মুখ মুছিতে মুছিতে) মা! মা! চেয়ে দেখো, তোমার আঁচল দিয়ে আমার মাপা মুখ মুছছি—এতেই আমার সব আলাই—বালাই দূর হয়ে গেল—এই আঁচলের প্রসাদে আমার বাধা বিঘু উড়ে গেল। ও কি মা! লক্ষ্মীমেয়ে, কেঁদো না—আমি আবার ফিরে আসব তোমার শ্রীচরণ সেবার দাস্থী নিয়ে। (বাবাকে জড়াইয়াা ধরিয়া) বাবা! আমি রাজসভায় যাব তোমার সাথে। মা—মণি তুমিও চলো না—আমি তোমার কোলের কাছটিতে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবো—রাজ্যসুদ্ধ লোক দেখুক যে, আমি ভালো হয়ে গেছি।

পাটেশ্বরী

ওরে, ওরে মায়াবী ! বলিস নে, বলিস নে, কী করে এই সোনার
চাঁদকে আমি সাগর জ্বলে ভাসিয়ে দেবো ? ভাসিয়ে দিয়ে কী
করে একলা ঘরে থাকব ? (রাজ্ঞাকে) ওগো ! তুমি যাও না সৈন্য
নিয়ে সেই সাগর–পুরী থেকে জ্বয় করে আনো সেই কন্যাকে—
আমি দেখি সেই রাক্ষসের মেয়েকে—তার কত রূপ, কত গুণ,
যে আমার কুমারকে এমন পাগল করে !

মদনকুমার

মা ! তুমি বড্ডো হিংসুটে ! একলা বাপের একলা মেয়ে কি না ! চল না মা রাজ্বসভায়, আমার আর ঘরে থাকতে ভাল লাগছে না !

রাজা

(চোখ টিপিয়া) তাই চল না রানি। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আর দেখ বাবা মদন–মণি! সেই যে সেকেন্দর শা ফকির, যার জারি গান শুনতে তুমি এত ভালবাসতে, সে তার দলবল নিয়ে এসেছে তুমি অসুস্থ শুনে। আজ্ঞ রাজ্বসভাতেই তার গান হবে— কেমন শুনবে ত?

মদনকুমার

সেই সেকেন্দর শা, যার দাড়ি নিয়ে আমি বেণী বাঁধতাম ! নিশ্চয়ই যাব বাবা তার গান শুনতে। বাবা লক্ষ্মী, মা দুষ্টু, বাবা লক্ষ্মী, মা দুষ্টু (বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল)

[রাজ্বসভা—সমস্ত সভাসদ বসিয়া আছেন—সেকেন্দর শা তাহার দলবল লইয়া আসিয়া কুর্নিশ করিল]

সেকৈন্দর শা

: আমাগো রাজকুমার কই—রাজকুমার ? বুড়া অইয়্যা গেছি, চক্ষে আর দেগবার পাই না— [মদনকুমার ছুটিয়া আসিয়া সেকেন্দর শার গলা জড়াইয়া ধরিল] মদনকুমার

: দাদু! দাদু! এই যে আমি—

সেকেন্দর শা

: (বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে) দাদুমণি ! দাদুমণি আমার ! কোন্ হালায় কইছেরে আমার সোনার দাদু পাগল হইয়া গেছে? হেই কথা শুইনাা এই তিনডা দিন কাইনা কাইনা পথ চলছি না ত দৌড় পাইরা আসিতেছি—এহন আমার সোনার চাঁদ দাদুরে দেখলাম, দেইখ্যা পরানডা জুরাইলাম।

মনদকুমার

: (লুকাইয়া চৌখ মুছিয়া) কিন্তু দাদু! এবার তোমার দাড়ি এত ছোট হয়ে গেল কেন? (মাপিয়া) হাঁ চারডা আঙুল ছোট হইয়া গেছে গ্যা! হ! হ! পাতলা ই হইয়া গেছে। এয়া হে হে হে! দাদুর আমার দাড়িতে পাক ধরেছে—না না টাক পড়েছে।

সের্কেদর শা

: আর দাদু! তোমার লাহান যত হালায় টাইন্যা টাইন্যা আমার দাড়ির দফা সাইর্যা দিছে। হালায় ছাগলের পালে যেন শাকের ক্ষেত দেখছে!

মদনকুমার

: দাদু আমি এখন মার কাছে বসি গিয়ে। তুমি এখন গান শোনাও, কতদিন ক্যেমার গান শুনি নি!

সেকেন্দর শা

: হ ! হ ! গাইমুই ত, তোমারে গান হুনাইমু না ত আর কোন্ হালারে হুনামু ? হালার যত ছাগলের পাল কয় কিনা দাদু আমার পাগল হয়েছে ! হ ! কই রে ইস্তাজ ! মোস্তাজ বিছুত্যা সব আস্ছস্ ত ?

দলের সকলে

হয় হয়—হঞ্বলে! আইছি আইগ্গ্যা!

সেকেন্দর শা

: এইবার মহারাজের আইগ্যা লইয়া গান ধরি। সভার সঞ্কলে মন দিয়া শোনেন। আমি যে গান গাইমু তা আমাদের এই রাজপুত্রের গান। কত দুখ্য দিয়ে আল্লায় এই রাজপুত্রর দিয়াছেন তারই কাহিনী কইমু—আপনারা দয়া কইরা একটু চুপ কইর্যা শুনবেন—গোল করবেন না। আপনারা গোল করলে আমার গানে গোলমাল হইয়া যাইব গিয়া। আপনারা রঙ্গমঞ্চে দরবারে আসরে ভাল ভাল গান শোনেন। আমি মুখ্খু সখ্খু সেবক, আমার গান আপনাদের ভাল লাগব না, তবু দয়া কইর্যা শোনেন যদি তাহলে গরীব দুইটা পয়সা পায়। যদি কেউ দয়া কইর্যা কিচু দ্যান, এইখানে ছুইর্যা দিবেন। দোহাই, এই বুইর্যারে হাতে মারুন সইব, কিন্তু ভাতে মাইরবেন না।

## জারির সংও গান

এই কাঞ্চননগরের বাদ্শা নাম দণ্ডধর, একচ্ছত্র রাজপাট যার লাখ লাখ নফর। রাজার বাড়িতে হলুদ বাঁটে হীরার শিল নোড়াতে— সোনারূপায় ধরছে ছাতা শুকায় লইয়া ছাতে। এত থেকেও সুখ নাইরে রাজার একি *হৈল*। সাত-সলিতা ঘিয়ের বাতি নাই যেন রে তৈল। রাজ্যসুদ্ধা কাঁদে যত ছাইল্যা মাইয়া বুড়া। রাজ্ঞার এ ধন কে খাইব, রাজ্ঞা যে আঁটকুড়া। ভোরে উইঠ্যা দেখে যদি কেউ আঁটকুড়ার মুখ— সেদিন অন্ন জোটে না তার, তার মুখে দেয় থুক। তাই না শুইনা রাজা দিলেন মন্দিরেতে খিল্ আঁটকুড়া মুখ দেখাইবেন না আর তেনায় এক তিল। পানের বাটায় পান রইল আপন ঠাঁয় পইর্যা, সোনার গাড়ুর তীর্থের জল কাঁদে ঝইর্যা ঝইর্যা তাই না দেইখ্যা দেবতার মনে হইল কিঞ্চিত দয়া বলেন রাজা ওঠো ওঠো—পুত্র হইব পয়া। . वलान कि वलान তপ্ত সোনার কুমার তোমার ভরবে রাজপুরী কিন্তু রাজা তাকৈ পরি করবে বৃঝি চুরি। আধার ঘরে রেখো তারে বারোটি বৎসর পাতালপুরীর মধ্যে রাজ্ঞা বানাইয়া এক ঘর। চাঁদ সুরু**জ** দেখে না যেন তোমার চাঁদের মুখ বারো বৎসর থাকলে সেথায় কাটবে সকল দুখ। বারো বংসর আগে রাজ্ঞা না খুলিও দ্বার খুলিলে উদাসী হয়ে ঘুরিবে সংসার। মদনকুমার নাম রাখিও এই না কবচ লও (এই) কবচ রানীর গলায় বাইন্দ্যা পুত্রের আশায় রও। কইব কি সে দুঃখের কথা, সোনার ছাওয়াল লইয়া পাতালপুরীর মাঝে রাখল পাগল হইয়া। বারো বছর পূর্ণ হইবার তিনদিন যবে বাকি— রাজপুত্র ত কাইন্দা কাইন্দা ফুলাইল তার আঁখি। বলে, মাগো চন্দ্র সূর্য জন্মে দেখলাম নাকো একটিবার মা দেখবার দাও গো মোর মিনতি রাখো। কাইনা কাইনা রাজপুত্রের যায় বুঝি দম ছাইড়া। মনের দুয়ার খুইল্যা দিল হায়রে মায়ার হাইর্যা। সেই নারে রাজপুত্র একদিন শিকারেতে যায় সৈন্য লম্কর লইয়া রে ভাই কাঁদাইয়া বাপ মায়। লোকের মুখে শুনলাম হইল শিকারে এক জ্বালা স্বপ্নেতে রাজকুমার দেখল কন্যা মধুমালা।

মদনকুমার : মধুমালা ! মধুমালা ! আমার মধুমালা (বলিতে বলিতে উন্মাদের মত উদম্রাপ্ত দৃষ্টিতে রাজকুমার সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন)

রাজা : ওরে ধর্ ধর্—ওকে ধর্—মন্ত্রী ! সেনাপতি। ওকে ধরে রাখ—

যেতে দিও না। তুমি কেন মধুমালার কথা বললে শা সাহেব ?

সেকেদর শা : তুমি ভয় করো না রাজা। ওর উপরে আল্লার রহম ইইছে, ও জীবনের বড়পাতায় প্রেমকে পাইছে—মজনুর মত লায়লিকে পাইছে—ফরহাদের মত শিরিকে পাইছে—এই লায়লিকে যে পায় লা এলাকে পাইতে তার দেরি হয় না।

> পিদ্যা নদীর তীর—সপ্তডিঙা মধুকর যাত্রার জ্বন্য প্রস্তুত হইয়া আছে— জাহাজভূর্তি নৌ–সেনা ও মাঝি–মাল্লা—কূলে পুরনারীরা বরণের ডালা

হাতে লইয়া চক্ষু মৃছিতেছে।]

মদনকুমার : (পিতামাতার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া)

বাবা ! মা ! তাহলে আমি আসি ৷ তোমরা কিচ্ছু ভেবো না— আমি দেবতার কৃপায় আবার ফিরে আসব ৷ তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি অমন করে কেঁদো না—তোমার চোখের জ্বল দেখে

গেলে আমার নদী—পথের জ্বল দ্বিগুণ হয়ে উঠবে।

রাজা : জানি পুত্র, স্বয়ং মহাকাল যখন বলেছেন তুমি ফিরে আসবেই—তবু—তবু—(আর বলিতে পারিলেন না—কান্নায়

কণ্ঠ ৰুদ্ধ হইয়া গেল।)

রানি : বাবা রুদ্রকুমার ! অয়স্কান্ত ! তোমরা তবে চোখে চোখে রেখো—

ছায়ার মত ওর সাথে সাথে থেকো—আমার ঘরের বাতি— অঞ্চলের নিধি তোমাদের হাতে সঁপে দিলুম—শোন নাবিকগণ, মাঝি–মাল্লা সকলে শোন—তোমরা সকলে আমার পুত্র। আমার মনদকুমার রাজপুত্র নয়—যুবরাজ নয়—ওকে মনে করবে

তোমাদেরই **আ**র–এক ছোট ভাই।

দেবো। (তরী চলিয়া যাইতে লাগিল)

রাজা : রানি ! রানি ! তুমি একি করলে ? ও যে দেবতার নির্মাল্য—

দেবতার পায়ে সঁপে না দিয়ে ওকে দুর্বল মানুষের হাতে সঁপে দিলে ! মহাকাল আমার উপাস্য দেবতা ! রক্ষা করো, রক্ষা করো

ওকে। আমাদের অজ্ঞতার অপরাধ ক্ষমা করো !

রানী : আমার মদন–মণি ! আমার কুমার ! আমার খোকা ! ফিরে আয়,

ফিরে আয় ! (মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন)

## দ্বের হইতে সপ্তডিভার মাঝিদের গান শোনা গেল] কেউ কইতে পারে, কোথায় আমার মধুমালার দেশ ?

নিল আকাশে সাদা মেঘের মাঝে ফুলপরি ল্লকা একাদশী তিথি চাঁদের গায়ে হেলান দিয়ে গাহিতেছিল]

## গান

ঘুমপরি : আমাদের ভাসালে অসীম আকাশে

তোমারে ভাসানু জলে,

স্থপনপরি : মাটির মানুষ বোঝে না বেদনা

বুঝিত দেবতা হলে॥

ত্মপরি : ওগো সুদর তুমি ত জানো না

ভালবাসার কি নিবিড় বেদনা।

স্বপনপরি : জান না ত আমি কাঁদি কত

তোমারে কাদাই বলে॥

ঘুমপরি : চল্ দিদি, রাজপুত্রের অবস্থা ত দেখলি—একবার রাজকন্যার

অবস্থাটা দেখে আসি—সেই যে বেচারিকে ফেলে এসেছি,

একবার ভূলেও দেখতে গেলুম না।

স্বপনপরি : তা সত্যি, সতীনের বুক–চাপড়ানি দেখতে পেলে আমাদের বুকের

ব্যথা অনেকটা কমবে---চল্।

(মধুমালার সোনার পুরী) মধুমালা : (পাগলিনির বেশে) কুমার ! কুমার ! এই যে সে আমার কাছে

ছিল ! আমার স্বামী আমার প্রিয়, কোখায়—কোথায় গেল সে?

চন্দনা : স্থির হও। তোমার কুমার ? স্বপু কখনও সত্য হয় ? কাঞ্চননগর

বলে কোনো কালে কোনো দেশের নাম শুনিনি। তার আবার

রাজপুত্র—নাম কিনা মদনকুমার !

মধুমালা : এ স্বপু নয় চন্দনা, সাক্ষী আছে ভোরের শুকতারা, পিঞ্জরের

শুকসারি আর এই—এই ধানী রঙের উত্তরীয়। তার এই অঙ্গুরি, এই পদামণির মালা এবং সবাই জ্ঞানে সে এসেছিল— পূর্ণিমার চাঁদ সাগর সিনানে এসেছিল—তারপর চলে গেল ঐ

দূর আকাশে।

চন্দনা : সুই, এ সব সত্যি, তাই এ নিয়ে রাজ্যময় হুলস্থূল্ পড়ে গেছে।

কিন্তু এই সাগর–ঘেরা দ্বীপে এত প্রহরীর চোখ এড়িয়ে বিদ্যাধর ছাড়া মানুষ কখনও আসতে পারে না। সই, এখন একটু ঘুমোও,

আর কত রাতের পর রাত এমনি জেগে থাকবে ?

মধুমালা

সে তো মানুষ নয় চন্দনা, সে যে আকাশের চাঁদ, আমার অন্তর দেবতা। আমি দিবানিশি যে সুন্দরের ধ্যান করেছি এই সাগর—ঘেরা দ্বীপের সোনার পুরীতে সেদিন রাতে সেই সুন্দর এসেছিল রূপ নিয়ে। রাতের তারার মতো সে দিনের আলো সইতে পারে না। (বাতি কমিয়া আসিতে লাগিল) একি আমার চোখে চারিদিক এমন অন্ধকার হয়ে আসছে কেন? কে—কে আমার বাতি নেভালে? কে—কে তুমি, আমার নিশীথিনীকে এমন অন্ধকারে ঢেকে দিলে? ও! কুমার! তোমার রূপের আলোতে ঘর আলো হবে বলে বুঝি সব বাতি নিভিয়ে দিয়েছ? লজ্জা? কাকে লজ্জা? ও আমার সই—চন্দনা ওকে আবার লজ্জা কিসের? ওগো শুনছ? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার নাম ধরে ডাক না? কই, কোথায় গেলে? ওগো শুনছ? (বলিতে বলিতে আবেগে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।)

চন্দনা

সই—সই মধুমালা—হায় হায়, কোন দিকে যাই আমি? ওদিকে মহারাজ মহারানি উপোস দিয়ে কাঁদছেন, এদিকে সই মূর্ছিতা! সই—ও সই—(উঠিয়া গিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে জলের পাত্র হস্তে ফিরিয়া আসিল। মধুমালার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়া) কথা বলো—কথা বলো সই! স্বপ্নে যাকে দেখেছ সে বিদ্যাধর ছাড়া কেউ নয়। কুমার কি করে আসবেন এই সাগর-ঘেরা সোনার পুরীতে?

মধুমালা

: (চক্ষু উন্মিলিত করিয়া) কি বললে সই, কুমার এসেছে? কোথায় তিনি—কোথায় আমার জনম জনমের স্বামী? কোথায়—

চন্দনা

একটু শান্ত হও সই মহারাজ মহারানির দিকে ফিরে তাকাও। তোমার এ হাল দেখে তাঁরা উপোস করে পাশের ঘরে কাঁদছেন। তাঁরা এসে তোমাকে কত বোঝালেন। তুমি একটিবার তাঁদের দিকে চেয়ে দেখলে না—তাঁদের চিনতে পারলে না। একি তাঁদের কম দুঃখ।

মধুমালা

: বাবা ? মা ? কোথায়–কোথায় তাঁরা ? বাবা ! বাবা !

রাজা

মা মধুমালা ! এই যে—এই যে আমি। চন্দনা, রানিকে খবর দে,
মধুমালার জ্ঞান ফিরেছে। মা মধুমালা ! আমি মদনকুমারের
খোঁচ্চে দেশে দেশে লোক পাঠিয়েছি। যে তার খোঁজ এনে দিতে
পারবে তাকে লক্ষ মুদা পারিতোষিক দেবো। তোমার সোনার
পুরীর সকল দুয়ার খুলে দিয়েছি। কোথাও আর কোন প্রহরী
নেই। সে যদি আসে কেউ তাকে বারণ করবে না। একটু চুপ
করে ঘুমোও মা লক্ষ্ণী আমার।

| মধুমালা | : | বুঝলে বাবা সে ভারী দুষ্টু—ভারী চঞ্চল, এবার সে এলে আবার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •       |   | ্সোনার পুরীর সকল দুয়ার বন্ধ করে দিও। যাওয়ার জায়গায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |   | সাত হাজার প্রহরী বসিও। লোকের পাহারা নয় বাবা,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |   | চোখের পাহারা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| রাজা    | : | মা। দিনের মাঝে একবার করে এমনি দুটো কথা বললে যে প্রাণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |   | জুড়িয়ে যায়। তোর মুখের হাসি না দেখলে যে এই সন্দ্বীপের                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |   | একটি ফুলও ফোটে না মালা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| মধুমালা | : | ফুল আর ফুটবে কি করে বাবা ! ফুলের দেবতা যে এসে চলে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |   | গেছেন, সেই অভিমানে ওরা ফুটছে না। আমার মতই সবাই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |   | চোখ বুঁজে আছে। সে এলে দেখবে সন্দ্বীপ হয়ে উঠেছে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •       |   | ফুলের রাজ্য।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| চদনা    | : | (রাজাকে) রানি মা পূজায় বসেছেন—পূজা সেরে এখনি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |   | আসছেন। (মধুমালার দিকে ফিরিয়া) তোর লজ্জা করে না                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |   | বাবার কাছে বরের কথা বলতে ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| মধুমালা | : | (বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) বা রে। বাবার কথা বলতে মা তো                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •       |   | লঙ্জা করে না। আচ্ছা বাবা, তুমিই-্বলো তো, বরের কথা যদি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |   | বাবা মাকেই না বলব তবে কি অন্য গাঁয়ের লোক ডেকে বলব ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |   | আমি কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি বাবা, সে এলে আমি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |   | এতটুকু লজ্জা করব না। ভোমার সামনেই কথা বলব—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |   | রাগ করব, ঝগড়া করব—আচ্ছা বাবা, বর জিনিসটে কি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |   | খুব লজ্জার ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| রাজা    | : | হুঁয়া মা, বর যদি বর্বর হয় তবে তার চেয়ে নারীর লজ্জার আর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |   | কিছু নেই। কিন্তু তোমাকে লজ্জা করতে হবে না মা সে এলে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |   | আর যে যায় যাবে—আমি পালিয়ে যাব না।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| মধুমালা | : | (সলজ্জভাবে) বাবা ! এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুদর কোন্ দেশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |   | বলতে পার ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| রাজা    | : | (হাসিয়া) কাঞ্চননগর, না? কিন্তু আমি বলবু মা, যে দেশে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |   | আমার মা মধুমালা থাকে, তার চেয়ে সুদর দেশ ত্রিভুবনে নেই।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| মধুমালা | : | বাবা ! কতদূর—কোথায় সেই কাঞ্চননগর ? তার পথের ধূলিতে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |   | বুঝি সোনার রেণু ছড়ানো ? তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ বুঝি লজ্জা পায় তার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |   | কুমারের রূপে ? কোথায় আমার সেই কাঞ্চননগর ? কোথায় সেই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| রাজা    |   | কাঞ্চননগরের কুমার?<br>বহু সন্ধান করে সে দেশের খোজ পেয়েছি মা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| आञ्चा   | • | প্রাপ্ত বিধান বিধ |
|         |   | মহারাজ্ঞাধিরাজ দণ্ডধর সে দেশের অধিপতি। আমি তাঁর কাছে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |   | ACTIVITIES TO THE RESIDENCE OF ALLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

দৃত পাঠিয়েছি মা মদনকুমার নামে যদি তাঁর কোনো পুত্র থাকে, তিনি নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে এখানে আসবেন। তিনি বাঙালি— আমিও বাঙালি, আমার মধুমালাকে নিশ্চয়ই বধূত্বে বরুণ করবেন।

বোবা' বলিয়া মধুমালা অশ্রুপূর্ণসতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া সানন্দে বাবাকে জড়াইয়া ধরিল। পিতা সস্লেহে সাম্রুবয়বে কন্যার পৃষ্ঠে মাথায় হাত

বুলাইতে লাগিলেন।]

(সহসা চমকিয়া উঠিয়া) বাবা! বাবা! সে আসছে—আমার মধুমালা বুকের মাঝে তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি–তার আগমনীর বাঁশি

বেক্সে উঠছে আমার প্রাণে।

লক্ষ্মী মা আমার, অত উতলা হয়ো না। রাজা

চাঁদ ওঠে সে কোন্ দূর আকাশে, ত্বু পৃথিবীর সাগরের বুকে মধুমালা জাগে আনন্দ-জোয়ার, সে আর তখন কূলের বন্ধন মানে না। তরঙ্গের পাখা মেলে সে উড়ে যেতে চায় আকাশে। চাঁদ ওঠার খবর সাগর কি করে পায় ? কোন আঁধার বনে ফোটে ফুল—

্রস্রমর কেমন করে জানেত পারে? আমার চাঁদ উঠেছে দূর– দিগন্তে, তাই ঝিলের জলের কুমদিনীর মতো আমার সারা সঙ্গে **জেগেছে না–জানা আনন্দের আবৈশ। গোপিনীরা কি করে শুনতে** পেত কানুর বাঁশির? আমি শুনেছি—শুনেছি আমার সুন্দরের বাঁশি। নদী যেমন শুনতে পায় সাগরের ডাক, তেমনি তার প্রতি পদক্ষেপে দুলে উঠছে আমার অন্তর। দেবতা জ্বেগেছেন, তাই আমার অন্তর–দেউলের দুয়ার পেছে খুলে, বেদি উঠেছে দুলে। অরুণোদয় হয়েছ—তাই আমার ঘুমন্ত–ভাষা–প্রভাতের পাখির মত মেতে উঠেছে কল-কণ্ঠে। ওগো আমার অনাগত শুভদিনের

মুর্ছা)

চন্দনা, শিগগির রানীকে খবর দে, মা বুঝি আবার জ্ঞান হারাল। (ব্যস্তসমন্ত হয়ে মধুমালাকে জড়াইয়া ধরিলেন)

তরুণ–অরুণ, তোমায় নমস্কার—নমস্কার। (বলিতে বলিতে

[মেঘনার ও পদ্মার মুখে মদন–কুমারের সপ্তডিঙা মধুকর ভেসে চলেছে—মাঝিদের গান]

পদ্মা নদী বলত পারিস কোথায় মধুমালা? (ওরে ও) সাগর যেরা সোনার পুরী কাঁদে রাজ–বালা কোথায় মধুমালা?

গলায় দোলে রাজপুত্রের গলার পদামণি, (তার) চার্দের মুখে একটুখানি তাহার লাবনি পাথার–জ্বলে পা ডুবিয়ে কাঁদে সে নিরালা কোথায় মধুমালা॥

রাজা

অয়স্কান্ত

: একে মনসা তাতে আবার তোরা ধুনোর গন্ধ দিসনে বাবা। তার চেয়ে গা না—

গান

বোন রে বোন এ কোন রূপ দেখালি,
যেন হাঁড়ি মাথায় বেরাণী হোগলা বনের শেয়ালী॥ •
তাম্পুরা প্রায় পেট রে তাহার জাম্পুরা প্রায় গাল
(তার) চিকন গায়ের ছাল যেন খাজা কাঁঠাল॥
গাঁদালপাতার মালা গলায় দাঁড়িয়েছিল শ্যাপ্ডড়াতলায়
অঙ্গ দেখি খেঁটু ফুল ভরালি॥

একজন মাঝি

: কর্তা ! আপনার কথা শুইন্যা শুইন্যা প্যাটের বাঁধন ছিইর্যা গেল গিয়া, আপনি এ্যাহন ক্ষেমা দেন, এত হাসলে দাঁড় টানার জোর পাইমু না।

**মদনকুমার** 

ঐ—ঐ—কালো মেঘের এলো কেশ দুলিয়ে সে আসছে। ঐ—
 ঐ—তার ধুলায় ধৃসর চন্দন–রঙ উত্তরীয়। আকাশে ঝড় উঠিয়ে
 সে আসে। আমার শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে তার পদধ্বনি
 শুনতে পাচ্ছি।

মাঝি

হয় হয় হাচাই ত। ওরে ঈশান কোণে মেঘ উঠছে রে, নৌকা তীরে লও—তীরে লও। আর যদি তীরে যাওনের আগে তুফান আইস্যা পড়ে—তাইলে সাবধান। হাল খুব শক্ত কইর্যা ধইর্যা বইস্যা রইবি—খবরদার হঁশিয়ার।

অয়স্কান্ত

(ছুটোছুটি করিতেছে) আর খবরদার। ততক্ষণে ঝড় যে এসে পড়ল।

<u>রুদ্রকুমার</u>

সেনা–সামন্ত মাঝি–মাল্লা সব হুঁশিয়ার। প্রাণপণে হাল ধরে থাকবে। নৌকা তীরে নেবার চেষ্টা করো না। তুফান এসে পড়েছে। (ভীষণ ঝড়–বৃষ্টি তুফান সাইক্লোন—মাঝি–মাল্লার সেনা–সামন্তের কলরোল। সাইক্লোনের বেগে বিপুল আর্ত কোলাহলের মধ্যে সপ্তডিঙা ডুবিয়া যাইতে লাগিল)

মদনকুমার

(উদ্রান্তের মত) আসে আসে আমার সুদর রুদ্রের রূপে আসে।

ঐ বিজ্বলি শিখায় তার সোনার কাঁকনের ঝিলিক। ধূলি–গৈরিক
গগন কোণে দোলে তার চন্দন–রং উত্তরীয়। পুঞ্জিত কালো মেঘে
তার কেশভার। ঝঞ্চার রাতে অসীম বিরহের আর্ত রোদন–ধ্বনি
আমি শুনছি। মরণের মাঝে তোমার আহ্বান আমি শুনেছি
মধুমালা—মধুমালা। (জলে ঝম্প প্রদান)।
পার্বত্য চট্টগ্রাম বা মগ রাজ্যের প্রমোদভ্বন। সপরিষদ মগরাজ সুরা

পানে রত]

মগরাজ : (সুরাপান করিতে করিতে) আমার এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালি মগের মুল্লুক নাম দিয়েছে না, মন্ত্রী? তার চরম প্রতিশোধ আমি কি করে নেব জ্ঞান?

মন্ত্রী : বাঙলার জলে–স্থলে আমরা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছি তারও

় অধিক শাস্তি আমি ত কম্পনা করতে পারি না মহারাজ।

মগরাজ : পারবে কেমন করে ? তা হুলে তুমিই রাজা হতে, আমি হতাম

তোমার আদেশ পালনের মন্ত্রী।

মন্ত্রী : মহারাজু, আমার কর্তব্য মন্ত্রণা দেওয়া, আদেশ পালনের কর্তব্য

সেনাপতির।

মগরাজ : ঐ—ষাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। যাক, কী শাস্তির কথা বলছিলাম জান ? আমার ঐ কুৎসিত কুল্ডপৃষ্ঠ অকাট মুর্খ

পুত্রের সঙ্গে বাঙলার শ্রেষ্ঠ রাজকন্যার বিবাহ দেবো।

মন্ত্রী : ঐ ছেলেকে দেখে স্বেচ্ছায় কোনো রাজা কেন, প্রজাও কন্যা দান করবে না। তবে যদি জোর করে কেড়ে আনেন সে কথা স্বতন্ত্র।

মগরাজ : জোর করে নয় মন্ত্রী। বলে নয়, ছলে আমি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবো। আমি ক্ষত্রিয়—কাজ্বেই বাঙালি ক্ষত্রিয় কোনো

রাজ্ঞার আমার পুত্রকে কন্যা দিতে বাধবে না।

মন্ত্রী : তা জ্বানি মহারাজ। বাধবে শুধু আপনার পুত্রের কুঁজে।

মগরাজ : আমি খুঁজে খুঁজে সে কুঁজের ওমুধ বার করেছি সেনাপতি।

সেনাপতি : মহারাজ্বের আদেশ !

মগরাজ : কাল যাকে নদী তীরের বালুচরে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে তাকে

এখানে আন।

[বন্দী অবস্থায় মদনকুমারের প্রবেশ]

মন্ত্রী : এ কি ! এ সোনার চাঁদকে কোন্ আকাশে জাল পেতে ধরলেন

মহারাজ ?

মগরাজ : বুদ্ধির জাল পাত্তে জানলে চন্দ্র কেন, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সকলকেই ধরা যায় মন্ত্রী—এ ত দুধের ছেলে। সেনাপতি ! ওর বন্ধন মুক্ত করে দাও। যুবক ! তুমি ঐ আসন গ্রহণ কর। তুমি পুথ–শ্রমে অত্যম্ভ ক্লাম্ভ, খনিক নৃত্য–গীতের বাতাস লাগিয়ে

চিত্তকে সুস্থ কর। সেনাপতি! ডাকো মণিপুরী নর্তকীদের। তোমার পান-টান চলে ত হে ছোকরা ? দেখে ত রাজার পুত্র—

অন্তত সওদাগরের পুত্র বলেই মনে হয়।

মদনকুমার : মহারাজ ! আমায় মার্জনা করুন। আমি নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান, এসব কখনও খাইনি। মগরাজ

: বল কি হে? যেদিন তোমায় সমুদ্র থেকে তুলেছিল সৈনিকবৃন্দ, '
সেদিন নাকি তোমার পেট থেকে আধ–সমুদ্দর জল বের
করেছিল। আচ্ছা বাবা, সত্যি বলত, অগন্তা মুনি কি তোমার
মাম⊢টামা কেউ হতেন?

নির্কেশিল লইয়া সেনাপতির প্রবেশ]
আচ্ছা, তোমার টিকুজি কুন্ঠি পরে দেখব, এখন গান শোন।
কিন্তু সাদা চোখে কি গান নাচ ভাল লাগে বাবা? অঃ! ভুলে
গেছি—তোমার মুখে যে এখনও মাতৃস্তনের গন্ধ লেগে রয়েছে—
তুমি এ রসের স্বাদ গ্রহণ করবে কি করে? নাচো বাছা—
তোমরা নাচো।

মণিপুরী নৃত্য ও গান

আমরা বনের পাখি বনের দেশে থাকি।
ফিরি পাহাড়ী ফুলের রাঙা পরাগ মাখি॥
মোরা ঝর্না–ধারে ঐ নীল পাহাড়ে—
দেবদারুর শাখার বাঁধি লতান রাখি॥
শুনি বন উদাসী মিঠে পাহাড়ী বাঁশি
মোরা শিস দিয়ে রাখাল ছেলেরে ডাকি॥

মগরাজ

 চমৎকার ! সুদর ! সেনাপতি ! তোমার আর মন্ত্রীর সাথে আমার কিছু গুপ্ত মন্ত্রণা আছে—আমি চাই এখানে আমরা তিনজন আর ঐ যুবক ছাড়া আর কেউ না থাকে।

{সেনাপতির ইঙ্গিত মন্ত্রী ছাড়া আর সকলে অভিবাদন করিয়া উঠিয়া গেলী

মগরাজ

শোন মন্ত্রী। আমি গৌড়েশ্বরের লোককে এই ছেলেটিকে দেখিয়ে আমার ছেলে বলে পরিচয় দেবো। ওরা আমার আমন্ত্রণে পাত্র দেখতে এসেছে। (মদনকুমার চমিকয়া উঠিল) কি হে য়ুবক! তুমি অমন করে চমকে উঠলে যে! তোমায় মারবও না ধরবও না। দিবিয় বঙ্গেশ্বরের জামাই বাবাজী হবে ঘন্টা কয়েকের জনয়। তারপর ব্যস ছুটি। ওরা তোমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা কয়লে বলবে—আমার পিতা রাজাধিরাজ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধীশ্বর শ্রীল শ্রীচক্র সেন, বুঝলে?

মদনকুমার

যদি না বলি !

মগরাজ

: 'না' বললে কারাগারে পাঠিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। কিন্তু কেন 'না' বলবে হে নির্বোধ যুবক? তোমার মত পথের ভিখারির এক মুহুর্তের জন্যও রাজপুত্র হওয়া কি কম কথা? ব্যস, এক পক্ষের মধ্যে বিবাহের দিন স্থির হয়ে যাবে। তুমি বর সেজে বাসর ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে পড়বে। তারপর যা করার আমি করব।

মন্ত্ৰী

মহারাজ। কিন্তু বাসরঘরে আপনার কুৎসিত কুব্দ্ব পুত্রকে দেখে যখন রাজকন্যা চিৎকার করে উঠবে, তখন ?

মগরাজ মদনকুমার তারও উপায় ঠিক করে রেখেছি—কি বল সেনাপতি ? কিন্তু মহারাজ আমার মধুমালা—মধুমালার কি হবে ?

মগরাজ

: আরে মধুমালা নয়, মধুমালা নয়, কন্যার নাম কাঞ্চনমালা।
[চিত্রসেন রাজার পুত্র বিচিত্রকুমারের প্রবেশ। কুক্ত পৃষ্ঠ, নাক মোটা—

তোতলা—হাবা—অতি কুৎসিত।]

বিচিত্রকুমার

বাবা ! আমার নাকি ইয়ে ইয়ে বিয়ে ! আমি বৌ বৌ বৌ দেখব, বৌ—এর কোলে মেনি বেরালটির মত চুপটি করে শুয়ে থাকব। এ সু সু সু সুন্দরি কে ?

(মদনকুমারের দিকে জুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইল)

মগরাজ

: বেরে—বেরো আমার সামনে থেকে বলছি—ব্যাটা হাবার ডিম, অকালকুমাণ্ড, কুমড়ো পটল! আরাকান কুলের কল≉—ব্যাটার চেহারায় আমার রাজ্য উজ্জ্বল হয়ে গেল! খবরদার! এ দুদিনের মধ্যে যদি বাড়ির বের হয়েছিস ত মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো।

বিচিত্রকুমার

: (ক্রন্দনের সুরে) ওমা—মাগো—আমায় মেরে ফেললে গো— তোমার বি–বি– বিচিত্র কুমড়োকে বাবা কেটে ফেললে গো! মা বললে তোর বিয়ে—টুক–টুক-টুকটুকে–বৌ–বৌ–বৌ আসবে! বাঙ–বাঙ–বাঙলার রাজার লোক এসেছে—আমি তাদের বলে এলুম—আমি তোমাদের কনের বর। তারা শুয়ে বোঁচকা প্যাটরা বেধে রওয়ানা দিছে তাই কলতে এলুম—আর আমায় কি না ধকম দেওয়া! (কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

মগরাজ

এই হয়েছে ! সেনাপতি ! তুমি এখনই যাও—তাদের ফেরাও। বল গিয়ে ও রাজবাড়ির চাকরের ছেলে—হাবা নির্বোধ। ও নিজেকে রাজার ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। আর মন্ত্রী— মন্ত্রী তুমি তাড়াতাড়ি এই ছেলেটিকে রাজবেশ পরিয়ে শিখিয়ে—পড়িয়ে নাও ! যাও—যাও দেরি করো না, ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

'রানী বৃশ্চিকা

বলি, কে চাকরের ছেলে ? (রানীর পশ্চাতে বিচিত্রকুমার কাঁদিতেছিল আঁখি ধরিয়া) লজ্জা করে না নিজের ছেলেকে চাকরেরছেলে বলে পরিচয় দিতে ? অঃ! পেটপুরে গেলা হয়েছে বুঝি?

মগরাজের নেশা প্রায় ছুটিয়া গিয়াছে)

তা নইলে এমন জ্ঞানের কথা মুখ দিয়ে বেরোয়! (ততক্ষণে

বিচিত্রকুমার ওগো মা গো! আমি—আমি চাকরের ছেলে হব না গো—আমি আমার বাবার ছেলে মা গো! রানি বৃশ্চিক : হাা, তুই যদি চাকরেরই ছেলে হস, তাহলে তোর মার ঐ পা টেপা চাকরের ছেলে। (রাজ্বাকে দেখাইল) বলি, নিজের চেহারাখানা একবার আয়না দিয়ে দেখেছ? আয়না ভেঙে ফেলতে ইচ্ছা করবে যে ! ঐ চেহারায় শুয়োর না হয়ে এই ছেলে যে হয়েছে, এই আমার বাবার ভাগ্যি! আঃ! রানী কর কি? কর কি? ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে— মগরাজ দেখলে কি বলবে বলত? আমি ত তোমার ছেলের ভালর জন্যই এ ব্যবস্থা করেছি—দেখত ঐ কোণের ছেলেটিকে— ওটিকে তোমার ছেলে বলে কোলে নিতে ইচ্ছা করে না? এখন ওকেই দেখাব। তারপর বিয়ে চুকে গেলে ও চলে যাবে। রানি বৃষ্টিকা আহা ! আহা ! এ কার ঘরের মানিক গো ? কার ঘর আঁধার করে ওকে চুরি করে এনেছ? চুরি করে আনি নি—এও সাগরের জলে ভেসে এসেছে। সমুদ্রের মগরাজ বালুচরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আমার সৈন্যরা দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে। (কাছে গিয়া) তোমার দেশ কোথায় বাবা? তোমার নাম কি? রানী বৃশ্চিকা তোমার মা নিশ্চয়ই রাজরানী—নইলে এমন ছেলে পেটে ধরে? (প্রণাম করিয়া) কে তুমি মা এমন করে ডাকলে? তোমার মুদনকুমার কণ্ঠস্বরে আমার মানর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। কতদিন হল তাঁকে হারিয়েছি। আমার মা রাজরানী নয় মা, পথের কাঙালিনী। দারিদ্র্যের তাড়নায় এক বণিকের দাস হয়ে বাণিজ্যে বেরিয়েছিলাম। পথে তুফানে আমাদের জাহাজডুবি হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম আমি এই রাজপুরীতে বন্দী। কিন্তু **মা—আমার মধুমালার পথ যে হারি**য়ে গেল। ঐ–ঐ দেখ আবার পাগলামি আরম্ভ হল। বেশ থাকে, হঠাৎ মগরাজ মাঝে মাঝে মধুমালা করে কেঁদে ওঠে। মাথায় বোধ হয় একটু ছিট আছে। তুমি থাম ! জাহাজডুবির সময় তক্তায়–টক্তায় বাছার মাথায় রানী বৃশ্চিকা হয়ত লেগেছে। বাবা ! চল, তুমি আমার ঘরে শোবে চল ! খেয়ে

খানিক ঘুমুলে সব ভুলে যাবে দেখে নিও।

বিচিত্রকুমার : ওগো মা গো! ঐ সুমুন্দীকে নিয়ে এই চাঁদপানা ছেলেকে ফেলে শুয়ো না গো। মাগো! আমি তোমার কাছে ঘুমুব গো। আমার–আমার বৌকে কি তাহলে ঐ সুমুন্দী বিয়ে করবে নাকি? মা গো—আমার মা–মা–মা–মালঞ্চমালা গো!

রানী বৃশ্চিকা : আঃ! কাঁদিস নে খোকা! এ তোর ছোট ভাই, ভাইকে কি ওসব গালমন্দ দিতে আছে? এক মায়ের কি দুই ছেলে থাকে না? (মদনকুমারের মাখায় গায়ে হাত বুলাইয়া চুমু খাইলেন)

: ভাই না ছাই—ঐ সুমুনীকে ভাই বলতে যাব কোন্ দুঃখে? আমি যে এতদিন একলা মায়ের একলা পুত ছিলাম। এ শালা ডোক্না কোখকে উড়ে এসে জুড়ে বসল রে—ওরে আমার মালঞ্চমালা–মা–মালারে—(প্রস্থান) বিক্লেশ্বরের রাজ্ভবনে বাসুরুররে মদনকুমার ও কাঞ্চনমালা

विदेशन्य देवे वे विकास विशेष क्षित्रेया विकास विद्या विकास (विकास विकास व

আহা ! কি রূপ, এক চাঁদ যেন দুখণ্ড হয়ে নেমে এসেছে।
 কিন্তু যাই বল দিদি, বরের পাশে কনে যে চাঁদের পাশে
তারার মত মিটমিট করছে। সত্যি কথা বলব তার আবার
ভয় কি? (কাঞ্চনমালা হাসিয়া বরের আঙুল মটকাইয়া
দিল)

(বিরস বদনে বসিয়াছিল—তাহার মন চোখ যেন কোন দূরে চলিয়া গিয়াছে। আঙুল মটকাইতে কনের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল উঃ! (আঙুলে হাত বুলাইতে লাগিল)

: কি লো, এখন থেকেই শাসন করছিস? একটু দেখি না ভাই, তার পর ত থাকবিই দুক্ষনে সারা রাত—এত উতলা হস নে—তোর বরকে কেউ কেড়ে নেবে না।

: (মুখ ফিরিইয়া) ঐ যে বলে, যে ধনী ধন পায়, দিনে দেখে তারা,—

ওলো, মহারাজকে বলে যে এই নাচুনীদের আনলি,—তা দু—একটা গান শুনবি, নাচ দেখবি না বরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ওকে গিলে খাবি? মা গো মা, দেখছে না ত যেন চোখ দিয়ে গিলছে! গাও গো বাছারা—বরকনেকে ঘিরে দুটো গান গাও, শুনে চলে যাই। আমাদের উনি আবার হা পিত্যেশ করে পথ চেয়ে বসে আছেন।

বিচিত্রকুমার

একজন পুরমহিলা অন্য একজন মহিলা

মদনকুমার

জনৈক সখি

অন্য একজন

আর একজন পুরমহিলা :

### নর্তকীদের গান ও নাচ

মধুর মধুর ! আজি সকলি মধুর ! মধুর মালা গলে মধুর বধুর।

মদনকুমার : ও নাম তোমরা কার কাছে শুনলে ? মধুমালা—মধুমালা ও নাম

তোমাদের কে শেখাল ?

জনৈক মহিলা : ওমা জামাই-এর মাথায় ছিট আছে নাকি লা?

জনৈক কিশোরী : মাসি পালাও পালাও—কামড়ে দেবে।

3575

জনৈক মহিলা : আমরা তোদের চক্ষুশূল হয়েছি, না লা ? বলি তোতে আমাতে

বয়সের তফাত কত যে, ওকথা বলছিস?

অন্য একজন পুরস্ত্রী: আঃ ! তোমরা গান শুনতে দেবে—না এমনি কচ্কচি করবে ?

## নর্ভকীদের গান

মধুর চাঁদের পাশে মধুর রোহিণী হাসে
মধুর ফুলের মুখে মধু ভরপুর॥
মধুর ফিলন রাতি মধুর জাগায় সাধী
মধুরতর হল মধুরতর ওলো
কাছে এসে বিধুর সুদূর।

জনৈক মহিলা : ওলো, বরের চোখমুখ যেন ক্রমেই কেমন হয়ে উঠছে। তোমরা কিছু মনে করো না বাছারা, ওদের একটু একলা থাকতে দাও।

(উলু দিতে দিতে সকলের প্রস্থান। দু—একটি ফান্ধিল মেয়ে উলুধ্বনির সাথে চিৎকার করিয়া উঠিল 'ভল্প ভল্প ভল্প ।")

একটি মেয়ে : (কান ধরিয়া) ওর নাম মধুমালা নয় কাঞ্চনমালা—মনে রেখো,—
-বুঝলে? এই কান ধরে ভাল করে কানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলুম!

(সকলের হাস্য)

মৃদনকুমার : কাঞ্চনমালার দিকে চাহিয়া কানে হাত বুলাইতে বুলাইতে) ওটি

বোধ হয় তোমার কোনো সুস্পর্কের বোন—ওর হাতের চেটো ত নয় কেটো। রাজবাড়ির মেয়ের হাত এমন হাতার মত হয়—এ

আমার জানা ছিল না।

কাঞ্চনমালা : দাঁড়াও আমি আগে প্রণাম সেরে নিই। (মদনকুমারকে হাত

ধরিয়া উঠাইল। বাহির হইতে একজন মেয়ে বলিয়া উঠিল—
"ওলো দোরে ভাল করে খিল দে, পালঙ্কের নিচে কেউ লুকিয়ে
আছে কি না দেখে নিস। জানালাগুলি বন্ধ করে দে—সব দেখতে

পাচ্ছি যে !")

কাঞ্চনমালা : একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

মদনকুমার

: বল।

মদনকুমার

: তোমায় সব বলছি শোনা। আমি আরাকানের রাজকুমার নই—

আমার নামও বিচিত্রকুমার নয়।

কাঞ্চনমালা

: (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তাহলে তুমি কে?

মদনকুমার

বস দ্বির হয়ে শোন—আমার বেশি সময় নেই—আমাকে এখনি চলে যেতে হবে—হাা, আমাকে যেতেই হবে সেই মধুমালার সন্ধানে। হয়ত আর কখনও আমাদের দেখা হবে না। আমি— আমি তোমার স্বামী নই—তোমার স্বামী যে সে এখনি আসবে— অতি কুংসিত তার চেহারা—তবু সেই তোমার স্বামী।

কাঞ্চনমালা

: ওগো ! তুমি অমন কথা বলো না। আমার বুক কাঁপছে।
আমাকে ধর—আমার মাথা কেমন করছে (মদনকুমার তাড়াতাড়ি
বুকে ধরিলেন) আঃ। স্বামী। আমি যে নারায়ণ শিলা স্পর্শ করে
তোমাকেই স্বামী বলে বরণ করেছি—শুভদৃষ্টির ক্ষণে তোমারই
ঐ সুন্দর মুখ দেখেছি। কুৎসিত হোক সুন্দর হোক—এই
ত্রিভুবনে আমার স্বামী আর কেউ নেই, হবে না, হতে
পারে না।

মদনকুমার

শোনো তবে আমার সত্য পরিচয়। আমার নাম মদনকুমার।
 আমি কাঞ্চননগরের যুবরাজ।

কাঞ্চনমালা

: তুমি ! তুমি সেই সুন্দর—তোমার রূপের খ্যাতি যে আজ বাঙলার ঘরে ঘরে—মুখে মুখে ! তোমার বাবা যে আমার বাবার বিশেষ বন্ধু। আমি যাই, বাবা মাকে বলে আসি।

**মনদকুমার** 

(হাত ধরিয়া) না, তা হতে পারে না। শোন, তুমি হয়ত আমার সব কথাই শুনেছ। আমি মধুমালার সন্ধানে বেরিয়েছিলাম সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে। পথে জাহাজ ডুবি হয়ে আমার সেনা– সামস্ত সকলে মারা যায়। আমার য়ঝন জ্ঞান হল, তখন দেখলাম আমি মগরাজের রাজপুরীতে বন্দী। মগ–রাজপুত্র অতি কুৎসিত বলে রাজা আমাকে দেখিয়ে তোমার সাথে তার পুত্রের সম্পন্ধ ঠিক করেন। তার সঙ্গে আমার এই শর্ত যে বাসরঘরে ঢুকেই আমি বেরিয়ে পড়ব—তিনি তার সেনা দিয়ে আমাকে মধুমালার দেশে পাঠিয়ে দেবেন। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি, এখন তোমার কর্তব্য তুমি ঠিক করে নিও। ভগবান তোমাকে কুৎসিতের হাত থেকে রক্ষা করুন।

[সহসা দ্বার খুলিয়া প্রস্থান। কাঞ্চনমালা অতি করুণ স্বরে আর্তনাদ করিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। অমনি সেই মুক্ত দ্বার দিয়া বিচিত্রকুমার প্রবেশ করিল] বিচিত্রকুমার

: (উল্লাসে বুক চাপড়াইয়া—চুল ছিড়িয়া) ওরে বাপরে, আমি কোথায় বাপরে। রূপ দেখে যে মাখা ঘুরে যায় রে বাবা। কা-কা-কা-কাঞ্চনমালা—মা—মা—লা। আমি এসেছি—আমি তোমার বরটি—ত্যেমার সোয়ামী—তোমার কোলের মেনি বেরালটি।

কাঞ্চনমালা

(জাগিয়া উঠিয়া) কে? কে তুমি কুৎসিত! যাও, দূর হও এখনি আমার সামনে থেকে—নইলে (তরবারি লইয়া) তোমায়— –তোমায় আমি হত্যা—হত্যা করব—যাও পালাও—পালাও। [বাহিরে বহু স্ত্রীকণ্ঠের শব্দ, ওগো, রানী মাগো শীগগির ছুটে এস— কাঞ্চনমালা তার বরকে কেটে ফেললে গো]

(দোর খুলিয়া রানীর প্রবেশ)

রানি

কাঞ্চন ! কাঞ্চন ! (তরবারি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন)
[রিচিত্রকুমার ততক্ষণে পালঙ্কের নিচে লুকাইয়া পড়িয়া পালাইবার দাঁও
বুঁজিতেছে]

রানি

ছিঃ ছিঃ। তুই আমাদের কুলে কলঙ্ক দিলি। কলঙ্কিনী! কি করে তুই বাসরঘরে বিয়ের রাতে অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে কাটতে গেলি! পোড়ার-মুখি, অমন কার্তিকের মত ছেলেকে দেখেও তোর মন উঠল না? আমি কি করে এ পোড়ার মুখ লোককে দেখাব? কই, আমার সোনার চাঁদ কোথায় গেল?

কাঞ্চনমালা

: (কাঁদিয়া ফেলিয়া) মা! সে চলে গেল—চলে গেল! আমি যাকে কাটতে গিয়েছিলাম সে তোমার জামাই নয়।

রানী

কে–কে তবে এল এ ঘরে ?

কাঞ্চনমালা

্র (পালঙ্কের নিচে বিচিত্রকুমারকে দেখাইয়া) ঐ দেখ, নির্বোধ কুৎসিতকে কাটতে গিয়েছিলাম। মগরাজের প্রতারণার কথা তোমাকে সব বলছি—কিন্তু তার আগে ওকে বের করে দাও এখান থেকে।

রানি

উঃ ! মাগো ! এ হনুমান কোখেকে এখানে এল ? পাঁড়ে ! চৌবে ! দৌবারিক !

(সকলে আসিয়া হাজির হইল)

রানি

এই হনুমানের কান ধরে মারতে মারতে রাজ্ঞার কাছে নিয়ে যাও—তাকে বলো, দিদিমণির ঘরে এই চোর চুরি করতে ঢুকেছিল।

[পাড়জি চৌবেজি ইজ্যাদির বিচিত্রকুমারকে প্রহার ও গালি বর্ষণ— চলরে শালা চেট্টো, চল চল] বিচিত্রকুমার '

: আমি চোর না, চোর—তোমদের রাজকন্যার মনোচোর— তোমাদের রাজার জামাই—জা-জা-মাই! ওগো মাগো, মেরে ফেললে গো!

[গৌড়েশ্বরের রাজপুরী—রাজা সেনাপতি মন্ত্রী ইত্যাদি]

রাজা

শঠ ! প্রতারক ! মগের মুল্লুকের রাজা কি না পাজির পাঝাড়া। বলে যুদ্ধ করব—ঐ হনুমানের হাতে আমার মেয়েকে দিতে হবে ?

সেনাপতি

7.23 (H.S.

: মহারাজ ! ওরা রাজপুরীর তোরণ দার আক্রমণ করেছে। আদেশ দিন, ওদের মেরে তাড়িয়ে দিয়ে আসছি—সাগরপারের হনুমানকে সাগরপারে রেখে আসি।

মন্ত্ৰী

: কিন্তু এত বিপুল সৈন্য এল কোথেকে ? গঙ্গার বক্ষ তার সহস্র রণ–তরী ছেয়ে ফেলেছে।

রাজা

দুর্দণ্ড কি এর জন্য প্রস্তুত না হয়ে এসেছে মনে কর মন্ত্রী? এতদিন বাংলার ভাগুরে লুটে য়ে পাপ সঞ্চয় করেছে আজ তার শাস্তি দেবো—সমুচিত শাস্তি দেবো। যাও সেনাপতি, যুদ্ধ করো—আমিও আসছি। মন্ত্রী, তুমি কুলললনাদের রক্ষা করে— –য়দি মগ জয়ী হয়—ওদের গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিও। আমি চললাম।

> [বাহিরে ভীষণ যুদ্ধের শব্দ] [রক্তাক্ত কলেবরে রাজার প্রবেশ]

পালিয়েছে। ভিরু পালিয়েছে গঙ্গার পথে। সাগরপারের হনুমান সাগরপারে পালিয়েছে। (বসিয়া পড়িয়া) মা–মা কাঞ্চনমালা, কই, আমার কাঞ্চনমালা কই—আমার সোনার চাঁদ মদনকুমার কই? (মুর্ছা)

[পার্বত্য অরণ্য পথ-বীর বেশধারী রাজ্ঞার পুত্র মদনকুমার পথ চলিয়াছে]

গান

ও বন-পথ

....

ওরে নদী কোঁথায় রে তোর শেষ ?
সেই শেষে কি আছি আমার মধুমালার দেশ রে,
মধুমালার দেশ ॥
পাহাড় রে তোর কালো কোলে
সাগর টেউ-এর মালা দোলে
সেই সাগরের তীরে বসে শুকায় কি তার কেশ ॥
সে শুকায় কি তার কেশ ॥

. .

 $A_{2,i}$ 

## ওরে আকাশ তুই কি নুয়ে . মধুমালায় আসছিস ছুয়ে

(দেখি) রঙিন সাঁঝে তোরই মাঝে (তার) পার আলতার রেশ রে মধুমালার দেশ॥

[ গাহিতে গাহিতে মদনকুমার দূরে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ময়ুর-বিমানে চড়িয়া ঘুমপরী ও স্বপনপরী নামিয়া আসিল। ]

ঘুমপরি

: স্বপুদি। জার ওর এ আর্তি দেখতে পারিনে—ওর কান্না শুনে পাষাণ গলে আকাশ টলে সাগর দুলে ওঠে। ফুল ঝরে যায়, বনের পাখি গান ভুলে যায়। চল, ওকে মধুমালার দেশে রেখে আসি।

স্বপনপরি

: কি লো, বুক যে টনটন করে উঠল। কিন্তু তুই ত হেরে আছিস। ও এখন আমার।

পুমপরি স্বপ**ন**পরি

- কখ্বনো না, মধুমালার চেয়ে ও অনেক সুদর।
- : তা ত এখন বলবিই। আচ্ছা, ঝগড়া করবার সময় পরে পাব— ঐ দেখ, বেচারা পাহাড়ি-পথ থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে। যা, ছুটে গিয়ে বুকে ধর—

ষ্ট্রিমপরী ছুটিয়া গিয়া রাজপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পরে অচেতন রাজকুমারকে ময়ূর-বিমানে লইয়া আসিল। দুই পরী আকাশে গান গাহিতে গাহিতে উধাও হইয়া গেল]

## ঘুমপরী ও স্বপনপরীর গান

ফুলের হাওয়া যারে ছুটে মধুমালার দেশ। যোগিনীরে পরতে বলিস নব বধুর বেশ॥ সোনার ঘটে রাখতে বলিস আকুল চৌখের জল সেই জলেরে ধোওয়াবে সে বঁধুর পদতল বলিস তারে পা মুছিয়ে বাঁধে যেন কেশ যেন বাঁধে আকুল-কেশ॥

> [গৌড়েশ্বরের প্রাসাদ—সন্ধ্যা। কাঞ্চনমালা তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিল। তারপর দূরে সন্ধ্যাতারার দিকে চাহিয়া গাহিতে লাগিল]

#### গান

তুমি হেসে পেলে বন্ধু তোমার কাঁটার পথে কাঁদতে আমায় দেবে গেলে একলা ফুলের রখে॥ ও পথের বন্ধু! তোমার পথে বৃদ্ধি-নিয়ে যেতে পথের কাঁটা ঢেকে দিতাম আমার এ বৃক পেতে আজ সুখের রখে কাঁদি বন্ধু দুখের সাথী হতে তোমার দুখের সাথী হতে॥

#### www.icsbook.info

কাঞ্চনমালার মাতা : তুলসিতলায় ভর—সন্ধ্যায় কে কাঁদে রে?

কাঞ্চনমালা : কাঁদছি কোথায় মা ! আমি ত গুনগুন করে গান করছি।

[বলিতে বলিতে কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়া তুলসিতলায় লুটাইয়া পড়িল]

কাঞ্চনমালার মাতা : (কাঞ্চনের মাথা কোলে লইয়া তাহার এলো চুলে আস্তে আস্তে

হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। আত্মসম্বরণ করিয়া ধরা গলায় বলিলেন) তোর চোখ দিয়ে যে দিন রাত গঙ্গা– যমুনার ধারা বয়ে যাচ্ছে মা। দিন রাত কেঁদে কেঁদে কি চেহারা হয়েছে একবার আরশির কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিস? লক্ষ্মী মা আমার, ওঠ, ভর সন্ধ্যায় কাঁদলে বাছার অমঙ্গল হবে। দেশে দেশে লোক ছুটেছে তাকে খুঁজতে। তোর বাবার লোক তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজছে। বন-জঙ্গল পাহাড় জ্লপথ স্থলপথ চারিদিকে সন্ধাগ পাহারা। সে পাল্যবে কোথায়—এই সন্ধ্যাবেলায় তুলসিতলায় বসে বলছি—তাকে

তুই আবার পাবি।

কাঞ্চনমালা : আচ্ছা মা, বিয়ের রাতে বরকে হারিয়েছে—এমন আর–একটি

অভাগিনী তুমি এই বাংলাদেশে দেখেছ? আমি যদি তার মধুমালার মত সুন্দর হতাম সে কখ্খনো এমন করে ফেলে যেতে পারত না। মাগো, এবার ষদি মরি, আশীর্বাদ করো আর

জন্মে যেন তার মনের মত হই।

কাঞ্চনমালার মাতা : তুইও ক্ষেপলি নাকি কাঞ্চন ? কোথায় মধুমালা ? ও নামের

কোনো মেয়ে কোথাও আছে নাকি ? স্বপ্নের কথা কখনও সত্যি

হয় ? যেমন পাগল জামাই তেমনি পাগল মেয়ে।

কাঞ্চনমালা : পাগল জ্বামাই, পাগল মেয়ে। কিন্তু পাগল শিব ত কোনদিন গৌরীকে তাঁর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করেন নি। শিব ভিক্ষা

মেগেছেন পার্বতী তার ভিক্ষের ঝুলি বয়ে নিয়ে গেছেন। আমায় কেন উনি তেমনি করে সাথে ডেকে নিলেন না? আমি চাইনে— চাইনে এ রাজ্বভোগ। কে চায় এ রাজ্বপ্রাসাদে থাকতে! সীতার

মত কেন তাঁর সাথে যেতে পারলাম না। [মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগল]

গৌড়েশ্বর : (কান্না ও আনন্দ উচ্ছসিত কন্ঠে) রানী ! কোথায় তুমি। আমার

মা কাঞ্চন কোথায় ? শিগগির ছুটে এস, আমার বেয়াই বেয়ান এসেছে—আমার বেয়াই বেয়ান কাঞ্চননগরের রাজা–রানী—

কাঞ্চনের শৃশুর-শাশুড়ি।

মাতা ও কন্যা তীর বেগে উঠিয়া পড়িলেন। কাঞ্চন তাড়াতাড়ি মাথায়

ঘোমটা টানিয়া দিল]

গৌড়েশ্বর

: এই যে বেয়াই! বেয়ান ঠাকরুণ! এদিকে—এদিকে—ঐ তুলসিতলায় মা আমার দাঁড়িয়ে। ঐ—ঐ আমার মা, কাঞ্চনমালা।

দশুধর ও পাটেশ্বরী :

কই, কই আমাদের বৌমা কই, বৌমা—বৌমা!

[কাঞ্চন মুশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করিল]

পাটেশ্বরী

মা গো, পা ছুঁসনে ! তুই যে আমার মদনমণির গলার—দেবতার নির্মাল্য। আয় আয় বুকে আয়। বুক আমার জ্বলে—পুড়ে খাক হয়ে গেছে মা ! (বক্ষে ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া) মা—মা— ! আঃ ! কাঞ্চন পাটেশ্বরীর গলা জড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা দণ্ডধর দুই হাতে পাগলের মত কাঞ্চনমালার চুলে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কাঞ্চন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার বাবাকে ইঙ্গিত কি যেন বলিল]

দণ্ডধর

বুবেছি মা লক্ষ্মী, আসনের দরকার হবে না। দেব দেউলের এই অঙ্গনের চেয়ে কোন্ পবিত্র আসন তোর বাবা দেবে রে বেটি? (কাঞ্চন তাহার প্রায় অচৈতন্য শাশুড়ির কোলের কাছে বিসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। পাটেশ্বরী বুভুক্ষ্ দৃষ্টি দিয়ে তাহাকে দেখিতে লাগিল। মুখে কোন কথা নাই) আহা! মা যেন আমার, মূর্তিমতী সন্ধ্যা; সন্ধ্যার মতই করুণ স্প্রিগ্ধ, আনন্দমাখা। ও বেয়ান ঠাকরুণ, ওখানে গরুচোরের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমি যে দেখতেই পাই নি। নমস্কার! নমস্কার! বেয়াই এখানে এসে বস না হে! কাঁদবার অনেক সময় আছে। হাা, বুঝলেন বেয়ান ঠাকরুণ! আপনাদের একটু চমকে দেবার জন্যই না বলে কয়ে এসেছি এই সাধারণ নাগরিকের বেশে। আর এখন কি রাজসমারোহ দেখাবার সময়? সোনার চাঁদ কুমার আমার কোথায় পথে পথে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরছে আর আমরা তার বাপ–মা আসব চতুর্দোলায় চড়ে? কি বল বেয়াই?

গৌড়েশ্বর

: আহা.! মাকে আমার আজ কী সুন্দরই দেখাচ্ছে! সেই যে বিয়ের দিনে মা ঘোষটা দিয়েছিল তারপর মাধায় আর ঘোমটা ওঠে নি—দেখেছ বেয়াই?

পাটেশ্বরী

পদসেবা করছে? আমার সোনার চাঁদ কুমারের বৌ আমার পদসেবা করছে? সে কি? ওরে–ওরে, তুই যে আমার বুকের মানিক, গলার হার। আয় আয় আমার বুকে আয়। তুই যে আমার গোপালের গলার মালা। হাঁা, আমার গোপালই ত, পুত্র হয়ে, মদনকুমার হয়ে আমার পেটে এসেছিল। তুই যে সেই গোপালের—আমার সেই নবীন গোরার নিবেদিতা মালা। কি বলছিলাম মা। গোপাল আমার এসেছিল। আমার ঘর ভরেছিল,—বুক ভরেছিল, তার পর সব শূন্য করে চলে গেল।

গৌড়ের রানি

বেয়ান। চলুন, আমার শোবার ঘরে শোবেন। কাঞ্চন ! দেখছিস নে তোর শাশুড়ি কেমন করছেন। নিয়ে চল মা ওঁকে উপরে।

কাঞ্চনমালা

(অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) মা ৷ (কিন্তু ইহার বেশি সে বলিতে প্মারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল)

পাটেশ্বরী

٠,٠

ওরে ডাক—ডাক, আবার ডাক ! সেই দুস্যু কি তোর গলায় তার মা ডাকখানি রেখে গেছে; ডাক, আবার মা বলে ডাক—আমার মন জুড়াক ! ঠিক ঠিক এমনি করে সে আমায় ডাকত—ঠিক তোর মতটি করে আমার গলা স্বড়িয়ে। বেয়ান—দিদি। বৌমার চাঁদ মুখখানি যে ভাল করে দেখতে পারছি নে। দেবালয়ের পঞ্চপ্রদীপ উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে দাও। আমি দেখি কেমন করে সেই নিষ্ঠুর এমন সোনার কমলকে চোখের জলে ভাসিয়ে গেল। (দেবালয়ের পঞ্চপ্রদীপের শাস্ত উজ্জ্বল জ্যোতিতে দেবদেউলের অঙ্গন ভরিয়া গেল। সেই **আলোকে দেখা** গেল শ্রী শ্যামসুদরের বিগ্রহ যেন রানী পাটেশ্বরীর দিকে চার্হিয়া চাহিয়া কাঁদিতেছে।) মন্দিরে ও কে ! ও কে কাঁদে আমার পানে চেয়ে চেয়ে। ঐ–ঐ আমার গোপাল—আমার মদনকুমার—আমার দস্যু—চোর ধর– ধর ওকে—ও আবার পালিয়ে যাবে—আবার পালিয়ে যাবে। (পাটেশ্বরী শ্যামসুন্দর বিগ্রহ বক্ষে জড়াইয়া দেব–দেউলের অঙ্গনে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন) ধরেছি। ধরেছি। তোরা সবাই ধর, ও পালিয়ে যেতে চায়—আবার পালিয়ে যেতে চায় দস্যু। চার। গোপাল। আমার গোপাল।

[কাঞ্চনমালার শয়নকক্ষ। নিশুতি রাত্রি]

গান করিতে করিতে কিন্তু সে গান নয়। ক্রন্সনও বুঝি অত করুণ হয় না। কাঞ্চনমালা তাহার রাজবেশ আভরণ খুলিতে লাগিল। স্তিমিত প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে সে যখন গৈরিক বসন পরিল তখন সহসা রাজভবনের আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেই কাঞ্চনমালা চমকিয়া উঠিল। তাহার সধি অতসী দ্বারে তাহার এই বেশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কাঞ্চন অভিভূতের মত গাহিত্রে লাগিল

#### গান

তুমি এতদিনে মরণ টানে টানলে বুকের কাছে
(ওগো বন্ধু পরান বন্ধু)

তোমায় দিলাম তোমায় দিলাম

ত্রিভুবনে যত কিছু আমার প্রিয় আছে।
(ওগো বন্ধু পরান বন্ধু) ॥

আমার বসন আমার ভূষণ আমার কুল মান

আমার প্রেমের অহন্ধার গো আমার অভিমান

তোমায় দিলাম তোমায় দিলাম বন্ধু
(আজ) সকল দিয়ে বিনিময়ে তোমায় শুধু যাচে

দাসী তোমার তোমায় শুধু যাচে

ওগো বন্ধু পরম বন্ধু॥

অতসী : (হাত ধরিয়া শান্ত কণ্ঠে) এই অন্ধকার নিশীথে এই যোগিনীর বেশ পরে কোথায় যাবি ?

কাঞ্চনমালা : এ ত যোগিনীর বেশ নয় অতসী, এ বিয়োগিনীর সাজ। তার সাথে যোগ আমার কখন হল যে যোগিনীর সাজ পরব?

অতসী : যোগ বিয়োগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম কাঞ্চনমালা।

কাঞ্চনমালা : (চমকিয়া উঠিয়া) ঠিক এমনি করুণ কণ্ঠে সে বিয়ের রাতে আমায় ডেকেছিল। নিজের চিরদিনের শোনা নামও যে নিজের

কানে এমন মিষ্টি শোনায় সেইদিন প্রথম বুঝলুম।

অতসী : তুই তারই অভিসারে চলেছিস নাকি ?

কাঞ্চনমালা 🥏 🤃 একে অভিসারই বা বলি কি করে সই 🤊 শ্রীরাধাকে তাঁর সুদর

দেবতা অভিসারের ইঙ্গিত করেছিলেন...আমি ত আমার

দেবতার কোন ইঙ্গিত পাই নি।

অতসী ় তাহলে তুই কোন্ আশায় কোথায় যাবি ?

কাঞ্চনমালা : আশা নেই বলেই ত যাচ্ছি। আশা থাকলে বসে থাকতুম পথের

দিকে চেয়ে। আশা থাকলে পথই তাঁকে বয়ে এনে দিত আমার বুকে। যে ফুলের আশা আছে সে দেবতার পুজোয় লাগবে, সেই ফুলই বনের ডালায় ফুটে থাকে—কিন্তু স্রোতের ফুলের আশা কোথায়? স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া তার ত আর কোনো গতি

নেই সই !

অতসী : এ সব হেঁয়ালি রাখ দেখি। তুই তাঁকে পথে পথে খুঁজে বেড়াবি

এই ত?

কাঞ্চনমালা : আর আমি তাঁকে খুঁজব না। আগে খুঁজব তাঁর পথ। পথ যদি
পাই—পথের শেষে তাঁকেও পাব। শোন অতসী, ঐ দেখ আমার
ফুল–সাজ্ঞ সব খুলে রেখেছি। আমার শাশুড়ি জোর করে কাল
এসব পরিয়েছিলেন। বিয়ের রাতে এমন ফুলেরি সাজে
সেজেছিলুম। কালও পরেছিলুম, ঐ আমার শেষ পরা। পরতে

কি ইচ্ছে করছিল। মন্দিরে বিগ্রহ নেই অর্থট নিবেদনের থালা সাজিয়ে দাঁডিয়ে থাকা। যেমন অকারণ তেমনি করুণ।

অতসী : আমি কিন্তু এখনই কেঁদে চেঁচিয়ে বাড়িসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে

দেবো।

কাঞ্চনমালা : (হাসিয়া) কাউকে জাগাতে পারবি নে। সীতা যেদিন বনে

গেছিলেন তাঁকে কি তাঁর বাপ–মা–শ্বন্তর–শান্তড়ি ফেরাতে

পেরেছিলেন ?

অতসী : কিন্তু সে দিন ত শ্রীরামচন্দ্র সীতার সাথে ছিলেন। তোর সাথি

**(季**?

কাঞ্চনমালা : (হাতের নোয়া দেখাইয়া) আমার শ্রীরামচন্দ্রও আমার সাথে

আছেন ৷ (কপালে নোয়া ঠেকাইয়া) এই এয়োতির নোয়া যদি
আমার হাতে থাকে অতসী—আমার কোনো পথকে—কোনো

বনকে কোনো বারণকে ভয় নেই !

[বলিয়া অন্ধকারে পথের মাঝে হারাইয়া গেল]

অতসী : কাঞ্চন ! কাঞ্চনমালা ! এই অন্ধকারে কে তোকে পথ দেখাবে ? (দূর হতে প্রবল কণ্ঠের আওয়ান্ধ আসিল) "আমার প্রেম !"

> [সন্দ্রীপ—নিশুতি রাত্রি। আকাশের চাদ সাগরের জ্বলে খেলা করিতেছে। মধুমালা–নিদ্রা–নিমগ্লা]

দ্রাগত ঘুমপরী ও স্বপনপরীর গান

সাগরজ্বলে খেলতে এল তোর আকাশের চাঁদ। এবার যেন পালিয়ে না যায় বাঁধলো ওরে বাঁধ॥

> ঘুমাস্ নে লো ঘুমাস্নে আর চোর এল ঐ ভাঙলো দুয়ার

(এখন) চোরকে বেঁধে বাছর ডোরে পরান ভরে কাঁদ॥

মধুমালা : (জাগিয়া উঠিয়া) কে? তোমরা কে?

ঘুমপরি : তোমার সতীন।

স্বপনপরি : একজন নয় এক জোড়া।

মধুমালা : এ তোমরা কি বলছ? তোমরা কে, তোমাদের ত এখানে কখনও দেখি নি। (চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িয়া হাসিয়া) ও। আমি স্বপু দেখছি, না আমি কি বোকা! (চোখ মেলিয়া) তা, তোমাদের সতীন করতে রাজি আছি—যদি আমার পতিকে ফিরে পাই। (চোখ বুজিয়া) যাক, মিথ্যে হোক, তবুও স্বপ্নে তাকে একবার

দেখতে পাব।

ঘুমপরি

কি ভাবছ চোখ বুঁজে? চোখ মেলে দেখ তোমার পাশে কে! (চমকিয়া উঠিয়া) এঁটা, তুমি? কুমার? তুমি? চিৎকার করে বাবাকে মাকে ডাকব নাকি? না না, চেঁচালেই ঘুম ভেঙে যাবে, স্বপু যাবে টুটে, আর তুমি যাবে চলে। ওগো, তুমি জাগো, আমি কাউকে ডাকবো না। (ক্রন্দনব্দড়িত কণ্ঠে) আমি কাঁদব না—জেগে একটিবার একটি শুধু কথা বলে ঘুমোও—আমি আর কিছু বলব না। কিচ্ছু চাইব না। শুধু চেয়ে দেখব! (ঘুমপরী ও স্বপনপরীর দিকে চাহিয়া) তোমরা কে জানি না। তোমরা যেই হও একটু বস না আমার বিছানায়। না না, তোমরা যে সতীন, আমার বিছানায় বসবে কেন? না হয় ওর বিছানাতেই বস। তোমরাই ওঁকে ঘিরে বস। আমি শুধু দূরে দাঁড়িয়ে দেখব।

<del>স্থ</del>পনপরি

: তোমার স্বামী যদি সত্যই জাগেন, তাহলে কি আমাদের এখানে থাকতে দেবে ? সত্যি করে বল।

মধুমালা

সত্যি করে বলছি—এই তোমাদের গা ছুঁয়ে বলছি—একি ! তোমাদের গায়ে হাত দিতে মনে হল যেন তোমরা ছায়া— তোমাদের দেহ নেই—শুধু রূপ—তোমরা যেন চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া।

স্বপন্পরি

এইবার রাজপুত্র জাগবে আমরা যাই। এই শিকারীকে আর ছেড়ো না কিন্তু। এতদিন আমরা আগলে রেখেছিলুম। এবার তোমার গলার হার তোমাকে দিলুম। আমার নাম স্বপনপরী— ওর নাম ঘুমপরী। (বলিতে বলিতে যেন হাওয়ায় তাহারা মিলিয়া গেল। তাহাদের অশরীরী গান মধুমালার স্বর্ণপুরীকে কাঁপাইয়া তুলিল)

গান

বন্ধু বিদায়—!

যাই চলে যাই—তোমার গলার মালা পরায়ে তোমায়॥
ফুল ঝরে পথে হারায়—
অন্দ্র ঝরে যে পথে লুকায়

याँ याँ -

যে আঁধার পথে আশার বাতি নিভে যায়। বন্ধু বিদায়॥

[সহসা বাহিরে প্রহরীদের কোলাহল শোনা গেল। পিঞ্জরের শুকসারি— বনের পাখি ডাকিয়া উঠিল সচকিত স্বরে। "কে গো" "কে গো" বলিয়া ভাব–শিখি ডাকিয়া উঠিল। মদনকুমার

: আবার আবার, শুনি সেই সাগরের ক্রন্দন। (চক্ষু মুছিয়া) কে? মধুমালা ! মধুমালা !

[মধুমালা 'কুমার' 'কুমার' বলিয়া রাজপুত্রের বুকে লুটাইয়া পড়িল]

#### মধুমালার গান

আমার পায়ের বেড়ি
এই সোনার পুরী ভেঙে

যাওগো নিয়ে তোমার দেশে
পাব সেথায় জেগে
তোমায় পাব সেথায় জেগে॥
এই যে সাগর এই যে কুমার
এই যে তোমার আমি,
এই যে তুমি স্বপ্লে–পাওয়া মধুমালার স্বামী,
(এবার) তোমার স্থাসির রঙে আঁধার পুরী উঠুক রেঙে।

রানি তিলোত্তমা

. . . . .

কি মা মধুমালা ? আজ সকালে এত আনন্দের গান কেন ?
 (মদনকুমারকে দেখিয়া) কে, কে ঐ সুন্দর চাঁদ ? ওরে পূর্ণিমার
 চাঁদ কি আজ সাগর—জলে নেয়ে মালার ঘরে এসে উঠল ? দাস—
 দাসী, প্রহরী কে কোথায় আছিস ছুটে যা—মহারাজকে খবর
 দে ! সারা রাজ্যে খবর দে । মধুমালার বর আন । (দাসদাসী সব
 উলুধ্বনি দিতে দিতে—শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া ছুটিয়া
 আসিল ।)

#### সকলের গান

নিশির পাহারা ভেঙে চোর এসেছে ঘর
ধরতে গিয়ে দেখি ওলো চোর নয় সে বর !
বর এসেছে বর এসেছে বর এসেছে বর॥
এ পালিয়েছিল চুরি করে মোদের সখির নিদ্,
(এই) হৃদয়–বনের শিকারীকে নয়ন দিয়ে বিধ !
এ যে, ফুলের মালায় বন্দী করে পরাল টোপর॥
বর এসেছে বর এসেছে বর এসেছে বর॥
(মদনকুমার ও মধুমালাকে ঘিরিয়া উদ্দাম নৃত্যগীতের উৎসব চলিয়াছে।
সোনার সিংহাসনে বসিয়া বরবধুর বেশে মধুমালা ও মদনকুমার)

#### নর্তকীদের গান

অনেক জ্বালা দিয়েছ তার শান্তি পাবে কালা। বেঁধেছি তাই গলায় তোমার জড়িয়ে মধুমালা॥

#### www.icsbook.info

**4**];

আজ গায়ে পড়ে সাধতে হবে পায়ে ধরে কাঁদতে হবে শাপ্লা মধু পানের আগে

দেখব বঁধু কেমন লাগে বাব্লা জ্বালা॥

রানি তিলোত্তমা

ওরে ! তোরা আর ওদের বেশি রাত জ্ঞাগাসনে। এবার ওদের শুতে দে। দেখছিস্ না আমার সোনার চাঁদের মুখখানি যেন রোদের তাতে থল কমলের মত রাঙিয়ে গেছে। লক্ষ্মী মেয়েরা আমার, এবার ওদের শুতে দে।

মেয়ের

বেশ রানীমা, আমরা যাচ্ছি কিন্তু রাত্রে সুদে আসলে সব আদায় করব বলে দিচ্ছি। (যাইতে যাইতে) চোরের শান্তি কিন্তু হল না মধুমালা। ভাল করে আগলাস আবার যেন না পালায়) পায়ে টেকো বেঁধে দিস—চোর গরুকে বিশ্বাস নেই।
[সাগরতীরে কাঞ্চনমালার করুণ সঙ্গীত-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে ছিল। মধুমালা ও মদনকুমার উৎকর্ণ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিল)

#### কাঞ্চনমালার গান

ওগো বন্ধু ! দাও সাড়া দাও এই কি পথের শেষ ! এই কি তোমার স্বপ্নে দেখা মধুমালার দেশ !

মধুমালা

ওগো ! কে এমন কেঁদে কেঁদে আমার নাম ধরে গান করছে ?
 ওকি, তুমি অমন উতলা হচ্ছ কেন ? চল, চল আমার সাথে ।
 ঐ খিড়কির দুয়ার দিয়ে সাগরতীরে গিয়ে দেখি ওকে । তোমার পায়ে, পড়ি, চল না । ওর গান শুনে আমার বুকে এমন কান্নার জোয়ার এল কেন ? চল চল ।

(মদনকুমার ও মধুমালা নীরবে দাসদাসী প্রভৃতির চোখ এড়াইয়া খিড়কি—দার দিয়া সাগরতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একবুক সাগর—জ্বলে দাঁড়াইয়া গৈরিক বেশধারিণী এক সন্ধ্যাসিনী। তাহার রূপের জ্যোতিতে আর গৈরিক বসনের, আভায় চারপাশের সাগর জ্বল গেরুয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সে ইহাদের পানে চাহিয়াও দেখিল না। নয়ন মুদিয়া সে খেন মহাসাগরের গান শুনিতেছে। মদনকুমার ও মধুমালা ছারাস্থতির মত দাঁড়াইয়া সেই গান শুনিতে লাগিল।)

#### গান

ওগো বন্ধু ! দাও সাড়া দাও এই কি পথের শেষ ? এই কি তোমার স্বপুে–দেখা মধুমালার দেশ ? মহাসাগর ! সাক্ষী থেকো ! আমার কথা বলো তার বিবাহের লগ্নে আমার যাবার সময় হল। সে তার পথ পেল যখন পথ হরালাম আমি তখন যে আমায় আনল পথে সে আজ নিরুদ্দেশ॥ তোমার শীতল জলে তোমার অতল তলে

জুড়াও ওগো জুড়াও আমার সকল ক্লেশ॥

মধুমালা : কে ? কে তুমি যোগিনী ? মহাসাগরের বুকে এমন রোদনের জোয়ার আনলে ? (সন্ধ্যাসিনী যেন ধ্যান-রতা)

মদনকুমার : ডেকো না মধুমালা, ওকে ডেকো না। মহাসগর যাকে ডাক

দিয়েছে, তীরের ক্ষুদ্র মানুষ তাকে ডেকে সাড়া পাব না মধুমালা।
মধুমালা : তুমি অমন উতলা হয়ে উঠছ কেন? তেমার চোখে জল কেন।
তুমি কি তাহলে ওঁকে চেন। তবে কি—তবে কি ইনিই সেই
দেৱী যাঁব আসাব কথা ঘ্যমপবী বলেছেন। যাঁব সাথে তোমাব

দেবী যাঁর আসার কথা ঘুমপরী বলেছেন। যাঁর সাথে তোমার অপরূপ বিবাহের কথা বলেছিলে। উনিই—ঐ দেবীই কি তাহলে আমার দিদি। (চিৎকার করিয়া জলে নামিতে নামিতে) দিদি দিদি। আমি—আমি মধুমালা, তোমার ছোট বোন—তোমাকে নিতে এসেছি। তোমার সাগর জলের চাঁদ ঐ—ঐ কুলে দাঁড়িয়ে তোমার স্তব শুনছেন। যেয়ো না—যেয়ো না—যেয়ো না—যেয়া প্রণাম করার অবকাশ দাও। (কাঞ্চনমালা উঠিয়া আসিয়া মধুমালাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন)।

আলিয়া নির্মানকে বুকে জড়াইয়া বায়নেন)।
কাঞ্চনমালা : চল্ তীরে উঠি। যে তীর্থ দেবতার দর্শনের আশায় এই পথের

শেষে পৌছলুম, তাঁকে প্রণাম না করে গেলে যে আমার জলে স্নান করার আনন্দ হবে না। সত্যি, কি সুন্দর মধুমালা। আমারই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছে—ও ত পুরুষ মানুষ। তোকে দেখে আমার আজ কোনো দুঃখ রইল না মধু (কাঞ্চনমালা মধুমালার

মুখচুম্বন করিলেন)।

মধুমালা : (হেসে) আমি সন্তুষ্ট হলাম, তুমি আমার মুখে চুম্বন করলে। আর কি ভাবনার আছে। আজে থেকে তোমায় দিদি বলে

ডাকব।

কাঞ্চনমালা : ও কথা তুই কেন মনে করলি মধুমালা। অর্জুনের মত স্বামী পেয়েছিলেন বলেই দ্রৌম্পদী সুভদ্রাকে বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মত পতি পেয়েছিলেন বলেই রুক্মিনী

তার পতিকে পরিপূর্ণ চিত্তে সত্যভামার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মধুমালা : তাহলে তেমনি করে—তেমনি করে তুমি আমায় বরণ করে তুলে তোমার পায়ের দাসী করে রাখ না দিদি।

www.icsbook.info

| কাঞ্চনমালা          | <b>:</b> |                                                                   |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|                     |          | আর ভাল হয়ত তোর স্বামীর চেয়েও বাসতাম।                            |
| <b>মধুমালা</b>      | :        | এখনও তোমার ওঁর উপরে অভিমান যায় নি দিদি। নইলে                     |
|                     |          | "আমার স্বামী" না বলে "তোর স্বামী" বললে কেন।                       |
| কাঞ্চনমালা          | •        | কার উপরে অভিমান করব মালা। আমি কি ওকে একটু কালের                   |
|                     |          | দেখা ছাড়া কখনও দেখেছি যে অভিমান করব। উনি কি আমায়                |
|                     |          | ক্যেনোদিন সে অধিকার দিয়েছেন। তবু সে কি আকর্ষণ, মধু, তা           |
|                     |          | ভূই হয়ত বুঝবি নে। সাগর কত জ্বোরে টানলে সে নদী পাহাড়             |
|                     |          | <b>ভঙ্গল ভেঙে তার বুকে ছুটে আসে তা নদী ছাড়া কেউ বুঝ</b> বে না।   |
| মধুমালা             | :        | দিদি একটু কূলে ওঠো না, আমি যে তোমার পায়ের ধুলো নিতে<br>পারছি নে। |
| কাঞ্চনমালা          | :        | কূলেই ত বসেছিলুম বহুদিন বহুবর্ষ। সেখানে যখন তাকে                  |
|                     |          | দেখলাম না তখনই ত অকূলের পথে পাড়ি দিলুম বোন।                      |
|                     |          | বাঙালির মেয়ে যত সাধু উদ্দেশ্যই বুকে করে একবার কুলের              |
| 44                  |          | বাইরে পা বাড়াক না আর কি সে কুলে ফিরে যেতে পারে ?                 |
| মধুমালা 👑           | :        | কিন্তু কূলে ত তোমায় উঠতেই হবে—তাঁকে প্রণাম করতে,                 |
| •                   |          | তখন যদি আমি ছেড়ে না দিই ?                                        |
| কা <b>ঞ্চনমা</b> লা | :        | যে নদী সকল পথের বাধা–ডিঙিয়ে সাগরে মিলতে এল তাকে                  |
|                     |          | মিলন–মোহনার মুখে আটকাবি মনে করিস? তুই বড়েডা                      |
|                     |          | ছেলেমানুষ। আহা। মুখখানা কি কাঁচা।                                 |
| মধুমালা             | :        | আর তোমার মুখ বুঝি কাঁচা নয় ? তোমার কথাগুলোই যা পাকা              |
|                     |          | আর সব কাঁচা ! দিদি ! তোমাকে এই অবস্থায় চাঁদের আল্রেতে            |
|                     |          | कि সুन्तरहे ना प्रथाष्ट्र ! मत्न शर्ष्ट्र सन अभूम मञ्चतत । । ।    |
|                     |          | লক্ষ্মীদেবী সাগর সিনান করে উঠেছেন।                                |
| কাঞ্চনমালা          | :        | কিন্তু তিনি উঠেছিলেন অমৃত নিয়ে। আর আমি উঠেছি বেদনার              |
|                     |          | সিন্ধু মন্থনের শেষে অশ্রু লক্ষ্মীরূপে। তাই ত তোদের অমৃতের         |
|                     |          | সংসারকে লবণাক্ত করতে চাইনে ! দেরি হয়ে গেল মালা। ওঁকে             |
|                     |          | একবার জ্বলের দিকে পা বাড়িয়ে দিতে বলবি।                          |
| <b>মদনকু</b> মার    | :        | কাঞ্চন ! কাঞ্চনমালা ! ক্ষমা কর ! ক্ষমা কর আমি আর সইতে             |
|                     |          | পারছি নে। আমি সে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি তুমি এই সুদূর             |
|                     |          | পথ এমন করে একা অতিক্রম করতে পারবে।                                |
| কাঞ্চনমালা          | :        | তুমি মধুমালাকে স্বপ্নে দেখে যুদি এই দূর পথ অতিক্রম করতে           |
|                     |          | পার আর আমি আমার স্বামীকে বরণ-ডালার পঞ্চপ্রদীপের                   |
|                     |          | আলোকশিখায় দেখে সেই পথ পার হতে পারব না ?                          |

িকিন্তু আমি—আমি তোমার কে কাঞ্চন? আমি—আমি ত মদনকুমার স্বামীত্বের অভিনয় করেছিলুম—বরবেশে এসেছিলুম।

কাঞ্চনমালা

স্ট্রীর স্বামী বর সেজেই আসেন। তুমি আমার কে তাই জিজ্ঞাসা করছিলে নাঁ? শোন, এই মহাসাগরে শুয়ে থাকেন যে পাষাণের नाताराग---(সই नाताराग मिनाक সाकी करत विवाद्य पिन या বলেছিলাম আজও আবার তাই বলছি। তুমিই আমার স্বামী, আমার ইহলোক পরলোক জনম জনমের গতি—পরম পতি— আমার ধ্যান জ্ঞান তপস্যা, তোমাকেই ধ্রুবতারা করে এই মহাসাগরের মিলনমোহনায় বিনা বাধায় এসে পৌছেছি।

(মধুমালার দিকে ফিরিয়া) লক্ষ্মী–নারায়ণকে একসঙ্গে দেখলাম। সত্যি মালা, তোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাগর

মন্থনের শেষের লক্ষ্মীশ্রী।

মধুমালা 🦠 (তাহার চোখে মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যাইতেছিল) লক্ষ্মী উঠেছিলেন অমৃত নিয়ে বেদনায় সিন্ধু–মন্থনের শেষে আমি উঠেছি অশ্রুলক্ষ্মীরূপে। দিদি, তোমাদের অমৃতে সংসারকে

আমি লবণাক্ত করতে চাইনে। (সাগরজ্বলে ঝম্প প্রদান)।

भाना ! এ कि कतनि जुरे ? কাঞ্চনমালা

(আর্তকষ্ঠে) হে আমার চির জনমের স্বামী—প্রণাম ! প্রণাম।। মধুমালা

गाला–गाला–गर्युगाला— কাঞ্চনমালা

## বনের বেদে



## প্ৰথম ৰঙ

গান

ছন্ধ–ছাড়া বেদের দল আয়রে আয়। কাল–বোশেখীর ঝড়–তুফান আনরে তোর দৃগু পায়॥ বর্শা কই তীর ধনুক কাঁপিয়ে তোল মাটির বুক হুমড়ি খেয়ে নীল–আফাশ দেখরে মোদের সম্পাচায়॥

সর্দার—ঝুমরো ! ঝুমরো—সর্দার !

সর্দার—এই পাছাড়—তলীর বন। এইখানে আমাদের কিছু দিন থাকতে হবে। উচু— মাথা আমার হৈঁট করেছে—সে শয়তানকে এই দুনিয়া থেকে সরাতেই হবে। এই বনে সে ডেরা গেড়েছে, আমি খবর পেয়েছি—তাকে খুঁজে বের করতেই হবে—এই বন আমি গাঁতি গাঁতি করে খুঁজবো—কোধায় সে জুকিয়ে থাকবে? তোরা এইখানেই তাঁবু ফেল— আমি আসছি।

ঝুমরো—আচ্ছা সর্দার। কী সুন্দর এই বন! যেন আমার ক্রত কালের চেনা। কী মিষ্টি বাতাস এ বনের—কী মিষ্টি এখানকার পাঝির গান। আহা কারা গাইতে গাইতে এদিকেই আসছে—

> 'আয়লো বনের বেদিনী আয় আয় আয়। সিচ্চুতে তটিনীতে জগায়ে তরকা কাঁপাইয়া মেদিনী॥'

> > বিতীয় খণ্ড

্রসম্ভাত নার্লার নে

'আকাশের ঘোষটা ধরে টান তার কোলের খোকা ঠানকে ধরে আন মেঘের ঝাঁপি খুলে নাচাবি বিক্সলি-সামিনী॥ নিশি-রাতের আঁচল থেকে কুসুম কেড়ে নে তৃষ্ণা মিটা লো নিংড়ে পাহাড় ঝর্ণা এনে গলার মালা আন সাগর ছেঁচে আয় বনের ঘাগরী পরে ঘূর্ণি নেচে আঁখির চাওয়ায় লুঁটাবে পাখি বিষ হারাবে কাল-নাগিনী॥'

মৌরী—মিতিন ! দেখেছিস একটা লোক লুকিয়ে আমাদের দেখচে—চল আমরা চলে যাই— বুমরো— হাসে নাচে পায়, ঝাঁক বেঁধে যায় জংলা পাখি। বিধবো কারে তীর দিয়ে গো. কারে শিক্ষরায় রাখি॥

নিঠুর আমার খেলা
দিনের রেলা আঘাত হেনে
কাঁদি রাতের বেলা
যেন সুদর–বনের বাঘ চমকে ওঠে
দেখে রন–হরিণীর ডাগর আঁছি॥

## ্**তৃতীয় পশ্ভ**ি কুক্তি । ১ জেলামুক্তি জন্ম

শৌরী—বেদের দুলাল ! তুই পাখি শিকার করিঁস কেন ?
ক্রমরো—বেদের মেয়ে ! তুই সাপ নাচাস কেন ?
মৌরী—সাপ নাচাই ? সাপের মত চোখ যার—তাকে বশ করতে শুনুনীক বিকা-ছুরির মত বেকে উঠালা যে তার আমি ?
বেদের দুলাল আমার সাখে সাপ কেনাকি মুকি ?
বিকা-ছুরির মত বেকে উঠালা যে তার আমি ?
বিকা-ছুরির মত বেকে উঠালা যে তার আমি ?
বিকা-ছুরির মত বেকে উঠালা যে তার কিনি
পাখি আমি নই বেদিয়া আমি যে সাপিনী
ভয় করি না হাসিকে
ভ্রের লাক্র্যান তার বাঁশিকে
তোর মনের ঝাঁপি খোলা পেলে সেখায় গিয়ে থাকি ॥

মৌরী—শুনলি তো ? আচ্ছা বেদের দুলীল <mark>উচ্চ ফুল শাউতি পারিস—ওই গাছের আগায় কত ফুল দেখেছিস—আর্মার দৈন্টি দিবি</mark> স্ট সভাক্ত হত ঝুমরো—ফুলের দাম দিবি তো ? স্টালিক ক্রাড় শার্ম হত্যক মৌরী--দাম ? যা !

ঝুমরো—আচ্ছা দাম নাই দিলি—আমি যে ফুলু পেড়ে দেব—তাই দিয়ে বিনি সূতোর মালা গেঁখে আমায় দিবি তো ?

মৌরী—বারে ! তা হলে তো দাম দেওয়া হয়েই গেল। দাম পেলে চলে যাবি—আর দাম না পেলে পাওয়ার আশায় আবার ফিরে আসবি।

কুমরো—ফিরে এলে যদি দেখা পাই—তাহলে দাম চাইনে—তাহলে কাল আবার ফিরে আসবো?

মৌরী-জানি না!

শোরা—জান না ! ঝুমরো—(তীর ছোঁড়া ও ফুল পাড়ার শব্দ) এই নে একডাল ফুল তীর দিয়ে পেড়ে দিলাম—তোর আঁচলের ডালি কই ?

## চতুৰ্থ খণ্ড

মৌরী—চুপ, ঝোঁপের আড়ালে মিতিন আড়ি পেতে রয়েছে— ঝুমরো—তুই চুপ করে আমার পানে চেয়ে থাক—

> 'নিম–ফুলের মৌ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোষরা মিঠে হাসির নৃপুর বাজাও গো ঝুমুর নাচো তোমরা কভু কেয়া কাঁটায় কভু বাবলা আঠায় বারে বারে প্রজ্বাপতির পাখা জড়ায় দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে ফুলের দেশের বৌ–্রা।

মৌরী—যাঃ ! মিতিন সব দেখে ফেলেছে—কী লজ্জা—আমি পালাই— বিজ্ঞান কুমরো—তা হলে আমিও যাই—হাঁয় ভাল কথা—বেদের মেয়ে তোর নাম ? মৌরী—আমার নাম মৌরী—বেদের ছেলে তোর নাম ? কুমরো—আমার নাম কুমরো— মৌরী—আবার আসিস

## পয়ুহম খণ্ড

মৌরী—মিতিন! ওই সে পাহাড়-চূড়োয় বসে বাঁশি বান্ধাচ়েছ—তুই যা ওকে ডেকে আন—আন্ধ দু বেলা ওকে দেখিনি। আমি বসে গাই, সে শুনতে পাবে আমার মাধার দিবিব দিয়ে তাকে একবার আসতে বল— 'নিশি ভোরের বেলা কাহার পাহাড়ী—বাঁশি বাজে। তার বাঁশরির সুক্রবদের নিঠুর তীরের মত আসি বাজে। আমি তো নহি বনের পাখি গাঁয়ের কন্যা ভিন গাঁয়ে থাকি কেন নূপুর বাজায়ে কুসুম ঝরায়ে ঘুম ভাঙায়ে চলে যায় সে উদাসী বন—মাঝে।

and grant of the second

আসি রোজ সকালে আমার চাঁপার ডালে
কী যেন বেড়ায় খুঁজি
চাঁপার কলি দেখে অমনি দাঁড়ায় বৈকে
সোনার নৃপুর ভাবে বুঝি!
দূরে ব্রিকুট পাহাড়–চূড়াতে
ভোরের চাঁদ কাঁদে আমার সাথে
নিশীথে নিদ্রাহীন—আনমনা সারাদিন
মন লাগে না গৃহকাজে॥

## ষষ্ঠ বণ্ড

ঝুমরে—একি মৌরী তুই কাঁদছিস ? কী হয়েছে তোর ? মৌরী—কী হয়েছে তোর ? কেন এসেছিলি তুই আমার সামনে—কেন হেসেছিলি— –কেন তুই ..

ঝুমরো—ও! তাই বল—আসতে দেরি হয়েছে বলে—শোন আমাদের সর্দারকে লুকিয়ে আসতে হয় কি না তাই—আচ্ছা আমি আক্ষই সর্দারকে বলে তার দল ছেড়ে দিয়ে তোকে নিয়ে ঘর বাঁধবো—তুই আর কাঁদিসনি—আমি তোকে ছেড়ে যারো না—যাবো না…

সর্দার—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ তোকে ছেড়ে যাবো না—তোকে নিয়ে ঘর বাঁধবো—
ঝুমরো—তুই জানিস বেদেরা ঘর বাঁধে না—ঘর তাদের বাঁধতে মানা—সারা দুনিয়াটাই
তাদের ঘর. আর কার সাথে তোর মিতালী—আমার দুশমন সেই রঘু—সর্দারের মেয়ের
সাথে—ঠিক করেছিস—যে আগুন সে আমার বুকে জ্বেলেছে—সেই আগুন রেখে গেলাম
তার মেয়ের বুকে জ্বেলে—চল এখুনি আমরা এ বন ছেড়ে চলে যাব।

মৌরী—ওগো কার পাপে কার সাজা—ওকে নিয়ে যেও না—ওকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না

সর্দার—হাঃ হাঃ হাঃ প্রতিশোধ—বেদের প্রতিশোধ—উঠাও ডেরা—

### ऒॎরী—উः... মঃ—

'উঠাও ডেরা এবার দূরে যেতে হবে। নিবিড় হলে মনের বাধন গভীর ব্যথা পেতে হবে॥ কোথায় শূন্য মরুভূমি ডাকো মোদের ডাকো তুমি চিড়িয়াখানায় সিংহ গেলে নিঠুর চাবুক খেতে হবে

'বেদের মেয়ের চোখের জ্বল বনের ঝরা ফুল বেদের মেয়ে কাঁদে ভাসে নদীর দুকুল।



# বিয়ে–বাড়ি



## বিয়ে-বাড়ি

(শ্রীতি–উপহার সেট রেকর্ডের কথা ও গাখা)

[2]

· 7.

ভোর থেকেই শানাই-এর করুণ অথচ মধুর তাম উৎসবের সূচনা জানিয়ে দিচ্ছে। বাঙালি ঘরের বিয়ে–বাডি।

শুরু হয়েছে লোকজনের আনাগোনা, হাঁক-ডাক, ব্যস্ততা। ছাদে টাঙ্কানো হলো শামিয়ানার মণ্ডপ, দুয়ারে সাজানো হলো নব-পল্লব। দলে দলে আসছে নিমন্ত্রিত অভ্যাগত—চলেছে অভ্যর্থনা আর অভিনদন। চাকর-বাকরদের বিশ্রাম নেই, ঘন ঘন আসছে ডিবে-ভরা পান আর কল্কে-ভরা সুগন্ধি তামাক। বাড়িতে এসেছে নববধু, তাই বধু বরণের জন্য এত আয়োজন, এত সমারোহ।

গৃহস্বামী অর্থাৎ বরের বাপকে আপনারা অনায়াসেই কল্পনা করে নিতে পারেন। মোটাসোটা নধর দেহ, পরিপুষ্ট ভুঁড়ি আর প্রশস্ত টাক। তাঁর ভুঁড়ির পরিধি দেখেই মনে হয়, তাকিয়া ঠেস দেওয়া অভ্যাস, আর টাক দেখে আপনারা নিশ্চয়ই চিনেছেন, ইনি টাকাওয়ালা লোক।

বাড়ির কর্তা তিনি, সূতরাং কাঞ্চ আর কথার ভিড়ে তাঁর আর অবকাশ নেই। গায়ের গেঞ্জি তাঁর ঘামে ভিজে গেছে, কাঁধে একখানা তোয়ালে, কোঁচাটি গুটানো।

এই দেখা গেল, চোখে চশমা এঁটে পেন্সিল হাতে তিনি বাজারের ফর্দ দেখছেন, পরক্ষণেই দেখতে পাবেন, অমায়িক হেসে বিনয়—নম্র কণ্ঠে নবাগত কোনো অভ্যাগতকে বলছেন—'আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমার ...' সে কথা অসমাপ্ত রেখেই আবার হয়তো তিনি চিৎকার করতে করতে অন্দরের দিকে ছুটলেন—'গুরে রামা, তামাক দিয়ে গেলি না এখনো ...'

ব্দ্রদরে তখন নতুন বৌকে বিরে মেয়ে মন্ধ্রলিস বসেছে এবং সেই মন্ধ্রলিস সরগরম করে তুলেছেন বরের মা।

বনিয়াদী পরিবারের গিন্ধি, গৌরাঙ্গী, চেহারায় স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতায় লাবণ্য।

বয়স একটু হয়েছে বৈ কি—চল্লিশের কাছাকাছি, তবু অন্তমিত যৌবনের শেষ আভাটুকু এখনো উচ্ছাল করে রেখেছে তাঁর দেহ। গরদের শাড়ির চওড়া লাল– পাড়ের নীচে আয়ত দুটি চোখের তারায় আর শানে–রাঙা ঠোঁটের কিনারে প্রফ্লুতা টলটল করছে। পাড়ার মেয়েদের তিনি হেসে বৌ দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু অদূরে যে তাঁর নতুন বেয়াই এসে দাঁড়িয়েছেন, সেদিকে এডক্ষণ লক্ষ্য করেন নি।

নতুন বেয়াই মৃদু হেসে সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে ডাকলেন—

'বেয়ান ! বলি ও বেয়ান !

আলাপের যে ফুরসৎই নেই, এঙ্গো, এসো, এসো বেয়ান।

(আহা) বেয়ান যেন জিয়ান রসের কড়া–পাকের ভিয়ান !'

কিন্তু কথায় হটবার পাত্রী বেয়ান নন। ঘোমটাখানি কপালের নিচে আর একটু নামিয়ে দিয়ে বেয়ান জনান্তিকে বললেন—

'রসের কথা কে বলে ও? ময়রা মিনসে বুঝি?'

তারপর যেন নিতান্তই অপ্রস্তুত হয়েছে, এই ভাব দেখিয়ে বললেন—

'কে ও? বেয়াই? মাফ করো ভাই,

গরু–খোঁজা করে আমি তোমায় ফিরছি খুঁজি !' 🚓

এই সময়ে বাইরে থেকে ব্যস্ত কন্ঠের ডাক শোনা গেল—

'ওগো গিন্নি, আরে, গিন্নি কোথায় গো?'ে 🗵

বরের বাপ অন্দর-মহলে ঢুকেই থমকে দাড়িয়ে গিল্লিকে বললেন-

'ও, বেয়াই-এর সঙ্গে ভিড়ে গেছ বুঝি ?'

কিন্তু রসিকতায় তিনিও কম যান না। উভয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে বলে উঠলেন

'আহা, এরা যেন রাধাকেষ্ট, আমি মাঝে আয়ান।'

মেয়ের বাপ উকিল, কমার ব্যবসা করেন। কিন্তু তবু আজ্ব নতুন-পাওয়া সুরসিক্ষা বেয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে, কড়া হাকিমের সুমুখে কাঁচা–উকিলের মতোই তাঁর কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। ডাড়াতাড়ি তিনি নতুন বেয়াইকে ক্ললেন—

'বেয়াই, হাবাসোবা, গোবেচারি দেখতে মোদের এ বেয়ান,

🔗 🧼 কিন্তু কথায় হার মেনে যায় গুপ্তিপাড়ার ঘোড়েল শেয়ান।'

বেয়ানও এর পাল্টা দিলেন—

'বেয়াই, তুমি জানো–মায় লোক, অর্থাৎ জানো অনেক কিছু, ল্যান্ডের মন্তন উপাধিও ঝুলছে নামের সিছু !

আমরা মুখ্যু–সুখ্যু পাড়াগেঁয়ে, নেই তো তেমন বুদ্ধিগেয়ান।

বরের বাস দেখলেন রসালাপ স্কমে উঠেছে মন্দ নর। কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেছে। এদিক–ওদিক তাকিয়ে তিনি বললেন—

'দুই বেয়ান না থাকলে বেয়াই রস জমে না ভালো।'

মেয়ের বাপ এবার একটু লচ্ছিত হয়ে চাপা গলায় বললেন 🔑

'আমার গিন্নি ? আরে রাম ! কদা, কুচ্ছিৎ, কালো।'

কথাটা কিন্তু নতুন বেয়ানেরও কানে গিয়েছিল। খোসামোদপ্রিয়তার দিক থেকে মেয়েদের সঙ্গে অপিসের বড়বাবুদের তুলনা করা যেতে পারে। এক বেয়ানের নিন্দা করা

19 3 18 1 Car

মানেই আর এক বেয়ানের স্তুতিবাদ। মেয়েদের মনস্তত্ত্ব ধরা পড়ে এইখানেই। নতুন বেয়ান মনে মনে খুশি হয়ে বেয়াইকৈ বলর্লেন

'খাসা তোমার মুখ মিষ্টি,

কথা ত নয়, সুধাবৃষ্টি।'

বরের বাপ দরাজ হাসির শব্দে অন্সর–মহল মুখরিত করে বলে উঠলেন— 'কারণ, তুমি বর্তমানে বেই–মশায়ের খৈয়াদ॥'

[3]

নিশীথ-রাত্রি!

ফুল-শিয্যার কাজ চুকে গেছে, থেমেছে কোলছিল, শব্দ আম্ন উলুধ্বনি। উৎসাৰের রাতি এসেছে স্তিমিত হয়ে। সারা বাড়িটার চোখে এখন শ্রান্তির তন্ত্রা) নিরালা দরে পুল-শয্যায় বর আর বধু বসে।

বাসর–রাতে প্রথম পরিচয়ের অবসর ছিল না। শ্যালিকা আর সন্ধিদের হাসি, গান, কৌতুক–আলাপনের মাঝে তাদের দুর্জিনের ভিক্ন কথা গিয়েছিল হারিয়ে।

কিন্তু আজ এসেছে চূপি–চূপি কথা কইবার লগ্ন, পরস্পরকৈ পেয়েছেও একান্ত নিকটে। জীবনের এই মিলন–মদির সৌরভ–সুদর রাত্রিটি কি এমনি নীরবেই কেটে যাবে ? তাই দুন্ধনের চোখে নেই আজ ঘুম !

ফিকে নীল বাতির আলোয় নব-বধুর লাজ রক্তিম টেনন পরী মুবের পানে তাকিয়ে বর ভারছিলো, মালা-বদলের রাত্তি আজি, কিন্তু কোন ফুলের মালা এই রূপের প্রতিমার করে মানাবে ? বধুকেই সে স্থালে

শাত নিত্র কলের মালা দিই তোমার গলে লা প্রিয়া १০০ ছাই ছাই লাভ চাইর বলে বলে ফুলের ছোরায় বুলবুল পার্ষি যেমন গান গেয়ে ওঠে, তেমনি আশার্র

মনের—
'বুলবুল গাহিয়া ওঠে তব ফুলের পরণ নিয়া।

্রাড় নার <mark>বৃষ্ ধীরে শীরে জবাব দিল্লে নাচ্চায় তদাভ্যাল তেসে স্বতি দেসক-ক্রতি হাতে দিও হেনার গুছি, কেশে শিরীষ ফুল,</mark>

কর্ণে দিও টগর-কুঁড়ি ক্লেপ্লেক্সিক্তান্ত দুব্দেন ্ত্রাক্ত জ্যান্ত জ্যান জ্যান্ত জ্যান্ত জ্যান জ্যান্ত জ্যান্ত জ্যান্ত জ্যান্ত জ্যান্ত জ্যান্ত জ্যান্ত জ্যান্ত জ্যান্ত জ্যান জ্যান্ত জ্যান্ত জ্যান জ

কিন্তু কি হবে শুধু ফুল নিয়ে? রাতের ফুল যে ভোরের আগেই ঝরে যায়, তাই বধূর কন্ঠে মৃদু–মিনতি বেচ্ছে উঠল— 🔠 🗦

'ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয়ু না যেন ভুল।'

। **দাদকী তো লখি <del>ক্ষেত্ৰৰ</del> ব্ৰেনিক কিন্তু নিৰ্ভাগ নিৰ্ভাগ কিন্তু নিৰ্ভাগ নিৰ** 

'কোন ভূষণে রাণী ও রূপের করি আরতি? হয় সোনার বরণ মলিন, হেরি জোমার রূপের জ্যোতি !' আবেশ–মধুর–কণ্ঠে বধূ চুপি–চুপি বললে— 'চাইনে আমি স্বর্ণ–ভূষণ—

তোষার বাহর-বাঁখন প্রিয় সেই তো গলার হার, হাতে দিও মিলন–রাখী, খুলবে না যা আর।

এমন নিরালা রাত যে কানে-কানে কথা কইবার জ্বন্যেই এসেছে। না-ই বা দিলে কানে হীরার দুল,—

'কানে দিও কানে–কানে কথার দুটি দুল, নিত্য নৃতন ভূষণ দিও প্রেমের কামনার।'

বধূর আনত মুখখানি তুলে ধরে বর বললে, 'হাদয় তো' তোমাকে দিয়েছি, লাজিরেছি শ্রেমের কামনার নব—ভূষণ দিয়ে। কিন্তু কানে—কানে কথা কইবার সময় কি বংশ তোমায় ডাকবো বলা তো ? কোন নামে ব্যেঞ্চার তুমি আমার কে ? কপালে চন্দন, সিথিতে সিদুর, মাথায় রাঙা চেলীর ঘোমটা—তোমার এই চির—নৃতন রূপ দেখে কি তোমার পুরানো নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করে ? বলো—

'कान नारमण्ड जिंक, त्राथ ना रमछ काला नारम, उद्य नाम-आत मृद्य कवि श्रद्य यात श्रद्धारम्।'

ः **वध् वनल्न**ः

**第6** "你就要说这个个。

'সুখের দিনে সন্ধী বলো, সেই তো মধুর নাম্ দুখের দিনে বন্ধু বলে ডেকো অবিরাম।'

'আমি তো শুধু বাসর-সন্ধিনী হয়ে আসিনি, জীরনের আনন্দ-বেদনায় তোমার পাশে চিরকাল আছি। সুষের উৎসবে তোমার সধী হবো, তোমার হাসি দেবে আমার মুখে হাসি ফুটবে, আর দুঃখে বন্ধু হয়ে দেবো সান্ধনা, তোমার চোখের জলে আমারও চোখের জল ক্মিনবে। আর এমন নিরালা রাত্রে যখন বাইরে জাগবে শুধু চাঁদ, আর ঘরে তুমি আমি, সেই—

'নিরালাতে রাণী বলো শ্রাবণ–ভূতিরাম।'

ভীরু-কপোতীর মতো লচ্ছানত মুখখানি স্বামীর বুকে লুকিয়ে বধূ চুপি চুপি বললে—

'বুকে চেপে প্রিয়া বলো, সেই ডোঁ আমার নাম 🗥 🚟

[စ]

ক্রিন ব্যত্তি স্কর্ষের স্বপ্নের মড়ো ক্ষণস্থায়ী,—গ্রীমকালের দিনে যেন আধ-গেলাস জল ! পান করতে না করতেই ফুরিয়ে যায়, থাকে শুধু পিপাসা ! ফুল-শব্যার রাজিও ভোর হলো।

চুলি চুপি দরক্ষা খুলে, বাসি-ফুলের বিছানা থেকে নতুন বৌ উঠে বাইরে এসেছে। জাগর-ক্লান্ত চোখে এখনো অলস-আবেশ, ঠোঁটে এখনো রাঙা মদিরতা,—কিন্তু সার, দেহে লক্ষা, মুখে অবশুঠন।

'পিছন থেকে কে বলে উঠলো,

'চাও চাও চাও নববধূ অবগুষ্ঠন খোলো,

আনত নয়ন তোলো ৷'

র্কে এলো ? কে এলো দক্ষিদের ইাওয়ার মতো চঞ্চল উচ্ছাদে, ব্যাস্রোতা নদীর মতো কল্লোল তুলে ?

পেছনের মানুষটি এবার বধূর সামনে এসে বললে,—
'সুই, আমি যে ননদী ! খরতর নদী, লচ্চা ফি?'
ননদ এসেছে ভাব করতে,—নতুন বৌ-য়েরই সমবয়সী।

বৌ তবু ঘোমটা খোলে না, লক্ষায় মুখ নামিয়ে বসে বসে তথু আঙুলে জড়ায় আঁচন।

ননদী কিন্তু সত্যিই 'ৰরতর নদী'। এতো সহজে সে বৌকে রেহাই দেবে কেন ? কাল রাতে বন্ধ-ঘরের দরজার বাইরে তাদেরই দুশ্জনের সঙ্গে আর এক্টি কৌতুহনী প্রাদী যে জেগেছিল, স্তনেছিল কানে-কানে কথা, দেখেছিল প্রাণে-প্রাণে আল্যাশ, বৌ তো আর তা জানে না।

চোখের কোণে কৌত্কের বিদ্যুৎ আর<sup>্</sup>ঠোঁটের কিনারে দৃষ্ট্ হাসির তীক্ষ্ণ তীর ঝিকমিকিয়ে ননদ বললে—

'লজ্জায় ফুল–শয্যায় কাল ছিল না তো নত ঐ আঁৰি !

अवरे वल फारवा यनि (वें) कथा ना वला

এই শাসনবাদী শুনে বেচারী নতুন বৌষ্ণের নতমুখ আরো নত হয়ে পড়ল। গত রাতের গোপনতা ননদের কাছে তা হলে ধরা পড়ে গেছে? ছিঃ ছিঃ! কিন্তু ননদীর মনের সঙ্গী–ছারা পার্থি উখন মিনিতি–ভরা সুরে পাইছে—বৌ কথা কঞ্চ! নধুর চিনুক ধরে মুখবানি জুলে সে বললে—

'বউ কথা কও ডাকে পাৰি তবুও নীরব রবে নাকি ?'

হঠাৎ ননদের চোখে পড়ে গেল, বধুর গালে কার অনুরাগ এখনো রাঙা হয়ে আছে। কৌত্যুক্ত তরে মে বলে উঠালা,

— তার মে বলে ওম্বলা, ব 'দেখি, দেখি গালে লালী ও কিসের?' তারপর সুখ টিপে হেসে রব্<u>লে, স্থানি কিন্তু কিন্তু কিন্তু</u> 'ও! লব্জায় বুঝি লাল হলো?'

ননদীর পরিহাস-বাণে জর্জরিতা হয়ে নিরূপায় বৌ তর্থদউঠে ত্রম্ভ পদে পাঙ্গের ঘরে नुकिरम् आञ्जितकात करें। केतल, नृभूत ष्ठेतना क्लेसूनिरम्। किछ ननम जनु निष्टू ছाए না। পলাতকা বধুর আঁচল ধরে বললৈ—

> **'ও कि, अरीत-हर्ता (यात्रा ना (यात्रा ना** 💎 💛 💖 🕬 🔻 🔫 আনঘরে লুকাইতে দেখে যদি কেউ 🕾 🕟

সখি, পাশের ও–ঘরে মানুষ যে রছে 👙ে৯০ ১৯৯১ তারও অন্তরে বহে বিরহের ক্রেউ !'

সুতরাং, পালানো আর হলোমা। পাশের ছরে রয়েছে রর। এই দিনের রেলায় গত রাত্রির মিলন-স্মৃতি তারো বুকে তো বিরহের ঢেউ তুলেছে। যার **ঞ্চ**ন্যে এত লুচ্ছা, বৌ কি লক্ষার মাথা খেয়ে তারই ঘরে মিয়ে লুকাতে পারে ?

লজ্জা বাঙালির ঘরের বৌদের অলক্ষার।
কিন্তু ননদ যেন বনের চপল কুরন্ধী, বৌ,তো সে নিজেও, তবু এতোখানি লজ্জার शांत (न शांत्र ना। .

এত সাধাসাধির পরেও বৌ যখন না খুললৈ ঘোঁমটা, বা না কইলৈ কৰা, ভখন সে বললে ক্রিটি বাদি তব ভূমণ প্রভাগে তাও প্রমিন চভারত ইত্তিম ক্রকা মিনন

ा विष्य निवास करकार वाहरव कारम्ब काराबान काराबान करवाह हासक काराम अपने उन्हें ि जितिनात कारी करते वर्ष्त्र वर्षामिक पूर्वक निरम् निरम् निरम् निरम् निरम् হেসে বললে, ाः भार

ভাউ ভাউ **পৰ্যাতসূত্ৰ সুৰিখন, মুখোনুৰি**লাত গলুচী চকচুত্ৰকি। প্ৰাক্ত চন্দ্ৰাৰ বোসো মুখোমুখি, লাজ ভোলোঁ।'

> ज्ञास्त्रास्त्र कृत-काराह दान किन ०. (७) सं ५ छे हो । मसहै बहुत ज़ादा गणि ही क्या वा रहता

ভাষা ক্রিকার ক্রান্স

—াগ্রন্থ সি ক্রান্ত নি সমূদ

এই মাসন্ত্ৰী স্থান প্ৰচা**ৰী নতুন<sub>ং</sub>ৰী**য়াই নতনুখ আন্তোলত কৰো পড়লা। গত রচেত্র প্রাপদাত্র ননদের করেছ তা হলে হয় পড়ে গ্রহে। ইয় গ্রিয় । কৈন্তু ননদীর মঙ্গ ः जुन्ने वर्गमा अरे जूनकः साराणितः स्वेनास्याः वस्ता क्रस्तातः जात हेशाय करे १ वर्ष তখন আনত–মুখ তুলে বললে—

'হার মানি ননদিনী—

থার মানে ননাদন— বিকে কথা কও একে কথা করিছ কথা কও এক কিবল বাদী **ওনি তোর**তবুও মীরুর গরে নাক্র ক্রাক্ত বাদ্ধ সুবি ভোলে এক ক্রাক্ত হাত করেছ। তথ্য আছে ।
বাহা ক্রাক্ত এক ক্রাক্ত বাদ্ধ সুবি ক্রাক্ত বাদ্ধ সুবি ক্রাক্ত এক ক্রাক্ত বাদ্ধ সুবি ক্রাক্ত

হার মেনে বৌ ননদের সঙ্গে করলে সন্ধি। দুই সিবিভি<sup>ন্</sup> ইলি ভার্ব, <del>ভারতি ই</del>লি। বিশ্বসাধি ই নিয়ান চন্ত্র হালি। আলাপ ৷

ননদ শুধালে, 'এতো লজ্জা কেন ভাই তেমিরি 🚧 🕬 পরী ৮০ চাল্ডাত কেন লক্ষ্ণা, বৌ কি নিজেই তা জানে ? কিন্তি চাত চাত চাত চাত চাত চাত চাত

9. 1845 · -

শুজ-দৃষ্টির সময় সেই যে চোখের পলকে চোখে-চোখে চাওয়া, তারপর খেকেই তার আঁশিলাতা ক্ষণে ক্ষণে অকারণে নুয়ে আসে,—কতো কথা বলতে মন হয়ে ওঠে ব্যক্তিন, মুখে তবু ফোটে না কথা! সে বুঝতে পারে না, কে তাকে এতো লচ্ছা দেয়—প্রথম পুরুষ, না প্রথম প্রেম ?'

ননদের কানে-কানে বৌ চুপি চুপি জবাব দিলে'পলকের চাহনিতে কে জানে কেমনে
প্রাণে এলো এতো মধু, এতো লাজ নয়নে !
বাহিরে নীরব কথার কুছ
অস্তুরে মুহু বোলে ৷'

57 F30.

অথচ, এতদিন তো সৈ এমন লাজুক ছিল না। তার কুমারী-মন আকাশের পাখির মতো গান গেয়ে উড়ে বেড়াত, লাজের মানা মানত না। বৌ বলতে লাগল—
'কোবই মানা চিন্ন সই বানের কবকী

'তোরই মতো ছিনু সই বনের কুরঙ্গী, মানি নাই কোন্যে দিন লাজের জভঙ্গী।'

কিন্তু এখন আমি যে বৌ। তবু, মুখরা–বেহায়া ননদীর শাসনে বারে বারে বধূর লম্জা টুটে যায়। এবার বধুর,পরিহাসের পালা।

ননদের গলা জড়িয়ে মৃদু হেসে সে বললে, 'কথায় তোর সাথে পারবার জো নেই ভাই ঠাকুর-ঝি ৷ কিন্তু কথায় তোর এত ধার কেন বল তো?

'মধুয়া–মুখরা ওলো মিষ্টি–মুখের তোর সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর–জামাই চোর ?' ননদী তখন কপট রোখে বধুর গালে ঠোনা মারলে।

কিন্তু নব-পরিচিতা এই মুখরা কৌতুকময়ী মেয়েটিকে বৌ ভালোবেসে ফেলেছে, সমস্ত অপরিচয়ের বেড়া ভেঙ্গে সখি হয়ে যে কাছে এলো, তার কাছে লঙ্কা কিসের?

হেসে গুঠনহীনা বধু বললে—
'তব অভিনব বাণী হিলোলে গুঠন আপনি খোলে।'

page [g] 2.5

ঘুমস্ত বাড়ি জাগল, আবার ভর্ক হলো দিনের কলরব। 💢 🔭 🦠

সারা বাড়ি আনন্দে মেতে উঠল। দুটি মানুষের মিলমকে কেন্দ্র করে যে রঙিন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে আরো আনক্ষিরই মনে লেগেছে রোম্যান্সের রঙ। শুধু শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞাত নয়, যারা অশিক্ষিত গরীব, তাদেরও মন বিয়ে–বাড়ির এই আনন্দ–হিল্লোলে অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠৈছে। ব্রের বাড়ির চাকর গোবিনের আন্ধ এক মিনিটিও ফুরসং নেই; ভোর প্লেকেই হাজার কাজে সে চরকির মতো ঘুরে বেড়াছে। অন্যদিন হলে এত ফরমাস তামিল করতে গোবিন্দ নিশ্চয়ই ঘোরতর আপত্তি জানাত, কিন্তু আজ্ব তার যেন ক্ল্যুন্তি নেই। আজ্ব তার উৎসাহের উৎস গেছে খুলে, কাজ্ব করতে করতে কার গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে!

গোবিন্দের এই সানন্দ উৎসাহের মূলে, অবশ্য মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, একটি গৃঢ় কারণ আছে। পাশ দিয়ে কেউ এসেন্স মেখে চলে গেলে, সেই সুগন্ধের ক্ষীণ আভাসে যেমন কিছুক্ষণের জন্যে লোকের নেশা ধরে, তেমনি দুটি মানুষের মদির–মিলন স্মরণ করে গোবিন্দেরও মনে লেগেছে নেশা।

এতো কান্ধের ভিড়েও সে মনে মনে এরই মধ্যে তার দোসর খুঁন্ধে নিয়েছে। তাকে হয়তো আপনারা লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু গোবিন্দের দৃষ্টি তার প্রতি অনুক্ষণ সজাগ।

সে বিন্দে, কনে—বাড়ির ঝি, নতুন বৌ—এর সঙ্গে এসেছে। আঁট–সাঁট গড়ন, পরণে খড়কে—ডুরে শাড়ি, মাথায় চূড়ো—খোপা, কপালে উদ্ধি এবং মুখে পান দোক্তা আর ধারালো হাসি।

অতি সাধারণ এই মেয়েটার কাছে নিব্দেকে খেলো করতে অন্য সময়ে অশিক্ষিত গোবিন্দের আত্মাভিমানে হয়তো ঘা লাগতো কিন্তু আজকের দিনে এহেন বিন্দে, গোবিন্দর চোখে একটি বিশেষ রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে, তাই দুটো কথা কইবার অছিলায় সে কাব্দের ফাঁকে ফাঁকে কেবল ঘুরে বেড়াছে বিন্দের আশে-পাশে।

অনেক বেলায় বিয়ে–বাড়ির হাঙ্গামা যখন একটু থামলো, নিরিবিলি অবসর পেয়ে গোবিন্দ এসেছে সদর ছেড়ে ঝিড়কির রোয়াকে—বিন্দের সঙ্গে ফের আলাপ করতে।

কাঁধের গামছাখানা দিয়ে মুখের দাম চট করে একবার মুছে নিয়ে গোবিন্দ ডাকলে, 'শুনতিছ ! ও বিন্দে ! ও কনে বাড়ির ঝি ! এ্যাঃ, কথাটা মোটেই কানে যাছে না ! বলি একবার ফিরে চাইয়েই দ্যাখো !

ও বিন্দে ! ঘাড় ফিরোয়ে চাও তোমার ঐ চোখ মেলে। সত্যি বলতিছি, তুমি সগ্যে যাবা আমার মতন লোক পেলে?

কিন্তু বিন্দের আজ গুমোর বেড়েছে, অত সহজে সে আলাপ কর্তে চায় না। মুখ-ঝামটা দিয়ে সে বলে উঠলো—

'তুই বরের বাড়ির চাকর সেই সম্পক্ষে বেহাই।
তাই পেলি আজ রেহাই।
নইলে পোড়ার মুখে দিতাম ঢেলে বাসি—আকার ছাই॥'
গোবিন্দ বেচারি একটু থতমত খেয়ে এক গাল ছেমে বললে—
'কেডা কলো বিন্দে মোগ্যে সম্পক্ষ নাই?
আমি তোমার ননদের যে একমাত্র ভাই।'
তাকি ভুলে গোলে?
নাঃ, লোকটা নেহাৎই নাছোড়বাদা! চোটে উঠে বিন্দে বললে—

'মর মিনসে, সয় না সরুর ক্সড়-জ্বালাতে ফের এলে।'

কিন্তু মায়াও হচ্ছিল বিন্দের। মুখের দুটো মিষ্টি-রুপার প্রত্যাশায় যে এমন করে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে আজ সে নাই বা ফিরিয়ে দিল? আর, বিয়ে-বাড়ির এই হাসিপুলির রঙ কি বিন্দের যৌবদকেও একটু রঙিন করে ভোলেনি? গোবিন্দের কাঞ্চল-চোখ
আর ঘর্মান্ড মুখের পানে তাকিয়ে সে গলাটা কোমল করে বললে—

'ঘেমে নেয়ে উঠেছ যে বিরহেরি বোঝা ঠেলে

একটু দাওয়ায় বোসো'—

গোবিন্দ খুশি হয়ে বলে উঠলো— 'বাতাস করবা নাকি ?'

বিন্দে এবার হেসে ফেলে বললে—

'আঃ চুপ, চুপ করে ঐ দাওয়ায় বোসো হাওয়ায় মাথা ঠাণ্ডা হবে, ঐ দাওয়া বোসো

প্রেম–পাগলের দাওয়াই যে ঐ—'

এদিক–ওদিক চেয়ে বিন্দে গোবিন্দের হাত ধরে তাকে রোন্নাকে বসিয়ে দিল। গোবিন্দের বুশির আরু সীমা নেই। আর্কর্শ দস্ত–বিকাশ করে সে বলে উঠলো—

'আন্ধ হ্যাকোচ-প্যাঁকোচ করতিছে প্রাণ পুলকের-ই

ঠেলায়।'

বিন্দে ভাবলে আনন্দ তো শুধু সেই দুটি মানুষেরই, যারা পরস্পরকে ভালোবেসে কাছে পেয়েছে আর নিরিবিলি ঘরে ফুল–ছড়ানো বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে সারারাত মনের কথা কয়েছে। বাঁকা চোখে চেয়ে, ঠোঁটে হাসির ইশারা ফুটিয়ে সেঁ বললে—

'আর, এক–যাত্রায় পৃথক ফল আমাদেরই বেলায়।'

কিন্তু বি–চাকর হলেও তাদের মন বলে কি কিছু নেই? চারিদিকের এই আনন্দ– সমারোহের মাঝে তাদেরও যৌবন–ও কি গান গেয়ে উঠতে চায় না? বিন্দে ডুরে–শাড়ি আঁচল দুলিয়ে, চূড়ো–খোঁপা হেলিয়ে বলে উঠলো—

্রিমারা সিলবো অদেল আনন্দ আন্ধ একটু ছাড়া পেলে পাবিন্দ ডাড়াডাড়ি একটা উপমা দিলে—

া 'যেমন দুর্ভিক্ষেরই দেশের মানুষ গো–গেরাসে সেলে ॥'.

[%]

আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ, ক্ষার দীন্দিতে ফুটেছে কুমুদী। ঘরে বর আর বধু। দুটি জীনন-স্রোভ এসে মিলেছে প্রেমের তীর্থে। একটি প্রাণের সাথে মিলেছে আর একটি প্রাণের ছল। ক্ষম দিল তাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কবিতা। জীবনের এই পরিপূর্ণতার লগ্নে বর আর বস্থু ঐকটো কণ্ঠ মিলিয়ে যদালে— মিনারা ছিলাম একা; আজ মিলিনু দুন্ধন। পাঁপিয়ার পিয়া–বোল কপোত কৃজন॥

এ মিলন যেন পাপিয়ার 'পিয়া' ডাক, আর ক্ষপোত কপোতীর কৃষ্ণনের মডোই মধুর, সম্পূর্ণ ! দুজনের এই মিলন এ যেন পরস্পারের কাছে শরস্পরের আবির্ভাব ! বর যেন এতদিন ছিল উষর প্রান্তরের মতো:নিঃসঙ্গ, সেখানে:সহস্য এলো শ্যামলতার বন্যা, ফুটলো ফুল ! বর তাই বললে—

'তুমি সবুজের স্রোত এলে উষর দেশে।'

আর স্বামী নারীর জীবনে পরম আশির্বাদ ! বধূর লাজ-মৃদু কণ্ঠে সেই পরম সার্থকতার ভাষাই ফুটলো—

'তুমি বিধাতার–বর এলে বরের বেশে।'

বধূর সীমন্তিনী কঙ্কণ–পরা কল্যাণী–মূর্তির পানে চেয়ে বর বললে—'তুমি তো' শুধু 'বউ' নও—

'তুমি গৃহে কল্যান' 🐬

বঁধু তেমনি নম্র-ক্ষেত্রললে,—'তুমিও ক্র-শুধু ক্সামার প্রতিদিনের জীবনের, সংসারের স্বামী নও। তোমার প্রেমের পূজায় আমি যে নিজেকে গ্রঁপে দিয়েছি। তুমি যে আমার দেহ–মনের স্বামী!

্ 'তুমি প্রভু মম ধ্যান।'

বাইরে চাঁদ আর কুমুদী প্রস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। জীবনের্ সঙ্গে জীবনের, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলনে আকাশ-ধরণী তাদের চোখে সুদর্তর হয়ে উঠেছে!

ঘরের ভিতর দুটি তরুণ–কণ্ঠে সেই কথাই বেন্দে উঠলো— 'সুদরতর হলো সুদর ত্রিভূবন।'

এইবার আশির্বাদের পালা। পুরনারীদের কর্মগুঞ্জন লোনা গেল। গুরুজনেরা এসেছেন এই মিলনকে আশির্বাদ করতে। প্রথমে এলেন ঠানদি। পার্কা আমের মতো টসটসে চেহারা, মাধার পার্কা দুলে অন্তরের শুদ্র প্রসন্মতা প্রকাশ পেয়েছে, মুখে বার্ধক্যের রেখা।

医进数数 医

ঠানদির বয়সের হিসেব নেই, কিন্তু মন আজো আছে সেই বাইশ বছরের কোঠায়। মিষ্টি হেসে ঠানদি নবদম্পতির সামনে এসে বললেন—

> 'ভাই নাত–জামাই ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি— ভূমি বৌর–তীর্থে নিড়ি ছিও। মোর নাতমীর ভ্যাড়া ছও।

বাইরে গোঁফে চাড়া দেবে ঘরে বৌ–এব্ল ঘোটা হও। ফোসফোসাবে বাইরে শুধু বৌ–এর-ক্লাছে ঢোঁড়া হও। বাইরে পুরুষ অটল পাষাণ বৌ–এর ঘরে নোড়া হও। দিনের বেলা ফরফরাবে রাত্তির **বেল্লা খোঁড়ো হও**। সুয্য–চাঁদের আয়ু পেয়ে . চিরকানটা ছোঁড়া রও। নাতনীর আমার ভ্যাড়া হও,

ন্যাড়া হও॥

কার আজ্ঞে ? না কামরূপ কামাখ্যা-দেবীর আজ্ঞে ।।

ঠানদির পরে এলেন মা ধান-দুর্বা নিয়ে। বাঙালি–ঘরের নারীর যা চিরন্তন কামনা, যা চিরকালের আদর্শ, তারই কথা তিনি তাঁর ঘরের লক্ষ্মীকে সারণ করিয়ে দিলেন। অন্তরের মবুর মর্মজ শ্রার কণ্ঠ হতে ঝরে পড়তে লাগল—

> 'তুমি হও মা চির–আয়ুষ্মতী সাবিত্রী সমান সতী। অচঞ্চলা লক্ষ্মী হয়ে চিরকাল এই ঘরে রও, শৃশুর শাশুড়ীর আদরিণী স্বামীর সুয়োরাণী হও। তোমায় পেয়ে বিধির বরে যেন এ ঘর ধনে–জনে ভরে। পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে রাখবে দেহ গঙ্গাজলে। সিথেয় সিদুর মুখে পান আলতা পায়ে চির–এয়োতি যায় সুখে দিন এক সমান ৷৷

এরপর আশীর্বাদ করতে এলেন দিদি। তাঁর নতুন বোনটির চিবুক ধরে তিনি স্লেহ-স্নিগ্ধ সুরে বললেন—

'তুমি বৌ শুধু নও, ঘরের আলো, এই আলোতে মোদের ঘরের কেটে যাবে আঁধার কালো রাঙা হাতে শাদা শাখা

-3 ×

অন্নপূর্ণার আশীষ মাখা
ক্ষয় যেন না হয় ও–হাতে
অমান খাক সিদুর সাথে
এই চাই ভাই, ঘরে পরে
পড়বে সবার সুনজরে।
আলতা সিদুর নোয়া পরে
থাক তিন কুল আলো করে।
জানবে না ক দুংখ শোক
অস্তে পাবে স্বর্গ-লোক॥

তারপর বাজল মঙ্গল–শঙ্খ, পুরনারীরা দিল উলুধ্বনি, আর আকাশের দিব্যলোক বিধাতার প্রসন্ন আশীর্বাদ হয়ে মাটির বুকে নিমে এলো।

'বিয়ে=বাড়ি' শীর্ষক এই গ্রামোফোন রেকর্ড–নাটকের ('হিচ্ছ মাস্ট্রার্স ভয়েস, কোস্পানীর রেকর্ড নম্বর N7326 to N7328 দ্রষ্টব্য) গানগুলোর অধিকাংশাই নচ্চার্কলের 'সন্ধ্যামালক্ষীলৌর্ষক গীতিগ্রন্থে সংকলিত।

> rajiw **a**laya wakar

1.**5**7. 5

• F ≥ 31

10,000

S. C. S. A

, ,

# সাপুড়ে



## কাহিনী

সভ্যজগতের সুসমৃদ্ধ জনপদ হইতে বহুদূরে, কখনও ঘননীল শৈলমালার সানুদেশে, ভীষণ নির্জন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে, কখনও বা তরজ্য–ফেনিল বিভক্ষ গিরিনদীর তীরে, দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, যাযাবর সাপুড়ের দল তাহাদের ক্ষণস্থায়ী নীড় রচনা করে।

এমনই এক ভবঘুরে সাপুড়েদলের ওন্তাদ সে। নাম তাহার জহর দলের সে বিধাতা, একচ্ছত্র অধিপতি। দলের প্রত্যেকটি লোক তাহাকে ভয় করে ধমের মতো, ভক্তি করে দেবতার মতো। শুধু দলের একটিমান্ত লোক, তাহার এই অপ্রতিহত প্রভূত্ব-গৌরবে ঈর্বায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, মনে-মনে দারুণ অবজ্ঞা করে জহরকে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহসও তাহার হয় না। এই লোকটির নাম বিশুন; তাহারও দুই একজন অনুচর আছে।

মনে—মনে সে মৃত্যু কামনা করে জহরের, কখনও বা কেমন করিয়া জহরকে চূর্ণ করিয়া একদিন সে সর্দার হইয়া উঠিবে, সেই কল্পনায় চঞ্চল হইয়া উঠে।

সেদিন নাগ-পঞ্চমী।

জহর পাহাড়তলীতে গিয়াছিল বিষধর সংগ্র সন্ধানে। তাহার তুর্ড়ি বাঁশিতে, সে বাজাইতেছিল একটানা মোহনিয়া সূর—বাঁশীর রস্ত্রে, মন্ত্রে, গমকে পমকে, তীব্র মধুর উমাদনা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সেই সূরে আকৃষ্ট হইয়া বনের ভিতর হইতে, একটি বিষধর কালীয় নাগ ফণা দুলাইতে দুলাইতে বাহির হইয়া আসিল। দারুণ উত্তেজনায়, জহরের চোখের তারা দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ হাতের বাঁশিটা বে দূরে ছুঁড়িয়া কেলিয়া দিল এবং সেই কালীয় নাগের উদ্ধৃত ফণার সমুখে তাহার অকম্পিত কর্বতল পাতিয়া ধরিল। মুহূর্তে একটি তীব্র দংশন! দেবিতে দেখিতে জহরের সর্বশরীর সেই সাপের বিষে একেবারে নীল হইয়া গেল। দলের সমস্ক লোক সভয়ে, স্বন্ধিতবিসায়ে জহরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। জহর কিন্তু নিক্ষম্প, নির্বিকার—উদ্বেদের চিহ্নমাত্রও তাহার মুক্তে ফুটিয়া উঠে নাই। ধীরগন্তীরকণ্ঠে, সে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং ধীরে-ধীরে শীব্রই বিজয়ী বীরের মতো সগৌরবে বিষমুক্ত হইয়া উঠিল। বিমুদ্ধ, বিস্মৃত জনতা, সমস্বরে জয়ধবনি করিয়া উঠিল। মুখ কালো করিয়া, বিশুন ধীরে ধীরে নীরবে সেখন হইতে সরিয়া গেল।

ঠিক এমনই করিয়া আজ পর্যন্ত, জহর নিরানব্বই বাদ্ধ নিজের দেহে সর্পদংশার করাইয়া, অবলীলাক্রমে বিষমুক্ত হইয়াছে। এইবার শতক্তম এবং শেষতম সর্রদংশার এই সর্বশেষ সর্পের বিষ, মন্ত্রবলে আপন দেহ হইতে টানিয়া বাহ্বির করিতে পারিলেই, জান্তার কঠোর ব্রত উদযাপিত হইবে; মে সর্পদ্ধন্ত সিদ্ধকাম হইবে। এই মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়াই জহরের জীবনের পরমতম লক্ষ্য, একমাত্র মহাব্রত।

এই সাধনার জ্বন্য সে কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছে। আজীবন চিরকুমার থাকিয়া, নিক্ষামভাবে সংযতচিত্তে ব্রত পালন করিয়া চলিতেছে।

জহরের অগণিত গুণমুগ্ধ শিষ্য, যখন উদগ্রীব হইয়া সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় সহসা সেদিন রাব্রে, তাহার জীবনে একটি অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত হইল। পরিণামে এই ব্যাপারটি যে তাহার সাধনার ভিত্তিমূলকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া যাইবে, ক্রাহা কি সে স্বপ্নেও ভাবিত্তে পারিষ্টাছিল ?

ভবত্বরের মতো জহর ওখন নানা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নারীজ্ঞাতির সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশ জহরের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, নারীজ্ঞাতি সাধনার পথে সাংঘাতিক বিদ্ম সৃষ্টি করিয়া থাকে। ক্রমে নারীজ্ঞাতির সম্বন্ধে অন্তরে সে বিজ্ঞাতীয় বিতৃষ্ণা প্রোষধ করিতে শুরু করিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন সে দেখিল, ক্ষীণস্রেজ্যে একটি নদীর জলে কলার ভেলার উপরে, পরমাসুদরী এক বালিকার মৃতদেহ ভাসিয়া চলিয়াছে। সর্পদংশনে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের নাকি দাহ করিতে নাই। স্রোত্তের জ্বলে মৃতদেহ ভাসাইয়া দেওয়াই নাকি বহুকালের প্রচলিত প্রথা। জহর কি আর করে, সাপুড়ে জাতির স্বধর্ম রক্ষা করিতে পিয়া, সে নদীর জল হইতে মৃতা বালিকার দেহ তুলিয়া লইয়া, মন্ত্রবলে তাহাকে পুনম্ভীবিতা করিল।

জীবন দান করিল বটে কিন্তু, এই বালিকাটিকে লইয়া সে কি করিবে? কে যে তাহার আঞ্জীয়, কে ভাহার স্বত্দন কিছুইন্সে বলিছে পারে না। বিষের প্রকোপে তাহার স্কৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিষ্কাছে।

জহর বড় বিপদে পড়িল। বেচারী নিরীহ, নিরান্তর্যা মেয়েটি, নিরুপায়ের মতো করুণ কাতর দৃষ্টি মেলিয়া জহরের দিকে তাকাইয়া থাকে। জহর তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে না, কেমন যেন দয়া হয় মেয়েটির উপর। দারুণ ঘৃণা ধীরে ধীরে মধুর মমতার রূপান্তরিত হইয়া জাসে। সে-ই শেছে আশ্রম্ম দিয়া ফেলিল এই মেয়েটিকে—অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কি হইতে পারে। জহর তাহার সংস্কারবদ্যে, বালিকার নারীবেশ একেবারেই সহ্য করিতে পারিল না। সে স্থির করিল, ইহাকে সে পুরুষের বেশে সাজাইয়া পুরুষের মতো মানুষ করিবে। সে তাহাকে একরকম উদ্র ঔষধ পান করাইল, যাহাতে এই ঔরধের গুণে, তাহার মধ্যে নারী-সুলভ কোনো চেতনা জাগ্রত না হয়।

জহর তাহার নাম রাখিল চন্দন—পুরুষের নাম। কিশোরবেশী চন্দনকে সজ্যে লইয়া জহর এইবার অন্য এক সাপুড়ের দলে যোগদান করিল। সেই দলের বৃদ্ধ সর্দার, জহরের আশুর্ষ চরিত্রবল দেখিয়া এত বেশি মুগ্ধ হইল যে তাহার মৃত্যুর পূর্বে জহরকে সে সেই দলের সর্দার করিয়া দিয়া গেল। ক্রমে জহর এই অর্ধসভ্য ভবঘুরে সাপুড়ের দলের একচ্ছত্র অধিপতি ইইয়া উঠিল।

চন্দন যে বালক নয়, দলের কেহই সে কথা জানে না। জহরের এক প্রিয়তম শিষ্য ঝুমরো, তাহার একমাত্র প্রিয় সহচর। চন্দনকে ঝুমরো বড় ভালবাসে। এই ব্রন্ধট্য ব্রত্থারী জহর, নিরানকাইটি বিষধর সপদংশনের কঠোর পরীক্ষায় সাগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া যখন তাহার সাধনার প্রান্তসীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তখন সহসা এক সচকিত মুহুর্তে শিহরিয়া উঠিয়া সে অনুভব করিল যে, তাহার সংযম-সাধনার উত্তুক্তা শিখর হইতে বোধকরি তাহার পদস্থলন হইতে বসিয়াছে।

সেদিন রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে অকস্মাৎ এক তীব্র মধুর বেদনার মজে চদনের রমনীয় সুকুমার রূপ–মাধুরী, তাহার বুকের মধ্যে আসিরা বিধিন এবং ক্ষণিকের জন্য তাহাকে উমাদ অন্থির করিয়া তুলিল। প্রাণপণ চিন্তসংযমের দ্বারা কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাহার এই সাময়িক মোহকে অতিক্রম করিল। উমাদের মতো ছুটিয়া গিয়া সে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা মনসার পদপ্রান্তে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিনিদ্র চক্ষে এই অপরিসীম আত্মগ্লানির জন্য অনুতাপে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। দেবী প্রতিমার কাছে ক্ষতবিক্ষত অন্তরের সকরুণ প্রার্থনা জানাইয়া, সে প্রায়ণ্ডিত্ত করিল।

কিন্তু যে সুপ্ত কামনার আগুন একবার জ্বলিয়াছে, এত সহজে কিছুতেই সে যেন নির্বাপিত হইতে চাহিল না। ঠিক সেইদিনই খবর পাওয়া গেল, রাজার সিপাহীরা সাপুড়েদের উপর বিষম অত্যাচার শুরু করিয়াছে, কারণ দেশে নাকি ভয়ানক ছেলেচুরি ইইতিছে। সকলের ধারণা সাপুড়েরাই এই কার্য করিতেছে।

এই খবর পাইবামাত্র, জহর সদলবলে তাহাদের ডেরা তুলিয়া, বহু পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে বিজ্ঞান, ভীষণ, শ্বাপদসর্থকুল এক অরণ্যের মাঝখানে তাহাদের তাঁবু ফেলিল। বন্য, হিংস্র জন্ম জানোয়ারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁবুর চারিদিকৈ আপুন জ্বালিয়া আনেকেই তখন প্রচুর ফুর্জি করিতেছে। এই বিরাট আমোদের মজলিস জমাইয়া তুলিয়াছে, দিল খোলার দল। তাহাদের নৃত্যগীতোৎসব তখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। জহর, ঝুমরো, চন্দন, বিশুন, বিশুনের পুত্র তেঁতুলে, নীল–চশমাধারী দলের যাদুকর গণকঠাকুর ঘন্টাবুড়ো, সকলেই জ্যোৎস্থালোকিত রাত্রে, মুশ্ম আনন্দে এই অপুর্ব উৎসব উপভোগ করিতেছে।

এমন সময় কি যেন একটা তুছ কারলে, বিশুনের পুত্র তেঁতুলের সজো ঝুমরোর ভীষণ কলই বাধিয়া গেল। কলহ প্রথমে মুখে-মুখেই চলিতেছিল, তাহারপর ইইল হাতাহাতি, তাহারপর কমে মারামারি। চন্দন ছিল দূরে দাঁড়াইয়া। তেঁতুলে অকথ্য অপমান করিবে ঝুমরোকে—এ তাহার অসহ্য। সেও ছুটিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল, ইহাদের মাঝখানে। কিন্তু টানাটানি ধ্বস্তাধ্বতিতে হঠাৎ যেই মুহূর্তের জন্য তাহার ক্ষাবরণ ছিন্ন হইয়া গেল, দলের সকলে বিসায়ে হতবাক হইয়া দেখিল—চন্দন পুরুষ নয়—পুরুষের ছ্দাবেশে পরমাসুদরী এক উরুণী।

এই সময় কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আর একটি সুন্দরী তরুণী ঘটনাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম মৌটুশী। সে নিজের উত্তরীয়টি তাড়াতাড়ি খুলিয়া চন্দদের গায়ে জড়াইয়া দিল। কিলার চন্দনকে, সে কুমারী—হাদয়ের নীরব প্রেমের পূজাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিল—আজ বখন দেখিল, চন্দন তাহারই মার্ক এক তরুণী, তখন তাহার লক্ষারণ প্রণয় স্বপ্নের প্রাসাদ একেবারে ভাঙিয়া গেল। যে গভীর উদার প্রেম তাহার

হৃদয়ে এতদিন ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মধুর সন্থিত্বে রূপান্তরিত্ব হইয়া উঠিল। জহর আসিয়া, লক্ষাবন্তমুখী চদনকে টানিয়া, একেবারে অহার তাঁবুর ভিতরে লইয়া গেল। দলের সমস্ত লোক এক্ষেবারে অবাক। কেহ স্থপ্নেও কোন দিন কম্পানা করিতে পারে নাই—জহরের মত একজন জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মান্তরী মন্ত্র-সাধক, এমন করিয়া এই সুদ্ধরী মুবতীটিকে যুবক সাজাইয়া নিজের সঙ্গো রাখিয়াছে।

শুধু বিস্মিত হইল না একজন যে ঘণ্টাবুড়ো। এই বেদিয়ার দলে সে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির রহস্যময় মায়াবীর রূপে বাস করে। অনবরক্ত মদ্যপান করে, আর খড়ি পাতিয়া সকলের ভবিষ্যৎ গণনা করে, কিন্তু সব কথা কখনো পরিক্ষার করিয়া বলে না।

এই ব্যাপারে ঘন্টাবুড়ো, পরম বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া, সহসা এক অঙ্কুত্র জুর অটুহাসি হাসিয়া উঠিল।

এদিকে নিভূতে, তাঁবুর এককোণে, থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জহর ভীতা হরিণীর মতো চন্দনকে সবলে আকর্ষণ করিয়া বলিতেছে, 'চন্দন, চন্দন, তুই আমার— একমাত্র আমার !'

তাহার এতদিনকার রুদ্ধ আত্মসংযমের বাঁধ ভাঙিয়া প্রড়িয়াছে—দুকুলগ্লারী বন্যার্
মতো সেই উন্মত্ত আবেগ, সেই দুর্দমনীয় দুর্বার্ বাসনা তাহারে যেন অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

চন্দন বৃথাই নিজেকে প্রাণপণে তাহার আলিজ্যান হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টার পর চন্দন কিছুতেই যখন জহরকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন সে তাহার সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করিবার জন্য মিনতি কাত্ররকষ্ঠে জহরকে সার্বন করাইয়া দিল—তাহার মহাব্রতের রুথা, তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য, নাগ–মন্ত্র—সাধানার সিদ্ধিলাভের রুথা।

নাদ্রনার লোকেলাতের কথা।
কথাগুলি জহরের বুকে গিয়া নির্মম মহাসত্যের মত্যে ধক করিয়া রাজিল। সত্যই
ত ! এ কি করিতেছে সে ! জহর যেন অকস্মাৎ তাহ্যুর সন্থিৎ ফিরিয়া পাইল। মনসা–
দেবীর প্রতিমার পানে সে এক অন্তুত দৃষ্টিতে একরার ক্রাকাইল, তাহার পর ক্লিসের মেন
একটা অব্যক্ত মর্মযন্ত্রনায় কাতর হইয়া, তাবু হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।
আক্তই—এই রাত্রেই সে তাহার শত্তম সর্পদশংন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, জীবনের
মহাব্রত উদযাপন করিবে। আর বিলম্ব নয়।

বিষধর একটি সর্পের সন্ধান করিয়া, জহর যেমনই তাহার কর্ম সিদ্ধ করিতে যাইবে, অমনিই বিশুন কোপা হইতে ছুটিতে ছুটিতে অসিয়া সংবাদ দিল—চন্দনকে লইয়া ঝুমরো পলায়ন করিয়াছে। মৌটুশীর আগ্রহ এবং সাহায্যেই নাকি তাহারা এই দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে।

্রুক্তহরের ব্রক্ত আর সাক্ষ্য করা হইল না। যে কঠোর সংযমের বন্ধনে নিজেকে সে পুনর্বার পাধরের মতো শুঝু নির্বিকার করিয়া তুলিয়াছিল, বিশুনের এই মর্মান্তিক সংবাদে প্রথম স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো সে সংযম কোঞ্চায় ভাসিয়া গেল। কোৰে; উপাদের মতো অধীর **হাইয়া, জহুর ছুটিয়া:চঙ্গিল্ল চন্দন-ঝুমরোর সন্ধানে**। কিন্তু দলের কেহই তাহাকে তাহাদের সন্ধান দিতে পারিক না, তীব্র উত্তেজনায় সর্বশরীরে তখন তাহার যেন আগুন ধরিয়া গেছে।

উন্মন্তের মতো তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া, সে আঁপি খুলিয়া বাহির করিল,—বিষধর কালীয়নাগ! সেই ভীষ্ণ কালীয়নাগকে লইয়া, সে ছুটিয়া আর্সিল মহাকাল–মন্দিরে— তাহার পর সেই কালীয়নাগকে মন্ত্রপূত করিয়া ঝুমরোর উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দিল।

ঝুমরো ও চন্দন তখন গভীর আনন্দে ক্রৌমাঞ্চিত হইয়া, গান গাহিতে গাহিতে নিরুদ্দেশির পথে চলিয়াছে। দূরে, বহুদূরে চলিয়া গিয়া, তাহারা দুজনে একটি মধুর সুখের নীড় রচনা করিয়া, পরমানন্দে প্রেম-মধুযামিনী যাপন করিবে অনম্ভকাল ধরিয়া—
মুদিত বিহলে চক্ষুর সম্মুখে তখন তাহাদের এই সুখ-স্বপ্লের মোহন মেদুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

অপূর্ব আনন্দে বিজ্ঞার ইইয়া, যখন তাহারা একেবারে আজাহারা হইয়া গেছে, তখন সহস্য বিনামেন্দ্র বস্ত্বপাতের মজো সেই মন্ত্রপৃত কানীয়নাগ আসিয়া ঝুমরোকে দংশন করিয়া দিয়া, অদৃশ্য ইইয়া গেল। বিষের বিষম যন্ত্রণায় অন্থির ইইয়া, ঝুমরো সেখানে বসিয়া পঞ্চিশ্য

া চন্দা একেবারে স্তক্তিত নির্বাক ! নিঃসহায়, নিরুপায়ের মতো সে দাঁড়াইয়া রহিল। কুর্মরেকেবাঁচাইতে ইইলে; এখন তাহার আবার সেই জহরের ফাছে গিয়া দাঁড়ানো ছাড়া আর উপায় নাই ি চন্দাই

অবিরল অশ্রুথারে, চন্দন চোখে দেখিতে পাইতেছে না—সে ক্রান্সিছে সেই পরিত্যক্ত তাঁবুর দিকে ইকিন্তু কেমন করিয়া; কোন মুখে, সে আবার জহরের ক্রাছে গিয়া দাঁড়াইবে ?

জহর তখন নিশ্চল প্রস্তারের মতো বসিয়া আছে। অশ্রুমুখী চদন আসিয়া দাঁড়াইল তাহার কাছে। ম্লানমুখে, মৃদুকম্পিতকণ্ঠে সে কহিল, ঝুমরো তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাহাকে যদি সে বাঁচাইয়া দেয়, তাহা হইলে ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে, সে জহরের কাছে আত্মবিক্রয় করিতেও প্রস্তুত। জহর একটি কথাও বলিল না। স্বপ্লাচ্ছন্নের মতো সে চলিল চদ্দনের পিছু পিছু। নীরবে সে গিয়া দাঁড়াইল ঝুমরোর বিষাক্ত নীলবর্ণ মৃতদেহের পাশে।

ঝুমরো বাঁচিয়া উঠিল।

চন্দনের আনন্দের অবধি নাই। কিন্তু চন্দনের সময় নাই, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে, সে আতাবিক্রয় করিয়াছে, জহরের কাছে। এখন সে জহরের। ঝুমরোকে সে উত্তেজিত করুণ, ভগ্নকণ্ঠে বলে, 'তুই দূরে চলে যা ঝুমরো, আমার চোখের সুমুখে থাকিস নে—আমি তোর নই'।

্র তাহার প্রাণাধিক প্রিয়, একাস্ত আপন, জীবন-সর্বস্ব, তাহাকে সে চায় না। চন্দনের উদগত অন্দ্র আর বাধা মানে না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় হৃদপিগু যেন ছিড়িয়া যায়, তাহাকে তাড়াইয়া দিতে।

Robert Co

অদ্রে দাঁড়াইয়া, জহুর এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছিল। যে কালীয়লাগ মন্ত্রবলে ফিরিয়া আসিয়া ঝুমরেকে বিষমুক্ত করিয়াছে, সে তখনও তাহার হতে।

জহর একবার অদ্ধৃত দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকাইল, এ**কবার তাকাইল ঝুম**রোর দিকে—একবার মনে–মনে কি যেন ভাবিল।

অকস্মাৎ সে নির্বিকার ভাবে সেই কালীয়নাগের দংশন নিজের বুক পাতিয়া প্রহণ করিল।

ি ঝুমরো চীৎকার করিয়া কছিল, 'ওল্পাদ কি করলি !'

চন্দন ও ঝুমরো দুজনেই ছুটিয়া জহরের কাছে গেল। জহর জুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠল, 'ঝুমরো লিগগির একে নিয়ে চলে যা আমার সুমুখ থেকে—আমি বিষ হজম করবো, এই আমার শেষ সাপ–তারপর আমি মন্ত্র পড়বো। মেয়েমানুষের সামনে মন্তর নষ্ট হয়। ওকে এখান থেকে নিয়ে যা—এ জঙ্গল থেকে, এ দেশ থেকে নিয়ে যা।'

চন্দন আর ঝুমরো অগত্যা চলিয়া গেল। ওস্তাদ দেখিল তাহারা দূরে চলিয়া গেছে, কিন্তু নাগমপ্র আর সে উচ্চারল করিল না। স্থিতহাস্যে আগন মনে সে বলিয়া উঠিল, 'মন্তর, ও সাপের মন্তর আরু নয়—এইবার আমার মন্তর—'শিব-শস্ত্র—শিব শস্ত্র'!

কালীয়নাগের বিষে তাহার সর্বশরীর ক্রমশ নীল হইয়া আদ্বিতে লাগিল, চোখ দুইটি স্তিমিত নিস্তেজ ছইয়া গেল ; কিন্তু তাহার সমস্ত মুখের উপরে মনে হইল, কিসের যেন এক অপার্থিব আনন্দের ভাস্কর দীপ্তি প্রতিফলিত হইফ্রছে, তাহার বিক্ষুব্ধ আত্মার সমস্ত বিক্ষোভ যেন শান্ত হইয়া গিয়াছে, জীবনব্যাপী মুর্মযন্ত্রপার মেন অবসান হইয়াছে।

সর্বলেষ সর্পের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র–সাধনায় পরিণামে সে সিদ্ধকাম হইল কি ৪

## সংগীতাংশ

ু এক

17

হলুদ–গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল, এনে দে, এसে দে, নৈলে तांधव ना, वांधव ना চूल, কুসমী রঙ শাড়ি চুড়ি বেলোয়াড়ি কিনে দৈ হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে वावना कुन, जारबेर मुक्न। निल तैथव ना, वैधव ना हुन॥ তৃরকুট পাহাড়ে, শাল বনের ধারে বসবে মেলা আজি বিকেল বেলায়। দলে দলে পথে চলে সকাল হতে বেদে-বেদেনী নৃপুর বেঁষে পায়। যেতে দে ঐ পথে বাঁশি শুনে শুনে পরাণ বাউল॥ तिल तौथवं ना, वौथवं ना ठूल ॥ —কোরাস

# দূ্ই

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় এই, ওই পাহাড়ের ঝর্ণা আমি, ঘরে নাহি রই গো, উধাও হয়ে বই॥

> চিতা বাঘ মিতা আমার, গোখরো খেলার সাথী, সাপের ঝাঁপি বুকে ধরে সুখে কটাই রাতি। ঘূর্ণি হাওয়ার উড়নি ধরে গো আদি নাচি আঁষে খৈ॥ নাচি তাঁথে থৈ॥

> > **-- शामा**

#### তিন

কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো,
শ্বশূর সওদাগর,
ঐ মান্দাসে চড়ে যাবে বেউলা পরিন্দর॥

ওলো কুল–বালা নে এই পলার মালা, বর তোর ভেড়া হয়ে রইবে মালার ভয়ে ও বৌ, পাবি নে জীবনে সতীন জ্বলা॥

আমরা বেদেনী গো, পাহাড় দেশের বেদেনী। গলার ঘ্যাগ, পায়ের গোদ, পিঠের কৃঁজ, বের করি দাঁতের প্রাক্তা, কারের পুঁজ; ঔষধ জানিলো, হোঁৎকা স্বামীর, কোঁৎকা খায় য়ে কামিনী॥

পেত্নী পাওয়া মিনসে গো, ভূতে–ধরা বৌ গো,

কালিয়া পেরেত মামদো ভূত<sup>্ত</sup> শাক–চুন্নি হামদো পুত পালিয়ে যাবে, বেদের কবচ লও গো॥

বাঁশের কুলো, বেতের ঝাঁপি, পিয়াল পাতার টুকি। নাও গো বৌ, হবে খোকা–খুকি॥ নাচ, নাচ; নাচ-বেদের নাচ ? সাম্পের নাচ ? সোলেমানি পাথর নেরে ? রঙিন কাঁচ ?

—কোরাস

ঠা **চার** পাঠি । এ তথ্যসূত্র পাঠ

Bar Balance Son

ুন ক্রিক

দেখি লো তোম হাত দেখি। হাতে হলুদ–গন্ধ, এনি রাঁখতে রাঁখতে কি ? মনের মতন বর পেলে, নয় কন্যা ছয় ছেলে। চিকন আ**ঙ্গুল দীঘল হাত, দালান**-বাড়ি ঘরে ভাত, **হুতে কাঁক**ন পায়ে বৈকি।

> ও বাবা ! এ কোন ছুঁড়ি ? সাত ননদ তিন শ্বাশুড়ি । ডুবে ডুবে খাচ্ছ জ্বল, কার সাথে তোর পিরীত বল ।

চোখের জ্বলে পারবি তারে বাঁধতে কি ? দেখি লো তোর হাত দেখি।

—কৃষ্ণচন্দ্র দে

#### পাঁচ

(কথা) কইবে না কথা কইবে না বৌ,
তার সাথে তার আড়ি-আড়ি-আড়ি।
(বৌ) মান করেছে, যাকে চলে আজই বাপের বাড়ি॥

বৌ কসনে কথা কসনে, এত অঙ্গে অধীর হসনে, ও নতুন ফুলের খবর পেলে পালিয়ে যাবে তোকে ফেলে, ওর মন্দ স্বভাব ভারি॥

--কানন

#### ছয়

মৌটুশী— পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম হিজ্বল-ফুলের মালা। কি করি এ মালা নিয়ে বল চিকণ-কালা॥ চদন— নই আমি সে বনের কিশোর, (তোর) ফুলের শপথ, নই ফুল-চোর, বন জানে আর মন জানে লো, আমার বুকের জ্বালা॥

ন্র (সপ্তম বণ্ড)—২০

9048

ঝুমরো—

ঘি–মউ–মউ আম–কাঁঠালের পিঁড়িখানি আন্, বনের মেয়ে বন–দেবতায় করবে মালা দান। লতা–পাতার বাসর–ঘরে রাখ ওরে ভাই বন্ধ করে, ভুলিসনে ওর চাতুরীতে, ওরলা বনবালা॥ —মেনকা, কানন, পাহাড়ী।

#### সাত

ফুটফুটে ঐ চাঁদ হাসে রে
ফুল–ফুটানো হাসি।
হিয়ার কাছে পিয়ার ধরে
বলতে পারি আজ যেন রে
তোমার নিয়া পিয়া আমি

হইব উদাসী॥

—পাহাড়ী ও কানন

# গ্রন্থ-পরিচয়

[ 'নজরুল–রচনাবলী'–র বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও কতকগুলি রচনা সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিষ্ণে পরিবেশিক্ত হলো। 'পুনন্চ' শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা–পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের (২০০৭) সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হয়েছে। ]

#### প্রবন্ধ

১৩২৫ বৈশাখের ভারতবর্ষে 'সঞ্চয়' বিভাগে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় তুর্ক মহিলা সম্পর্কে কিছু বিরূপ আলোচনা সংকলন করেন। তাহারই প্রতিবাদে নজরুল ইসলাম ১৩২৬ কার্তিকের 'সওগাতে' লেখেন 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা'। ইহাই নজরুলের প্রথম-প্রকাশিত প্রবন্ধ।

্র ১৩২৭ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় 'জননীদের প্রতি', 'পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব' ও 'জীবন-বিজ্ঞান' প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার 'ম্যাগান্ধিন সেক্শন' হইতে ভাবানুরাদ।

'আমার ধর্ম' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ, 'মুশকিল' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১২ই পৌষ, 'নিশান-বরদার' (পতাকা-বাহী) ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্ত্বিক, 'তোমার পণ কি' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে কার্তিক এবং 'কামাল' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৩০শে আখিন তারিখে 'ধুমক্ষেত্র'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩২৯ সালের ১২ই মাঘ তারিখের 'ধুমকেতু', ১৩২৯ মাঘের 'প্রবর্তক', ১৩২৯ ফাল্পুনের 'উপাসনা' এবং ১৩২৯ ফাল্পুনের 'সহচর' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে 'রাজবন্দীর জবানকদী' প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু'র মামলায় এই 'জবানকদী' আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল। পুস্তিকাকারে ইহার দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়; করির নৃতনতম প্রতিকৃতি—সংবলিত দ্বিতীয় সংস্করণের দাম ছিল দুই আনা।

'বর্তমান বিশ্ব–সাহিত্য' ১৩৩৯ সালে বার্ষিক 'প্রাতিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'প্রাতিকা' হইতে উহা ১৩৪০ পৌষ–হৈত্তের রুলুবুলে উদ্ধৃত হয়।

'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' ১৪ই পৌষ ১৩৩৪ (৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৭) তারিখের ২য় বর্ষ ৩৭শ সংখ্যক সাপ্তাহিক 'আতাুশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদের অভ্যর্থনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা ৪ঠা পৌষ ১৩৩৪ তারিখের সাপ্তাহিক 'বাঙ্গলার কথা'–য় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের উক্তির উল্লেখ করিয়া নজরুল ইসলাম 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' লেখেন। নজরুল ইসলামের কথার জবাবে বীরবল (শ্রীপ্রমথ চৌধুরী) ২০শে মাঘ ১৩৩৪ (৩রা ফ্রেক্রয়ারি ১৯২৮) তারিখের ২য় বর্ষ ৪২শ সংখ্যক 'আত্মশক্তি'তে লেখেন 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা'। বীরবলের বিতর্কমূলক লেখাটি নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল:

#### বঙ্গ–সাহিত্যে খুনের মামলা বীরবল

গত 'শনিবারের চিঠি' খুলে দেখি যে, আমার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাস। আছে। শ্রীযুক্ত বলাহক নন্দী লিখেছেন :

'আমাদের লিখিত ভাষায় যে একটা বিপ্লব চলিতেছে তাহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথিত ভাষায়ও যে এর চেয়ে অনেক বড় একটা বিপ্লব হইয়া গিয়াছে তাহা এই প্রথম শুনিলাম। বীরবল যখন এই পরিবর্তনের খবর রাখেন না (তিনি কি রিপ্ভ্যান উইন্ধলের মতো বুমাইয়া পর্ডিয়াছেন?) তখন আর কাহার কাছে দাড়াই?'

এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর—বাংলার গল্প—সাহিত্যের নায়ক—নায়িকাদের সঙ্গে আমার মৌধিক আলাপ নেই, সুতরাং তাদের কথিত ভাষাও যে কতদূর বীরবলী হয়ে পড়েছে তা আমাদের অবিদিত। দ্বিতীয় উত্তর—আমি বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরে সত্যসত্যই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কারণ সে সন্দিরে ইতিমধ্যে যে কুকক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, সপ্তর্মখী মিলে যে বঙ্গ—সাহিত্যের অভিমন্যুকে বধ করেছেন, ভীন্দ যে এখন শরণয্যায় শয়ান, এসব কথা জেগে থাকলে আমি নিশ্চয় জানতে পেতুম। এসব ঘটনা যে ঘটেছে তার সন্ধান পেলুম 'আত্মশক্তিতে প্রকাশিত কাজী নজকল—ইসলামের 'বড়র পীরিতি বালির বাঁখা নামক ট্র্যাজেডিতে। অবশ্য বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিমন্যু যে কে এবং সপ্তরম্বীরা যে কারা, তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু অভিমন্যু যিনিই হোন, তিনি যে মরেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ এই অপমৃত্যুর জন্য 'উত্তরা' শুনেছি তারস্বরে রোদন করছেন। কিন্তু তার জন্য ভীন্দের উপর চারিধার থেকে যে কেন শরবর্ষণ হচ্ছে তার হানিস পাছিনে। অভিমন্যুবধের পূর্বেই তো ভীন্দ—বধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রে যিনি শিশুবধ করেছিলেন, তার নাম অশ্বখামা। সে মতিছেন্ন ব্রাহ্মণ যে বঙ্গ—সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তা তো জানিনে—আর যদি না হয়েই থাকেন তো তার অঙ্গে শর–নিক্ষেপ করা বৃথা, কেননা পাপ অমর।

সে যাই হোক, আমি জেগে ধাকলেও এ খুনাখুনির ব্যাপারে যোগ দিতুম না, কারণ আমি জানি, আমার হাতে আঁলপিনের চাইতে বেশি মারাত্মক অস্ত্র নেই। তবে এই সূত্রে কান্ধী–সাহেব এমন একটি তর্ক তুলেছেন যে তর্কে যোগদান করবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছিনে—কারণ সে তর্ক হচ্ছে ভাষার তর্ক, আর বৃথা ভাষার তর্ক করেই আমার জীবনটা বৃথায় গেল। কান্ধী সাহেব বলেছেন যে, 'কবিগুরু বলেছেন আমি কথায় রক্তকে খুন বলে অপরাধ করেছি।'

কবিগুরু হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে কাঞ্জী সাহেবকে লক্ষ্য করে একথা বলেছেন,—এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি, যদিচ যে—সভায় তিনি ও–কথা বলেন সে—সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, কোনও উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণস্বরূপ তিনি 'খুনের' কথা বলেন। কোনও উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেননি।

(२)

সাহিত্য-জগতে তরুণ বলতে কাকে বোঝায়, তার সন্ধান আমি আজও পেলুম না। যদি আমি ও পদবাচ্য না হই তা হলে কাজী সাহেবও তা নন্। কারণ, সাহিত্যিক ঠিকুজি অনুসারে আমার বয়েস ষোল—আর কাজী সাহেবের দশ। সাহিত্যিকরা তো আর বিয়ের কনে নন যে, দশে ও যোলোয় বেশি তফাৎ করে। গত পরশু একটি সারস্বত সমাজে আমাকে কেউ কেউ প্রবীণ সাহিত্যিক বলে আর পাঁচজনের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন, আমি যদি প্রবীণ হই তাহলে কাজী সাহেব কি করে নবীন হন ? এ-ক্ষেত্রে নবীনে-প্রবীণে কি এত কম ব্যবধান ? সত্য কথা এই যে, এক্ষেত্রে কোনোই প্রভেদ নেই। যে নবীন-সাহিত্যিক প্রবীণ নন—তিনিও তল্প সাহিত্যিক, যে প্রবীণ-সাহিত্যিক নবীন নন তিন যক্রেশ সাহিত্যিক। সাহিত্য হচ্ছে চির-নবীন ও চির-পুরাতন, সাহিত্যিকরাও তাই। সরস্বতীর নোকরি গভর্নমেন্টের চাকরি নম্ব যে, আপিসে Senior-Junior-এর কোনও অর্থের প্রভেদ আছে। কার কত বয়স সে খোজ সরস্বতী রাখেন না।

(0)

বাংলা কবিতায় যে 'খুন' চলছে না, এমন কথা আর যেই বলুন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, কারণ, কাজী সাহেব এ পৃথিবীতে আসবার বহু পূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ 'বান্দ্রিকী-প্রতিভা' নামক যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তার পাতা উল্টে গেলে 'খুনে'র সাক্ষাৎ পাবেন। কিন্তু এ সব খুন এত বেমালুম খুন যে, হঠাৎ তা কারও চোখে পড়ে না।

তারপর কাজী সাহেব এই বলে দুঃখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অন্তরে আরবি ফারসি শব্দের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করতে চান। কাজী সাহেবের এ বিলাপ প্রলাপ মাত্র। কেননা, যদি তাঁর ও–রকম কোনও কুমতলব থাক্ত তাহলে তিনি বহু পূর্বে আমার ভাষার উপর খড়গহস্ত হতেন। বীরবলী ভাষা যে সাহিত্যে একঘরে, এমনকি সংবাদপত্রে ও আর পাঁচজনের ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে তা বসতে পারে না, তার প্রধান কারণ যে সে ভাষা শব্দ সম্বন্ধে untouchability মানে না।

বীরবলী ভাষা চলে শুধু বীরবলের সইয়ের উপর, অর্থাৎ স্বনামে, অনামে নয়। বীরবল সাহিত্য–সমাজে শুধু 'আমি' বলতে পারেন, 'আমরা' বলবার তার অধিকার নেই, গৌরবে বহু-বচন ব্যবহার করবার অধিকারে তিনি বঞ্চিত। যাক সে সব কথা। বাংলা সাহিত্য থেকে আরবি ও ফারসি শব্দ বহিষ্কৃত করতে সেই জাতীয় সাহিত্যিকরাই উৎসুক যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না। আর রবীন্দ্রনাথ ষে বাংলা ভাষা জানেন না এমন কথা বোধ হয় কোনও অকরুণ তরুণ সাহিত্যিকও বলতে চান না। আরবি–ফারসি শব্দ যদি ত্যাগ করতে হয়, তাহলে আমাদের সর্বাগ্রে 'কলম' ছাড়তে হয়। কারণ ও–শব্দটি শুধু আরবি নয়, এমন অনির্বচনীয় আরবি যে ও–শব্দ হা করে কণ্ঠমূল থেকে উদগীরণ করতে হয়। ও 'ক' হিন্দু জবানে বেরোয় না এক কাশি ছাড়া। এই সূত্রে কাজী সাহেব আমাদের বেশের উপর মুসলমান বেশের প্রভাবের কথা যা বলেছেন তা সবই সত্য, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের বেশের অনুরূপ সরস্বতীর বেশে গোঁজামিল দিলে তার শীবৃদ্ধি হয় না। আমরা হ্যাটকোটও পরি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার অভিন্নহাদয় সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী যখন কবিতা লিখতে গিয়ে, মিলের খাতিরে লিখে বসলেন, 'সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট'—তখন দেশ-সুদ্ধ লোকে হেসে উঠেছিল। সুতরাং 'সরস্বতী যদি এখন চুড়িদার পায়জামা পরে গায়ে কাবা ও মাথায় শেরওয়ানি টুপি চড়িয়ে হাতে রুমাল ঘোরাতে ঘোরাতে রাজ্বপথে দেখা দেন, তাহলে সকলে একবাক্যে বলে উঠবেন—'ওঁকে বোরখা পরাও, বোরখা পরাও।' এ হচ্ছে যুক্তির কথা নয়, রুচির কথা।

'কথায় কথায় রক্তকে খুন বলাটা' যে সাহিত্যিক অপরাধ, তার কারণ, কথায় কথায় খুনকে রক্ত বলাটাও সমান অপরাধ। অদ্যাবধি ফৌজদারি আদালতে কোনও উকিলই 'রক্তের মামলা' করেননি, কারণ অদ্যাবধি কোনও বাঙ্গালি 'রক্তের আসামী' হয়নি। অশ্বখামার মতো যাঁর মাথায় খুন চড়ে যায়, তাঁকেও রক্তের দায়ে কোন বিচারালয়ই ফেলতে পারে না। এর কারণও স্পষ্ট। কথায় বলে, 'যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি!' কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে বঙ্গ–সাহিত্য মুড়ি ও চাল–ভাজার অদৈতবাদ অচল। ন্যায়সংগত খুন ও রক্তেরও অদ্বৈতবাদ অচল। মা÷কালীর খুনে অরুচি নেই, তাই বলে শ্রীমান দিলীপকুমার যদি ভক্তিভরে তাঁর সুমুখে গান ধরে যে—'কে দিয়েছে খুন জবা পায়', তাহলে লট্ট লট্ট বিশনী তন্মুহূর্তে অট্ট অট্ট হাসিনী হয়ে উঠবেন।

অভিধানে খুন আর রক্ত এক হতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণে তা নয়। রক্তও বিশেষ্য, খুনও তাঁই। কিন্তু রক্ত উপরন্ত বিশেষণ, খুন তা নয়। অপরপক্ষে খুন ক্রিয়া, রক্ত তা নয়। আর আমরা যাকে 'পদ' বলি, তার দুকূল আছে, এক অভিধান-কূল আর এক ব্যাকরণকুল। শব্দের এই দুকূল রক্ষা করে ব্যবহার করাই সাহিত্যের ধর্ম।

সর্বশেষে খুনের একটি গুণের উল্লেখ করব—ষেটি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেননি। কবিতা লিখতে হলে মিলের প্রয়োজন—অন্তত বাংলা কবিতাতে তো তাই। এখন বাংলা ভাষায় খুনের যত মিল খুঁজে পাওয়া যায়, রজের তার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় না। ক চ ট ত প বর্গের ভিতর ভক্ত শুধু রজের সঙ্গে মেলে, তারপর শক্ত। বাস্, ওইখানেই খতম্। অপরপক্ষে খুনের মিলের আর অন্ত নেই। পঞ্চবর্গের প্রায় অক্ষরে খুনের মিল পাওয়া যায়; পুঁথি বেড়ে যায়; এই ভয়ে তার আর ফর্দ দিলুম না। আপনারা এইসব অক্ষরের গায়ে 'উন' চড়িয়ে দেখবেন মেলে কি না মেলে। এমনকি বর্ণমালার শেষ অক্ষরেজাত হুনের সঙ্গে খুনের সম্বন্ধ অতি নিকট। অতএব কবিতায় যদি খুন বাদ দিতে হয় তাহলে reason—এর খাতিরে rhyme—কে তালাক দিতে হয়। আর কে না জানে rhyme—এর খাতিরে—['আত্মশক্তি', ২০শে মাঘ ১৩৩৪, শুক্রবার, ৩ পৃষ্ঠা] reason—এর সাত খুন মাপ।

'বর্ষারন্তে' ১৩৪৪ বৈশাখে ৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যক বুলবুলে প্রকাশিত হয়।

নবপর্যায় দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন কাজী নজকল ইসলাম; তাহাতে কবির স্বাক্ষরিত বহু সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আজ চাই কি' এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। ইহা 'নবযুগ' হইতে পরে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে তারিখের দৈনিক 'ইন্তেফাক' পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছিল।

'আমার সুন্দর' ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ (২ জুন ১৯৪২) তারিখের দৈনিক 'নবযুগ'–এ কবির স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়।

ে 'সত্যবাণী' ১৩২৮ ভাদ্রের 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়।

'ব্যর্শ্বতার ব্যথা' ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক 'গণবাণী'তে বাহির হইয়াছিল ; 'গণবাণী' হইতে ইহা ১৩৬৭ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত 'ধূমকেতু' পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে।

'ধূমকেতুর আদি উদয়–স্মৃতি' ১৩৩৮ সালের েই ভাদ্র মুতাবিক ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২২শে আগস্ট তারিখে ভূতপূর্ব 'ভোটরঙ্গ'–সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণেস্পুনারায়ণ ভৌমিকের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ধূমকেতুর প্রারম্ভিব সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'ধর্ম ও কর্ম' ১৩৪৮ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবারের দৈনিক 'মবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'হারামণি' নামক লোকগীতি—সংগ্রহ সম্পর্কে ১৩৩৭ শ্রাবণের 'জয়তী'তে 'দিলরুবা' কাব্য সম্পর্কে ১৩৪০ কার্তিকের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে, 'আগামীবারে সমাপ্য' নামক উপন্যাস সম্পর্কে ১৩৪০ পৌষের 'মোয়াজ্জিন'—এ এবং 'সুজনের গান' নামক গীতিগ্রন্থ সম্পর্কে ১৩৪৭ পৌষের 'জোরের আলো' ও ১৩৪৭ মানের 'সওগাত'—এ কবি—কৃত গুণালোচনা প্রকাশিত হয়।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ মোতাবেক ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বুধবার তারিখে ৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে শ্রমিক-প্রজ্ঞা-স্বরাজ্ঞ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র–রূপে 'লাঙল' প্রকাশিত হয়। প্রধান পরিচালক: নজরুল ইসলাম; মুদ্রাকর ও প্রকাশক: শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। উহার প্রথম খণ্ডের বিশেষ সংখ্যায় 'লাঙল' এবং ১০৩২ বঙ্গাব্দের ২৩শে পৌষ প্রথম রণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় 'পলিটিকাল তুর্বড়িবাজি' সম্পাদকীয় নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়। উহার প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংখ্যায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ তারিখে 'নজকল ইসলামের পত্র' প্রকাশিত হয়।

১৯২৬ ব্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় 'গণবাণী ও মুক্তফ্বর আহমদ' এবং ১৯৪২ ব্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় 'বাঙালীর বাংলা' বাহির হইয়াছিল।

## शून क

'সুর ও শ্রুতি' শিরোনামীয় অসমাপ্ত প্রবন্ধটি শ্রীকল্পতক সেনগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্দি প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত 'নজকল–গীতি অন্বেষা' নামক সংকলন–গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শ্রীকল্পতক সেনগুপ্ত বলিয়াছেন:

'এই রচনাটি অপ্রকাশিত। একটি বাধাই খাতরে কাজী নজকল ইসলামের নিজের হাতের লেবায় পাওয়া পেছে। খাতায় তিনি এত দ্রুত লিখেছেন যে, কোথাও কোথাও পাঠোদ্ধারের অসুবিধা হয়েছে। রাগ-রাগিণী ও শু-তির চার্টগুলি তার নিজের হাতে তৈরি। এই চার্টগুলি দেখে, অনুমান করা যায় শাশ্বীয় সংগীতের তুলনামূলক বিচারে তিনি কিরাপ আগ্রহী ছিলেন এবং কিরাপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত-শাশ্ব অধ্যয়ন করেছেন। একই খাতায় আরো কয়েকটি রাগের প্রকৃতি ও পরিচয় বর্ণনা করেছেন।... খাতা-দৃষ্টে অনুমান হয় ১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি এই লেখা আরম্ভ করেছিলেন।

'শ্রমিক-প্রজ্ঞা স্বরাজ সম্প্রদারের গঠন-প্রণালী' শীর্ষনাম লেখাটি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যক সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

''চতুর্বর্গ–কলের বোঁটা' শিরোনামীয় রসরচনাটি ১৩৩৬ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিষের সাপ্তাহিক 'সঞ্জাত' পত্রিকার 'চানাচুর' বিভাগে প্রকাশিত ইইয়াছিল।

'হক সাহেবের হাসির গল্প ৯৩৪৯ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় বাহির হয়।

'নজরুল ইসলামের পত্র' শিরোনামে উল্লিখিত রচনাটি আগে প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র উভয় অংশে মুদ্রিত হয়েছিল। নতুন সংস্করণ রচনাবলীর অভিভাষণ অংশে এটি 'কৃষক শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ' নামে মুদ্রিত হলো।

#### জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'আমার লীগ কংগ্রেস' প্রসঙ্গে

নজকলের 'আমার লীগ কংগ্রেস' শীর্ষক নিবন্ধটি দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবি আবদুল কাদির–সম্পাদিত 'নজকল–রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে (নতুন সংস্করণ ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত) মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু 'নজকল– রচনাবলীতে মুদ্রিত উক্ত নিবন্ধে ষষ্ঠ স্তবকের ধারাক্রমে 'আশার আলোক দেখতে পাইনি ৷'র পর নিম্রোক্ত কথাগুলো নেই :

'হঠাৎ লীগ–নেতা কারেদেে আজম যেদিন পাকিন্তানের' কথা তুলে হংকার দিয়ে উঠলেন—'আমরা ব্রিটিশ ও হিন্দু দুই ফ্রন্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব'—সেদিন আমি উল্লাসে চীৎকার করে বলেছিলাম—হা, এতদিনে একজন 'সিপাহসালার'—সেনাপতি এলেন। আমার তেজের তলোয়ার তখন ঝলমল করে উঠল।'

উল্লেখ্য, কাজী নজরুল ইসলাম উপমহাদেশ বিভাগে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি সংগ্রাম করেছেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য। 'আমার লীগ কংগ্রেস'—এর উপরোক্ত বক্তব্যেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে যুদ্ধ করার জন্য কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিল্লাহ'র আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, 'আমার লীগ কংগ্রেস' শীর্ষক প্রবন্ধটি সাবেক পাকিস্তান আমলে বিশিষ্ট লেখক ও 'নজরুল ইকবাল সোসাইটি'র সভাপতি মরহুম মীজানুর রহমান তাঁর সম্পাদিত 'তরুণ পাকিস্তান' পত্রিকায় পূন্মুদ্রণ করেন। তাতে উপরোক্ত অংশটুকু রয়েছে। 'নজরুল–রচনাবলী'র অন্তর্গত এবং 'তরুণ পাকিস্তান'—এ মুদ্রত প্রবন্ধটির বাকি সব অংশ এক ও অভিন্ন।

# জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড

১৩৩৯ 'ভাম্রে' 'জুলফিকার' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ২৪টি গান ছিল। 'নজকল–রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে সেগুলি সংকলিত হইয়াছে।

'জুলফিকার' গীতিপ্রস্থের তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশিকা মিসেস প্রমীলা নজ্পল ইসলাম; ১৬নং রাজস্থলাল স্মিট, কলিকাতা—৬ এবং মুদ্রাকর শ্রী সমীর মজুমদার এম. এস্সি; বেঙ্গল প্রিন্টার্স ১১৭/১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্মিট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা—সংখ্যা ৭৬; দাম দুই টাকা। তাহাতে মোট ৫৪টি গান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ১ তমধ্যে ২৬ সংখ্যক গান: 'কাবার জিয়ারতে তুমি কে মাও মদিনায়', ৩২—সংখ্যক গান: 'নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান,' ৩৪—সংখ্যক গান: 'দূর আরবের স্বপন দেখি,' ৪—সংখ্যক গান: 'নাই হলো মা ক্ষেপ্তর লেবাস এ ঈদে আমার,' ৪৪—সংখ্যক গান: 'আমার হৃদয়—শামাদানে জ্বালি মোমের বাজি এবং ৫১—সংখ্যক গান: 'নামাজ পড়ো রোজা রাখো কলেমা পড়ো ভাই,' এই ৬টি গান 'নজক্বল—রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডের 'সংযোজন' বিভাগে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া এখানে সেগুলি পরিবর্জিত হইল। অবশিষ্ট ২৪টি গান, এবং উপরোক্ত ৬টি গানের স্থলে নৃতন ৬টি গান এখানে পরিবেশিত হইয়াছে।

এখানকার ২৬-সংখ্যক গান: 'হেরা হতে হেলে দুলে নুরানী তনু ও কে আসে' ১৩৭৬ সনের গ্রীষ্ম–সংখ্যক 'নজরুল একাডেমী পত্রিকায়, ৩২-সংখ্যক গান: 'ফেরি করি ফিরি আমি আল্লা নবীর নাম' মৎসম্পাদিত 'নজরুল–রচনা সম্ভার' পুস্তকে, ৩৪–সংখ্যক গান: 'সুদূর মক্কা–মদিনার পথে আমি রাষ্ট্রী মুসাফির' জনাব আবদুস্ সাত্তার সম্পাদিত 'নজকল–গীতি–সন্ধানে' পুস্তকে, ৪২–সংখ্যক গান: 'রোচ্চ হাশরে আল্লা আমার করো না বিচার,' ৪৪–সংখ্যক গান: 'নাম মোহাম্মদ বোল্ মন', ৫১–সংখ্যক গান: 'হে নামাজি আমার ঘরে নামাজ পড়ো আর্জ্ব' জনাব ইজাবউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'পল্লীগীতি' পুস্তকে আহরিত হইয়াছে।

৫৪–সংখ্যক গান : 'দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মতো গোলাপফুল' দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

#### জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুলের গীতিগ্রন্থ 'জুলফিকার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১০০৯ সালের (১৯২০) ভাদ্র মাসে। প্রকাশক: বি. দোজা, এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ কলেজ ম্কোয়ার, কলিকাতা। কবি আবদুল কাদির—সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল–রচনাবলী'র নতুন সংস্করণের ২ম খণ্ডে (১৯৯০) গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত।

নজকল জন্মশতবর্ষ সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে 'জুলফিকার' গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজকল-রচনাবলী'র বহুকাল পরে কলকাতা থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' প্রকাশিত 'রচনাসমগ্র : কাজী নজকল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (প্রকাশকাল জুন : ২০০২) নজকলের 'জুলফিকার' গীতিগ্রন্থটি সিন্নবেশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে 'জুলফিকার'—এর 'সংযোজন' হিসাবে ২৯টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়। 'গ্রন্থ—পরিচয়'—এ বলা হয় যে, 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড' নামে নজকলের কোনো গীতিগ্রন্থ কখনো প্রকাশিত হয়নি, যদিও 'জুলফিকার' গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং, কবি আবদুল কাদির—সম্পাদিত এবং ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজকল—রচনাবলী'—তে 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড' নামে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি আবদুল কাদিরের নিজন্থ সংযোজন। (দ্রন্থব্য : 'রচনাসমগ্র : কাজী নজকল ইসলাম', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থ—পরিচয়।)

উল্লেখ্য, কাজী নজকল ইসলামের সুস্থাবস্থায় তাঁর গ্রন্থাদি প্রকাশিত হবার পরও, কবির অসুস্থতার এবং বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ার সুদীর্ঘকালের পরিসরে—এমনকি ১৯৭৬ সালে তাঁর ইন্তেকালের পরও, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অনেক প্রকাশক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবি—পরিবারের সহযোগিতায়) নজকলের রচনা গ্রন্থাকারে শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করেছে, পুরানো বইয়ের পুনর্মুদ্রশও করেছে। এখানে দুটি মাত্র উদাহরণ উপস্থাপিত হলো—(১) নজকলের সুস্থাবস্থায় 'সঙ্ক্যামালতী' নামে তাঁর কোনো গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কবির অসুস্থতা ও বাকশক্তিহীন অবস্থায় ১৩৭৭ সালে (১৯৭১) 'সঙ্ক্যামালতী' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'মিত্র ও ঘোষ' নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে (১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২)। (২) নজকলের সুস্থাবস্থায় 'রাঙা—জবা' নামে তাঁর কোনো গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

'রাঙা–জবা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে (১৩৭৩) কবির অসুস্থতা ও বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ার সুদীর্ঘকাল পরে। পরিবেশক : হরফ প্রকাশনী, ৩–১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা–১২।

উপরোক্ত তথ্যাদির আলোকে দেখলে, 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড' নামে নজকলের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত না হলেও, কবি আবদুল কাদির 'নজকল–রচনাবলী'তে 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড' শিরোনামে ২৯টি গান (যেগুলো 'জুলফিকার' গীতিগ্রন্থের অস্তর্ভুক্ত নয়) অন্তর্ভুক্ত করে কোনো অন্যায় করেননি। উল্লেখ্য, 'পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমি' প্রকাশিত 'রচনাসমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম'–এর তৃতীয় খণ্ডে 'জুলফিকার' শিরোনামে এবং 'সংযোজন' হিসাবে যে–গানগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে–গুলো ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এবং কবি আবদুল কাদির–সম্পাদিত 'নজরুল–রচনাবলী'তে (দুষ্টব্য : দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) রয়েছে।

'নজরুল–রচনাবলী' নজরুল–জন্মশতবর্ষ সংস্করণে (২০০৮) 'জুলফিকার' গ্রন্থ চতুর্থ শ্বন্থে এবং 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড' সপ্তম খণ্ডে অস্তর্ভুক্ত হয়েছে।

### পুনশ্চ

'ছুলফিকার' গীতি–গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে যথাক্রমে 'নামাজ পড় রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই', 'কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও, মদিনায়', নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান', 'দূর আরবের স্বপু দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে', 'নাই হলো মা জেওর লেবাস এই ঈদে আমার', 'আমার হৃদয় শামাদানে জ্বালি মোমের বাতি'—এই গানগুলো সংযোজিত হলো। আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজকল–রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) গানগুলো 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান'—এর অস্তর্ভুক্ত ছিল।

## বনগীতি : দ্বিতীয় খণ্ড জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুলের গীতি-গ্রন্থ 'বন–গীতি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের (১৯২৩) আশ্বিন মাসে। প্রকাশক: এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলকাতা। উক্ত গ্রন্থে গানের সংখ্যা ছিল ৬৬টি।

'নজরুল–রচনাবলী'র (নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ২০০৮) নতুন সংস্করণের পঞ্চম খণ্ডে 'বন–গীতি' গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'বন–গীতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ সালে (১৯৫৩)। এই সংস্করণের প্রকাশকের নাম আছে প্রমীলা নজকল ইসলামের। ঠিকানা : ১৬ রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীট, কলকাতা। আখ্যাপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আছে : প্রকাশক : নলেজ হোম, ৫৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা। মুদ্রক : নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, আদলময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

২৫/১এ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা, দাম আড়াই টাকা। ( গ্রন্থ-পরিচয়, 'নজরুল রচনাসমগ্র', ৪র্থ বণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০ )

'বন–গীতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্গত ২১টি গান 'নজরুল–রচনাবলী'র বর্তমান সংস্করণে (নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) আলাদা গ্রন্থরূপে 'বন–গীতি' দ্বিতীয় খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত হলো। উল্লেখ্য, ১৩৩৯ সালে প্রথম প্রকাশিত 'বন–গীতি' গ্রন্থটি কবি আবদুল কাদির–সম্পাদিত 'নজরুল–রচনাবলী'র নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাতে গানের সংখ্যা ৬৬টি।

'নজরুল–রচনাবলীর নতুন'সংস্করণে (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৮) অন্তর্ভুক্ত 'বন–গীতি': দ্বিতীয় খণ্ড–এর অন্তর্গত ২১টি গান ইতিপূর্বে কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল–রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'বন–গীতি'র অন্তর্ভুক্ত না হলেও, গানগুলো তৃতীয় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'রচনা সমগ্র: কাজী নজরুল ইসলাম'—এর চতুর্থ খণ্ডে 'বন–গীতি' দিতীয় সংস্করণের অন্তর্গত ২১টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'গ্রন্থ–পরিচয়'—এ বলা হয়েছে, যে–কারণেই হোক প্রথম সংস্করণভুক্ত নিমুলিখিত গানগুলি দিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গানগুলো হলো: যমুনা–কূলে মধুর মধুর মুবলী সখী বাজিল, কুসুম–সুকুমার শ্যামল তনু, তুমি ফুল আমি সুতো, ভালোবাসার বাঁধব বাসা, মাধব–বংশীধারী বনওয়ারী গোঠচারী, শ্যামা তুই বেদেনির মেয়ে, ও মা ফিরে এলে কানাই মোদের, এসো মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী, নৃপুর মধুর রুনুধুনু বোলে, ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই, রাখো রাখো রাঙা পায়, মোরে সেই রূপে দেখা দাও হৈ হরি, রাখো এ মিনতি ত্রিভুবনপতি।

উপরোক্ত গানগুলো 'রচনা–সমগ্র: কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে 'বনগীতি' গ্রন্থের অস্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবগুলো গানই ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এবং আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল–রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'বন–গীতি' গ্রন্থের অস্তর্গত (১৯৯৩)। এতেই স্পষ্ট যে, 'বন–গীতি' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের অস্তর্গত উপরোক্ত গানগুলো দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ দেওয়া হলেও, 'নজরুল–রচনাবলী'তে বাদ দেওয়া হয়নি।

'নজরুল–রচনাবলী'র নজরুল–জন্মশতবর্ষ সংস্করণের (২০০৮) পঞ্চম খণ্ডে 'বনগীতি'র অন্তর্গত সবগুলো গানই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

## श्रुन क

'বন–গীতি : দ্বিতীয় খণ্ডের' সবগুলো গানই আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজ্বরুল– রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডের (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) অন্তর্গত 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

## জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন সন্ধ্যামালতী

নজরুলের সুস্থাবস্থায় 'সন্ধ্যামালতী' নামে তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কবির অসুস্থতা ও বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ার দীর্ঘকাল পরে ১৩৭৭ সালে শ্রাবণ মাসে (১৯৭১) কলকাতার প্রকাশনা–সংস্থা 'মিত্র ও ঘোষ' (১০, শ্যামাচরণ দে স্ফ্রীট, কলিকাতা–১২) কর্তৃক 'সন্ধ্যামালতী' নামে গীতিগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সন্ধ্যামালতী'-তে নজরুলের রচিত ১৮৪টি গান ছাড়াও 'শাল পিয়ালের বনে', 'মেয়ের গান', 'ছেলের গান', 'কোরাস গান', 'ছেলে ও মেয়ের গান' ইত্যাদি শিরোনামে ১০টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত গ্রন্থে নজরুলের 'শ্রীমন্ত' গীতিনাট্যও অন্তর্ভুক্ত হয়। কবি আবদুল কাদির–সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-তে ইতিপূর্বে 'সন্ধ্যামালতী' নামে কোনো গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত না হলেও, এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ গানই 'নজরুল–রচনাবলী'র বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, 'সন্ধ্যামালতী'র অন্তর্ভুক্ত 'মদির স্বপনে মম মূন-ভবনে, ('গানের মালা'), 'গত বক্সনীর কথা মনে পড়ে ('গীতিশতদল'), 'দূর প্রবাসে কাঁদে প্রাণ' ('গানের মালা'), 'চাঁদের পিয়ালাতে আজি জোছনা-সিরাজি করে' ('গীতি–শতদল'), 'কে এলে মোর ব্যথার গানে' ('জুলফিকার'), 'কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো (মহুয়ার গান), 'চম্পা পারুল যৃথী টগর চামেলা' ('গানের মালা'), 'কে নিবি ফুল' (বনগীতি), 'ঐ কাজল চোখে' ('গানের মালা'), 'বল্পরী–ভুজ বন্ধন খোলো' (গানের মালা'), 'কে দিল খোঁপাতে ধুতুরার ফুল লো' ('মহুয়ার গান'), 'অয়ি চঞ্চল লীলায়িত দেহা' ('গানের মালা'), 'দোলে প্রাণের কোলে প্রভুর নামের মালা' ('গানের মালা'), 'ভুল করে কোন ফুল-বিতানে' ('গুল-বাগিচা'), 'আনন্দ-দুলালী ব্রজ্বালার সনে' ('গীতি–শতদল'), 'ও কালো বউ জল আনিতে যেয়ো না আর' (গানের মালা'), 'আমি ময়নামতীর শাড়ি দেবো' ('গানের মালা'), 'হেরা হতে হেলেদুলে' (জুলফিকার'), 'সুদূর মক্কা মদিনার পথে আমি রাহি মুসাফির' (জুলফিকার') ইত্যাদি গান 'নচ্চরুল–রচনাবলী'র অন্তর্গত কবির বিভিন্ন গীতি–গ্রন্থের (ব্রাকেটে উল্লিখিত) অন্তৰ্ভুক্ত হওয়ায় 'সন্ধ্যামালতী' গ্ৰন্থ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 'শ্ৰীমন্ত' গীতিনাট্যও 'নজৰুল–রচনাবলী'তে অন্যত্র আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'সন্ধ্যামালতী' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, নজৰুলের একই গান একাধিক ক্ষেত্রে বা গ্রন্থে ব্যবহাত হয়েছে।

'সন্ধ্যামালতী' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত 'চোঝ যুছিলে জল মোছেনা বল সখি এ কোন ছালা' গানটি নজকলের রচিত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে কারণ আঙুরবালাকৃত গানটির আদি রেকর্ডে গীতিকাররূপে নজকলের নাম নেই। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শিশ্পী আঙুরবালা ঢাকা সক্ষরে এসে গানটি 'নজকল সঙ্গীত'রূপে পরিবেশন করেন এবং জানান যে নজকলের প্রশিক্ষণে তিনি গানটি রেকর্ড করেছিলেন। এ ছাড়া বিশিষ্ট

নজরুল সঙ্গীত সাধক প্রয়াত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ঢাকা সফরের সময় গানটিকে নজরুল সঙ্গীতরূপে সনাক্ত ও পরিবেশন করেন। শ্রীমতী আঙুরবালা এবং শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী 'সঙ্ক্যামালতী' গ্রন্থে সংকলিত গানটিকে নজরুল রচনাবলীতে নেওয়া হলো। গানটির বাণী, শব্দ চয়ন, সুরের বৈশিষ্ট্য নজরুলের গজল গানের অনুরূপ।

#### রাঙা জবা

'রাঙা জবা' প্রথম সংস্করণ ১৩৭৩ সালের ১লা বৈশাখ শুক্রবার প্রকাশিত হয়। প্রকাশিকা: বেগম মরিয়ম আজিজ এম.এ.; সোলেমানপুর, রাজীবপুর, ২৪ পরগণা। মুদ্রাকর: শ্রীনিরঞ্জন জানা; মিলন প্রেস, ৫৯–এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা–৯। পরিবেশক: হরফ প্রকাশনী; ৩–১২৬, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা–১২। ১০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

মূল 'রাঙা জবা' গীতিগ্রন্থের ১৪–সংখ্যক গান: 'কে পরালো মুগুমালা,' ১৫–সংখ্যক গান: 'নাচে রে মোর কালো মেয়ে', ১৬–সংখ্যক গান: 'আনন্দের আনন্দ', ১৭–সংখ্যক গান: 'মা এসেছে মা এসেছে', ১৮–সংখ্যক গান: 'দেখে যারে কদ্রাণী মা', ১৯–সংখ্যক গান: 'মাত্ল গগন—অঙ্গনে ঐ' এবং ২০–সংখ্যক গান: 'শাুশান—কালীর নাম শুনে' যথাক্রমে 'গানের মালা' গীতিগ্রন্থের ৪৫, ৪৬, ৬৯, ৭০, ৪৮, ৪৭, ও ৫০ সংখ্যক গান। মূল 'রাঙা জবা' গীতিগ্রন্থের ২৭–সংখ্যক গান: 'জয় বিবেকানন্দ বীর সন্ন্যাসী' নজকল—রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'বনগীতি' গ্রন্থের 'সংযোজন' বিভাগের ২১–সংখ্যক গান। মূল ৫২–সংখ্যক গান: 'জাগো যোগমায়া জাগো মৃম্ময়ী' এবং ৫৩–সংখ্যক গান: 'অসুর-বাড়ির ফেরৎ এ মা' যথাক্রমে 'গীতি–শতদল' গ্রন্থের ৮৪ ও ৮২–সংখ্যক গান। মূল ২১–সংখ্যক গান: 'মহাবিদ্যা আদ্যশক্তি', ৫৮–সংখ্যক গান: 'প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণী', ৬৩–সংখ্যক গান: 'নন্দলোক থেকে (আনন্দলোক থেকে) আমি এনেছি রে', ৬৭–সংখ্যক গান: 'মায়ের আমার রূপ দেখে যা' এবং ৭৬–সংখ্যক গান: 'নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে' কবির 'দেবীস্তৃতি' নামক রূপক–গীতিকাব্যের গান। মূল ৯৪–সংখ্যক গান: 'মোরে আঘাত যত হানবি শ্যামা' এবং ৮–সংখ্যক গানের পাঠ অভিন্ন–প্রকার। মূল ৬৫–সংখ্যক গানটি এই—

কেন আমায় আন্লি মা গো মহাবাণী–সিন্ধুক্লে?
ক্ষুদ্ৰ ঘটে এ–সিন্ধুজ্বল কেমন করে নেবো তুলে?
চতুর্বেদ, এই বাণী লয়ে
দুলে চারি বিন্দু হয়ে;
এই বাণীরই বিন্দু যে মা গ্রহ–তারা গগন–মূলে॥

অনন্তকাল ববি—শশী এই সে মহাসাগর হতে সোনার ঘটে রসের ধারা নিয়ে ছড়ায় ত্রিজগতে॥ স্বল্প আমার এ আধারে সে বাণী কি ধরতে পারে ? শুনেছি মা হয় সীমাহীন ক্ষুদ্রেও তোর চরণ ছুঁলে॥

লক্ষণীয় যে, ইহার পাঠ মূল ৬৪-সংখ্যক (এখানকার ৫১-সংখ্যক) গানের প্রায় অনুরূপ। সূতরাং এই ১৭টি গান এখানে পরিবর্জিত হইল।

উপরোক্ত ১৭টি গানের পরিবর্তে এখানকার ৮৪–১০০ সংখ্যক ১৭টি শ্যামাসঙ্গীত পরিবশিত হইয়াছে। ইছার ৮৪-সংখ্যক গান : 'কি নাম ধরে ডাকব তোরে মা' এবং ৮৫– সংখ্যক গান : 'নিশি–কাজল শ্যামা আয় মা' জনাব আবদুস্ সান্তার সম্পাদিত 'নজরুল– গীতি-সন্ধানে' পুস্তকে, ৯৪–সংখ্যক গান : 'জাগো অরুণ ভৈরব' স্বরলিপিসহ হরফ প্রকাশনীর 'নবরাগ' নামক গ্রন্থে, ৯৫-সংখ্যক গান : 'এসো শঙ্কর-ক্রোধাগ্রি' নজকল একাডেমীর 'নজকল-পীতি' প্রথম খণ্ডে, ৯০-সংখ্যক গান : 'তোর মেয়ে যদি থাকতো উমা', ৯১-সংখ্যক গান: 'বর্ষা গেল আশ্বিন এল উমা', ৯২-সংখ্যক গান: 'শন্তেখ শতেখ মঙ্গল গাও' এবং ৯৬–সংখ্যক গান : 'শান্ত হও শিব বিরহ–বিহরল' নজরুল–গীতি দ্বিতীয় খণ্ডে, ৮৬–সংখ্যক গান 'ওমা তোর চরণে কি ফুল', ৯৭–সংখ্যক গান : 'ভগবান শিব জাগো জাগো,' ৯৮- সংখ্যক গান : 'ভারত–লক্ষ্মী আয় মা ফিরে' এবং ১০০– সংখ্যক গান : 'মা গো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়' নজ্বরুল–গীতি তৃতীয় খণ্ডে, ৮৭–সংখ্যক গান : 'তোর নাম–গানেরই দীপক–রাগে' ও ১৯–সংখ্যক গান : 'নমো নমঃ নমঃ হিমগ্রিরি–সৃত্যু' 'নজকল-পীতি' চতুর্থ খণ্ডে, এবং ৮৮–সংখ্যক গান : 'শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে' নজকল-গীতি পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। ১৩-সংখ্যক গান : 'এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখের 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত নজকলের 'বিজয়া' নাটিকার শেষ সমবেত-সংগীত।

#### জন্মশতবর্ষ সংস্করপের সংযোজন

নজরুলের গীতি-গ্রন্থ 'রাঙা জবা'র অন্তর্গত অধিকাংশ গানই কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড)—এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত। ২০০৪ সালে প্রকাশিত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক সদ্যপরলোকগত প্রখ্যাত নজরুল—সংগীত গবেষক, নজরুল—সংগীত সংগ্রাহক, নজরুল—সংগীত বিশেষজ্ঞ এবং নজরুল—সংগীত বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ—প্রণেতা ড ব্রহ্মমোহন ঠাকুর এম.এ. শি.এইচ ডি.। 'নজরুল—গীতি' (অখণ্ড)—এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক : বিশিষ্ট নজরুল—গবেষক মরহুম আবদুল আজীজ আল আমান এম.এ.। ড ব্রহ্মমোহন ঠাকুর-সম্পাদিত 'নজরুল—গীতি' (অখণ্ড)—এর তৃতীয় সংস্করণে নজরুল—সংগীতের আদি গ্রামেকোন রেকর্মের ভিত্তিতে,

গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানী প্রকাশিত গানের পুস্তিকার সহায়তায়, নজকলের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত রাণীর আলোকে গানের শুদ্ধ বাণী পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। 'রাঙা জবা' গীতি–গ্রন্থের অন্তর্গত গানের বাণী ও 'নজকল–গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের (২০০৪) অন্তর্গত বাণীর সাথে মিলিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন করা হয়েছে। অবশ্য অতি সামান্য পার্থক্যগুলো পরিবর্তন করা হয়নি।

#### পুন শ্চ

কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) তৃতীয় খণ্ডে 'রাঙা জবা' অন্তর্ভুক্ত হয়। তাতে গানের সংখ্যা ৯৯টি। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণে' অন্তর্ভুক্ত 'রাঙা জবা' গ্রন্থের ৯৯টি গানই সন্নিবেশিত হয়েছে। এ–ছাড়াও বর্তমান সংস্করণে 'রাঙা জবা' গীতি–গ্রন্থটি সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্যাদি এবং কিছুসংখ্যক গানের বাণীর পাঠান্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পাঠান্তর প্রণয়নে সহায়ক সূত্র তথা উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রখ্যাত নজরুল–গবেষক, নজরুল–সংগীত সংগ্রাহক ও সংগীতজ্ঞ ড ব্রহ্মমোহন ঠাকুর–সম্পাদিত 'নজরুল–গীতি' (অখণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের (২০০৪) অন্তর্গত গানের বাণী।

উল্লেখ্য, 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' (১/১ আশ্চর্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০, কলকাতা) প্রকাশিত 'কাজী নব্ধকল ইসলাম : রচনাসমগ্র (পঞ্চম খণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) 'রাঙা-জবা' সন্ধিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সংকলনে 'রাঙা-জবা'র অন্তর্গত গানের সংখ্যা অনেক কম। 'নজকল–রচনাবলীর অন্তর্গত 'রাঙা-জবার নিম্নোক্ত গানগুলো সেখানে নেই : 'কি নাম ধরে ডাকব তোরে', 'নিশি কাজল শ্যামা আয় মা', 'ওমা তোর চরণে কি ফুল দিলে', 'তোর নাম গানেরই দীপক রাগে', 'শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে', 'রাঙা জবায় কাজ কি মা তোর', 'তোর মেয়ে যদি থাকত, উমা', 'বর্ষা গেল আশ্বিন এল', 'শক্ষে শক্ষেম মঙ্গল গাও', 'এবার নবীন মন্ত্রে হবে', 'জাগো অরুণ ভৈরব', 'এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি', 'শান্তি হওু শিব বিরহ–বিহ্বল', 'ভগবান শিব জাগো জাগো', 'নমো নমো হিম–গিরি', 'মাগো চিম্ময়ী রূপ ধরে আয়'।

## মধুমালা জন্মশতবর্ষ সংশ্করণের সংবোজন

নজরুলের গীতিনাট্য সম্পর্কেকবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'তে (দুইব্য : চতুর্ধ খণ্ড নভুন সংস্করণ, ১৯৯৩) 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ কোনো তথ্যাদি নেই। 'মধুমালা' কবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিংবা আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তারও উল্লেখ নেই। 'নজকল–রচনাবলী'র (নজকল–জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ২০০৮) প্রতিটি খণ্ডে নজকলের যে 'গ্রন্থপঞ্জি' রয়েছে অতে উল্লেখিত হয়েছে যে, 'মধুমালা' গীতিনাট্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০ সালে।

পশ্চিমবন্ধ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'রচনাসমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে (প্রকাশকাল মে, ২০০৪) 'মধুমালা' গীতিনাট্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাতে 'গ্রন্থ-পরিচয়'—এ বলা হয়েছে যে, 'মধুমালা' মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে প্রথম অভিনীত হয় ১০ অক্টোবর ১৯৩৯ সালে। 'মধুমালা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৫ মাঘে, ১৯৫৯ জানুয়ারিতে। 'হরফ প্রকাশনী' কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল–রচনাসম্ভার' ২য় খণ্ডে ভূমিকার ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, 'নাট্যভারতীর উদ্যোগে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে 'মধুমালা' প্রথম অভিনীত হয়েছিল। সম্ভবত তথ্যটি অভ্রান্ত নয়। ... ১৯৪৫ সালের কথা কোনোমতেই সত্ত্যু হতে পারে না। কারণ তখন নজরুল শিক্ষান্ত হয়ে বাকশক্তিহীন শয্যাশ্রয়ী রোগীতে পরিণত হয়ে গেছেন।' ( দুইব্য : রচনাসমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম, পঞ্চম খণ্ড )

কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ, বাকশক্তিহীন এবং শয্যাশায়ী হলেও, তাঁর . রচিত 'মধুমালা' মঞ্চস্থ হতে পারের না এমন কথার পেছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

'নজকল–রচনাবলী'র সম্পাদক কবি আবদুল কাদির লিখেছেন, 'নজকলের 'মধুমালা' গীতিনাট্যের রচনাকাল অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ডিসেম্বর, ১৯৩৭। কিন্তু নাটিকাটি মঞ্চস্থ হয় 'রচনার প্রায় আট বছর পরে, ১৯৪৫ সালে।'

( দ্রষ্টব্য : 'নজরুল প্রতিভার স্বরূপ', আবদুল কাদির। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৮৯ )

## সঞ্চিতা

১৯২৮ সালে নজকল ইমলামের নির্মাচিত কবিজ-সংগ্রহ সঞ্জিতা' প্রকাশিত হয়। তা প্রকাশ করেন ব্রজবিহারী বর্মণ রায়, বৃষ্ণা পাবনিশিং হাউস, ১৯৩ কর্নওয়ালিশ শ্রিট, কলিকাতা হতে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২+১৩০; মূল্য দেড় টাকা; প্রকাশের তারিখ ২ অক্টোবর ১৯২৮। এতে অগ্নি-ব্রীগা, নিজে ফুলু, সর্বহারা, ফণি-মলসা, ছায়ান্ট, নেজনটাপ্না, সিন্ধু হিন্দোল ও চিতনামা থেকে কবিজাগৃহীত হয়। অব্যবহিত পরবর্তীকালে (১৪ অক্টোবর ১৯২৮) গোপালদাস মন্ত্রুমদারও ডি. এম. লাইব্রেরী, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা থেকে 'সঞ্চিতা' প্রকাশ করেন। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪+২২৪, মূল্য আড়াই টাকা। এতে অগ্নি-বীণা, দোলনটাপা, ছায়ানট, সর্বহারা, ফণি-মনসা, সিন্ধু-হিন্দোল, চিন্তনামা ও ঝিঙেফুল ছাড়াও বুলবুল ও জিঞ্জীর থেকে কবিতা ও গান গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ডি. এম. লাইব্রেরী সংস্করণের প্রচারই অক্ট্র্পু থাকে এবং ক্রমশ চক্রবাক, সন্ধ্যা, চোখের চাতক, নজরুল-গীতিকার গান সবশেষে থাকে।

সঞ্চিতার উভয় সংস্করণই 'বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী শ্রীচরণারবিন্দেষু' বলে উৎসর্গ করা হয়।

#### জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

১৯২৮ সালের পরে প্রকাশিত 'সঞ্চিতার' বিভিন্ন সংস্করণে নম্বরুলের পরবর্তী কাব্য ও গীতি–গ্রন্থ থেকে রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

## জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন বনের বেদে

নীতিনাট্য, মেগাফোন ড্রামাটিক পার্টি কর্তৃক অভিনীত, বেতার এবং গ্রামোফোনের তাগিদে রচিত। কল্যাণী কান্ধীর সৌজন্যে 'নজকল পরিষদ পত্রিকা'য়—কলকাতা, ১৩১৩ থেকে সংকলিত। 'বনের বেদে' গীতিনাট্যটি মেগাফোন গ্রামোফোন পার্টি কর্তৃক অভিনয়কালে প্রযোজনা করেন ধীরেন বসু, ব্যবস্থাপনায় ছিলেন তারপ্রেসন্ন চট্টোপাধ্যায়। 'বনের বেদে' রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০–এর ডিসেম্বর মাসে।

## জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন বিয়ে বাড়ি

হিন্দু মান্টার্স ভয়েস, প্রীতি উপহার, Text and Story of Marriage Presentation set N 7326 to N7328, সৌন্ধন্যে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর।

# জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন সাপুড়ে

'সাপুড়ে' ছায়াছবির পরিচিতি আমরা আসাদুল হুক রচিত 'চলচ্চিত্রে নম্বরুল' গ্রন্থ (বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩) থেকে উদ্বৃত করছি, 'নিউ থিয়েটার্স' প্রযোজিত বাংলা ছায়াছবি সাপুড়ে ১৯৩৯ সালের ২৭শে মে কলকাতা 'পূর্ণ' প্রেক্ষাগৃহে সর্বপ্রথম মুক্তিলাভ করে। এই ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেন কবি কাজী নজকল ইসলাম। চিত্রনাট্যকার এবং ছায়াছবির পরিচালনায় ছিলেন দেবকী বসু। সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। চিত্রনাট্যকার হিসেবে দেবকী বসুর নাম গেলেও প্রকৃতপক্ষে চিত্রনাট্য রচনা করেন কাজী নজকল এবং ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল হলেও সাতটি গান রচনা, সুরারোপ এবং প্রশিক্ষণের সকল দায় দায়িত্ব পালন করেন কবি নজকল ইসলাম। ছায়াছবিতে মোট গানের সংখ্যা আটটি। সাতটি রচনা করেন কবি নজকল এবং বাকি একটি গান রচনা করেন অজয় ভট্টাচার্য। আলোকচিত্র পরিচালনা করেন ইউসুফ মুল্জী। শিক্ষা নির্দেশনা করেন তারক বসু। শব্দযন্ত্র পরিচালনা করেন অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন কলী রাহা।'

'নজকলের 'সাপুড়ে' কাহিনীটি ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। মূল কাহিনীটি বহু চেষ্টা করেও উদ্ধার করা যায়নি। সিনেমাহলে বিক্রয়ের জন্য কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার ও গান দিয়ে যে পুস্তিকা সে সময় মুদ্রিত হয়েছিল সৌভাগ্যক্রমে তার একটিমাত্র কপি পাওয়া গেছে কবিশিষ্য নিতাই ঘটকের নিকট থেকে। সেই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ আমরা এখানে মুদ্রিত করলাম। এটিও সম্পূর্ণ কাজী নজকল ইসলামের রচনা — সম্পাদক 'নজকল পরিষদ পত্রিকা' ১৩৯৩, কলকাতা।



# জীবনপঞ্জি

- ১৮৯৯ ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুষ্পাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজ্ঞান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজকলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।
- ১৯০৮ পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।
- ১৯০৯ গ্রামের মক্তব থেকে নিমু প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের সেবক, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।
- ১৯১১ মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।
- ১৯১২ স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখ্শের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব–ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুব্লেসা খানমের স্ত্রেহ লাভ।
- ১৯১৪ কাজী রফিজউল্লাহ্র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর— সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।
- ১৯১৫–১৭ রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্ফুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।
- ১৯১৭-১৯ সৈনিক জীবন, প্রধানত করাচিতে গন্জা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নতি, সাহিত্য–চর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান–সাহিত্য–পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।
- ১৯২০ মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফ্তরে মুক্তফ্বর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুক্ত,

7947

'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র– পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন: মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগাু–সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুক্তফ্ফর আহ্মদের ৮–এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুক্তফ্কর আহ্মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'–এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল– উল–হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা যাত্রা, কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের বিবাহে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নম্বরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা প্রত্যাবর্তন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ–সংক্রাম্ভ গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহস্মদ শহীদুল্লাহ্র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজ্বলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

পুনরায় কুমিল্লায় আগমন, চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা 7955 ওরফে প্রমীলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সভ্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দম্ভ সম্পর্কে রচিত শোক–কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ–সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা

প্রকাশ, অক্টোবর মাসে 'অগ্নি—বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজকলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক।'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজকল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সম্রুম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসপ্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজ্ঞাসুদরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নব্ধরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাব্ধেয়াপ্ত, 'শনিবারের চিঠি'তে নব্ধরুল বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নব্ধরুলের প্রথম পুত্র আজ্ঞাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তব্ধুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, 'মজুর স্বরাজ পার্টি' গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'-এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু— মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল—পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব স্থানেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেন্টেম্বর মাসে দিতীয় পূত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্যু' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্বঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত, 'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

1956

ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্মদ)—র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্রাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অস্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজ্জনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিটি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্দি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবস্তু' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ, 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল–সমালোচনা। ইব্রাহিম খান, কাজী আবদূল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল–সমর্থন।

ンタイト

ক্ষেক্সয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাব্দের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্প্রেলনে যোগদান, এই সম্প্রেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জ্বন্যে 'নতুনের গান' রচনা।
['চল্ চল্ চল্ ] ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার
হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দন্ত, ফজিলতুপ্লেসা, প্রতিভা সোম, উমা
মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজকলের মাতা জাহেদা খাতুনের
এত্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকাস্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নব্দরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নব্ধরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নব্ধরুলের রংপুর ও রাজশাহী সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল– বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেস্লি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

- ১৯২৯ ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসৃদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সূভাষচন্দ্র বসু।
- ১৯৩০ 'প্রলয়–শিখা' প্রকাশ, কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্ত গান্ধি–আরউইন চুক্তির ফলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে কারাবাস থেকে রেহাই। কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।
- ১৯৩১ সিনেমা ও মঞ্চ-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।
  'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশ– গ্রহণ।
- ১৯৩২ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব। ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।
- ১৯৩৩ গ্রীন্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং শ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'শ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।
- ১৯৩৪ গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।
- ১৯৩৬ ফরিদপুর 'মুসলিম স্ট্রডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।
- ১৯৩৮ এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার অধিবেশনে সভাপতিন্ত। ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুগু রাগ–রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

> অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত। ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

প্রমীলা নজকল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চে, বনগাঁ সাহিত্য–সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেন্সনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য
সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ
ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রাস্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নম্বকল সাহায্য কমিটি গঠন।

> সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ— ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যুগা সম্পাদক— . সজনীকাস্ত দাস

> > জুলফিকার হায়দার

কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য— এ. এফ. রহমান

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
তুষারকান্তি ঘোষ
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
সৈয়দ বদকদোজা
গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

- ১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নন্ধরুল–সংখ্যা' (কার্তিক–পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।
- ১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজৰুলকে 'জগন্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।
- ১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাস্তড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল–প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল–জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।
- ১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।
- মে মাসে নজকল ও তাঁর পত্নী প্রমীলাকে চিকিৎসার জন্য লণ্ডন প্রেরণ করা 0366 হয়। 'জল আজাদ' নামক জাহাজে লণ্ডন যাত্রার আগে কবি ও কবি–পত্নী বোম্বাইয়ের (বর্তমানে মুম্বাই) মেরিন দ্রাইভের 'সী গ্রীন হোটেল'—এ অবস্থান করেন। ঐ হোটেলের সভাকক্ষে নজরুলের সম্মানে এক বিরাট সংবর্ধনা–সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপমহাদেশের বহু খ্যাতনামা চলচ্চিত্র–শিল্পী, কবি–সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। অশোককুমার, প্রদীপকুমার, কে. এস. ইউসুফ, কামাল আমরোহী, কে. এ. আব্বাস, মুকেশ, নৌশাদ আলী ছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোশ মালিহাবাদী, কাইফি আজ্বমী, খৈয়াম, সাহীর লুধিয়ানভী, মাজ্রাজ লাখনভী, কাতিল সিপাহী, ফিরাক গোরকপুরী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। নজরুল-বন্দনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কাইফী আজমী ও শাতীর লুধিয়ানভী। নজরুলের 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটি পরিবেশন করেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে কবির চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ হাজার টাকা তুলে একটি থলিতে কবির হাতে প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনা-অনুষ্ঠান নজরুল-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিথ্যসূত্র : 'নজরুল স্মৃতি', ডঃ অশোক বাগচী, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, জুন, ১৯৯৫]। লন্ডনে মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক্ ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত সামুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিক্ষ রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজ্বরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

- ১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজকলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।
- ১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল–পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রম্বে ১৯২৯ ও ১৯৭৪ এবং ১৯৩১ ও ১৯৭৯ সালে।
- ১৯৬৬ কবি আবদূল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজকল্ল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশ।
- ১৯৬৯ সন্বিতহারা কবির সম্ভর বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র–ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি লিট্ট উপাধি প্রদান।
- ১৯৭১ ২৫শে মে নজকল জ্ব্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।
- ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজকল-জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজকলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে উদ্যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধানিবদন।
- ১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।
- ১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।
- ১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজ্ঞাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজকলকে পদক প্রদান।

  ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রক্ষো–

বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রক্ষোনমানিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাক্শান—এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিছ্ব চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্ধতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে

কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি–র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত এবং কবির মরদেহে পৃষ্প দিয়ে শুদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে।
সাব্রণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মানুষ শামিল হন। নামাজে
জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে বাংলাদেশের জ্বাতীয় পতাকা শোভিত
কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাক্তগণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির
মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ
সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জ্বেনারেল জ্বিয়াউর রহমান,
নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান
এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জ্বেনারেল
দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাক্তগণে কবি কাজী নজরুল
ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল
ইসলামকে বাংলাদেশের জ্বাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭
খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮–২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল—
জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন।



### গ্রন্থপঞ্জি

गन्म। कान्खन ১७२৮, ১ना मार्চ ১৯२२। **উ**ৎসর্গ— বথোর দান 'মানসী আমার ! মাধার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়ন্টিভ করলুম'। কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। অগ্রি-বীণা উৎসর্গ—'ভাঙা–বাংলার রাঙা–যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্রিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু । প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। যুগ–বাপী বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ 1006 ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ ব্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে ব্যক্তকদীর ক্রবানকদী প্ৰকাশিত। কবিতা ও গান। আন্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩। দোলন-চাঁপা বিষের বাঁশী কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি—নাগিনী মেয়ে মুসলিম–মহিলা– কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।' বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল 1 3866 কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগুস্ট ১৯২৪। ভাষ্টার গান উৎসর্ম—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াগু ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯। পশপ। পৌষ ১০৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫। রিক্টের বেদন কবিজা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, চিন্তনামা উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'। কবিতা ও গান। আব্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ছায়ানট ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্চিত বন্ধু মুদ্রফ্ফর আহ্মদ ও কুতুরউদ্দীন আহ্মদ করকমলে'। ক্**রিজ। শৌৰ ১৯**০২, ২০**শে** ডিসেম্বর ১৯২৫। সাম্যবাদী 🗈 <del>ু কবিতা ও গান। মাদ ১</del>৩৩২, ৩০**শে জানু**য়ারি ১৯২৬। পুবের হাওয়া

ঝিঙে ফুল ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬। দুর্দিনের যাত্রী প্রবন্ধ। আন্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬। সর্বহারা কবিতা ও গান। আন্বিন ১৩৩৩; ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণার-বিন্দে'। রন্দ্রমঙ্গল **প্রবন্ধ। ১৯২**৭। ফণি–মনসা কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭। উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুর– বাঁধনহারা সুদর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলের'। সিন্ধু-হিন্দোল কবিতা। উৎসর্গ -বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮। কবিতা ও গান। আম্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮। সঞ্চিতা সঞ্চিতা 📑 কবিতা ও গান। আন্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিদ্দেষু'। গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। বুলবুল উৎসর্গ—'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপফুমার রায় করকমলেষু'। কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮। কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ— 'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরদারবিন্দেষু'। কবিতা ও গান। ভার ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। সন্ধ্যা ほどう উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শাস্তি–সেনা'–র কর–শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচর<del>ণা যুক্তে</del>'। গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ— চোখের চার্ডক 'কল্যাদীয়া বীণা-কন্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'। উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০। মৃত্যু–ক্ষুধা রুবাইয়াৎ-ই-**হাফিজ** অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল!...' ্দান। ভাদ ১৩৩৭, ২রা সেন্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ— নজৰুল-গীতিকা 🗽 "আমার গানের বুলবুলিরা ! ....' ঝিলিমিলি নাডিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০। প্ৰলয়–শিৰা<sup>ি শ্ৰি</sup> কৰি কৰিবাৰে গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্ৰন্থ বাজেয়াপ্ত ি ১৯৩০ <sup>শার্ম</sup> শার্ম**র পেন্টের**র ১৯৩০% কবির বিরুদ্ধে ১১**ই ডিসেন্দ্র**র

সামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০

কবির জামিন লাভ, আপিল। ১৯৩১ খ্রিন্টান্দের ৪ঠা মার্চে জনুষ্ঠিত গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি কিন্তু 'প্রলয়–শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮। উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।

কুহেলিকা উপন্যাস। । নজরুল–স্বরলিপি স্বরলিপি। চন্দ্রবিন্দু গান। ১৩৩

স্বরনিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, ২৫শে আগস্ট ১৯৩১। গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধের শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।

শিউলিমালা 🔧 🔆 🔻 আলেয়া

গলপ। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১। ত গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাধী সকল নট–নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।

সুরসাকী বন-গীতি

গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২। গান। আন্দিন ১৩৩৯, ১৩ই আক্টোবর ১৯৩২। উ

গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ— 'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।

জুলফিকার পুতুলের বিয়ে গান। আন্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।

ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।

. গুল-বাগিচা

গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ— 'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েম্কু—' অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩।

কাব্য-আমপারা

উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে—নবী মৌলবি সাহেবানদের দন্ত

মোবারকেটা 🗀

গীতি-শতদল সুরলিপি সুরমুকুর

গানের **মালা** 

গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪। স্বর্জিপি। জাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪। স্বর্জিপি। আন্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪। গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান জ্বনিলকুমার দাস কল্যাদীয়েষ্—'।

ন্র (সপ্তম খণ্ড)—২৫

মক্তব সাহিত্য পাঠ্যপুত্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫। নির্বাব কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯। নতুন চাঁদ কবিতা। চৈত্ৰ ১৩৫১, মাৰ্চ ১৯৪৫। মক্র–ভাস্কর কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১। বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড) গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯। কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫। সঞ্চয়ন কবিতা ও গান। বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯। শেষ সওগাত অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জ্বানুয়ারি ১৯৬০। মধুমালা কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১। ঝড় প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১। ধৃমকেতু ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪। পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬। রাঙাজবা আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫। নজরুল–রচনা-সম্ভার প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, नकक्रल-त्राह्मावली ডিসেম্বর ১৯৬৬। কে<del>শ্রী</del>য় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, নজকল–বচনাবলী ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। ভৃতীয় খণ্ড।আবদুল কাদির সম্পাদিত।ফালগুন নজরুল–রচনাবলী ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। গান। মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, সন্ধ্যামালতী শ্রাবণ ১৩৭৭, আগস্ট-সেস্টেম্বর ১৯৭১। চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্ব্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, নজকল–রচনাবলী মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ নজকল–বচনাবলী ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। নজকল-বচনাবলী বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জাবদুল আঞ্চিক্ত আল্–আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর নজকল–গীতি অখণ্ড ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা। আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ অপ্রকাশিত নম্বরুল ১৩১৬, নভেম্বর ১৯৮৯।হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

লেখার রেখায় রইল আড়াল

কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র

১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজকল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

| জ্ঞাগো সুন্দর চির কিশোর               | সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       | ১৯৯১। নজ্জল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।                        |
| নব্দরুলের 'ধূমকেতুু'                  | নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। সংগ্রহ  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান, ফাল্গুন ১৪০৭,         |
|                                       | ফেব্রুয়ারি ২০০১।                                    |
| নজকলের 'লাঙল'                         | নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ |
|                                       | নুরুল হুদা সম্পাদিত। জ্ব্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।        |
| কাজী নজকল ইসলাম                       |                                                      |
| রচনা সমগ্র                            | প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১।                      |
|                                       | দিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১।                 |
|                                       | তৃতীয় খণ্ড। জ্বৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২।                 |
|                                       | চতুৰ্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩।                 |
|                                       | পঞ্চম খণ্ড। জ্বৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪।                  |
|                                       | ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫।                   |
|                                       | পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।                    |
| নজকলের হারানো গানের                   |                                                      |
| খাতা                                  | সম্পাদনা : মুহম্মদ নূকল হুদা, নব্দকল ইন্সটিটিউট,     |
|                                       | ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।                          |
| নব্ধরুল–গীতি অখণ্ড                    | প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদূল আজিজ আল–              |
|                                       | আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক,           |
|                                       | ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। জানুয়ারি ২০০৪। হরফ প্রকাশনী,      |
|                                       | কলকাতা।                                              |
| নব্ধরুল সঙ্গীত সমগ্র                  | সম্পাদনা : রশিদুন্নবী, নজকল ইন্সটিটিউট, ঢাকা,        |
|                                       | কার্তিক ১৪১৩ / অক্ট্রোবর ২০০৬।                       |

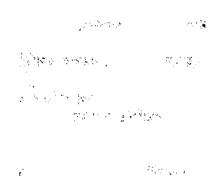

# 'সন্ধ্যামালতী' গ্ৰঞ্ছের অন্তর্গত গানের বাণীর পাঠাস্তর

কাঞ্জী নজকল ইসলামের সুস্থাবস্থায় 'সন্ধ্যামালতী' নামে তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কবির অনুস্থতার দীর্ঘকাল পর ১৩৭৭ সালের শাবণ মাসে (১৯৭১) কলকাতার প্রকাশনা–প্রতিগুন 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে প্রকাশিত হয় 'সন্ধ্যামালতী' শীৰ্ষক গ্রন্ধ। প্রকাশকের 'নিবেদন'–এ বলা হয় : "কবি কাজী নজকল ইসলামের এই রচনাগুলি এতোকাল লোকচক্ষুর অম্ভরালে বাস করিতেছিল। কবিপুত্রদের সহযোগিতায় ও আনুকুল্যে রচনাগুলি গুল্বকারে প্রকাশ কর। সম্ভব হইল। এজন্য আমাদের ও পাঠকদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতৌছ্।" উল্লেখ্য, ১৩৮৪ সালের ১১ই:জোগ্ধ (২৫শে মে, ১৯৭৭) রচনাসমূহ 'নজকল–রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' শিরোনামে স্থান পায়। কলকীতার প্রকাশনা–প্রতিষ্ঠান 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'সক্ষ্যানালতী' গ্রন্থের অন্তর্গত গানের বাদীর সঙ্গে 'নজকল–রচনাবলী'র (৩য় খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত গানের বাদীর অনেকক্ষেত্রেই পার্থক্য রয়েছে। দীচে যতটা সম্ভব এই পাঠান্তর পরিবেশিত হলো। হান সঙ্কোচনের কার্মণে হয়তো গানের শুবক–বিন্যাসে পার্থক্য ঘটেছে। মুদ্রন–বিভ্রাটও ঘটে থাকতে পারে। ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত এবং কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজফল–রচনাবুলীতে 'সন্ধ্যমালতী' অন্তর্ভুক্ত না হলেও এই গ্রন্থের অন্তর্গত

| নজরুল–সঙ্গীত গ্রন্থ<br>'সন্ধ্যামালজী' | 'শজক্ৰ'– রচনাবলী'                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| গানের প্রথম পথক্তি<br>১               | 'নজরুল-রচনাবলী' (ওয় খণ্ড) ১৯৯ও,<br>গানের প্রযম পর্যক্ত | 'সন্ধ্যমালতী' গ্ৰন্থের অন্তর্গতি গানের প্রথম পথক্তি<br>৩                                                                             |
| ১. मक्का-(नाधृनि नगत (क               | 'সন্ধ্যা–গোধুলি লগনে কে'<br>[গানের স্তবক সংখ্যা তিন ]   | 'সন্ধ্যা–গোধুলি লগনে কে'<br>[গানের স্তবক সংখ্যা এক ]<br>'মিত্র ও যোখ' (কলকাতার) 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে নিব্নোক্ত<br>পংক্তিগুলো নেই : |
|                                       | 9 3                                                     | 'চিক্রদি বিনাদ বিনুনীতে বাধে<br>দেখিলে সে-কোন সুন্দর চাঁদে।<br>ফাদরে জীক প্রদীপ দিখা                                                 |

| <b>S</b>                  | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ৮. বনে যায় আনন্দ দুলাল   | বনে যায় গোঠে যায় আনন্দ-দুলাল' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন ] 'নজকল-রচনারলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-তে<br>কয়েকটি পংক্তি:<br>১. 'বাজে চরণে ঘুমুরের কমঝুমু তাল'<br>১. এল লুকিয়ে দেখিতে তারে দেবতার দল'                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 'বনে যায় আনন্দ দুলাল' বিদানের গুবক সংখ্যা জিন ] কলকাতার 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত (১৩৭৭) 'সন্ধ্যামালতী' গ্রাম্থ কয়েকটি পংজি: ১. 'বাজে চরণে ঘুমুরের কুমুঝুমু তাল, ১. 'এল লুকিয়ে দেখিতে তারে দেবতার দল' উপরোক্ত পংজিগুলো' (বণুকা' শীর্ষক স্বর্রলিপি গ্রম্থে চিন্মরকা: ১. 'লুকিয়ে দেখিতে এলো বেদতারি দল (তায়), দ্রাইব্য : 'নক্তরুল-সঙ্গীত সমগ্র', নজ্ঞল ইন্সটিটিউট প্রক্রেবর্গ (অভিগর ১০০৬) উদ্দ গ্রাম্থ আব্রেবর্গ পিছে: বান যায় প্রাম্থ গ্রাম্থ গ্রেম্থ ক্রম্থ কিন্তে গ্রাম্থ গ্রাম্থ গ্রাম্থ গ্রাম্থ গ্রাম্থ গ্রাম্থ গ্রেম্থ ক্রম্থ ক্রম্থ ক্রম্থ ক্রম্থ ক্রম্থ ক্রম্থ ক্রম্থ ক্রম্থ ক্রম্থ ক্রম্থেন হাম্থ প্রাম্থ গ্রাম্থ গ্রেম্থ ব্যাম্থ গ্রাম্থ ক্রম্থ |
| ১. বনদেবী এস গছন বন-ছায়ে | 'বন-দেবী এস গহন বন-ছায়ে' [ গানের গুবক সংখ্যা চার ] 'নজ্জুহল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) কয়েকটি পুংজি: 'কল্লালোক্র গুমি রূপরাণী, লো প্রিয়া। অপাঙ্গে প্রায়া, 'নিঠুর পরশ তব (হায়)  যাচিয়া জাগে বনভূমি ফুল দল পড়ে ঝরি' 'সুন্দরের পথ সাজাই ঝরা কুসুম-দল বিছায়ে।' উপরোক্ত পংজিগুলো। 'মুন্নরের পথ সাজাই |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

'সন্ধ্যামালতী' গ্ৰন্থের অন্তর্গত কয়েকটি গানের যে পাঠান্তর এখানে যথাসম্ভব পেশ করা হয়েছে সেগুলো নিণিত হয়েছে কলকাতা থেকে ১৩৭৭ (১৯৭১) সালে প্রকাশিত 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থ, 'নজ্কল–রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, নতুন সম্পেকরণ, ১৯১৩) এবং 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' নিজ্কল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত, ২০০৬) ইত্যাদি গ্রন্থের সহায়তায়। (内 (四 (四

### 'রাঙা জবা' গীতি–গ্রন্থ প্রসঙ্গে

১লা বৈশাখ শুক্রবার প্রকাশিত হয়। প্রকাশিকা : বেগম মরিয়ম আজিজ এম.এ. ; সোলমানপুর, রাজীবপুর, ২৪ পরগণ। মুদ্রাকর : শ্রী নিরঞ্জন জানা ; মিলন প্রেস, ৫৯–এ বেচু চ্যাটাজী স্ট্রিট, কলিকাতা ৯। পরিবেশক : হরম প্রকাশনী ; ৩–১২৬, কলেজ স্ট্রিট মাকেট, কলিকাতা–১২। ১০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ডিন কাঞ্জী নজকল ইসলামের সুস্থাবস্থায় 'রাঙা ব্দবা' গীতি–গ্রন্থ প্রকাশিত হুয়নি। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজকল– রচনাবলীর ৩য় খণ্ডের অন্তর্গত (১৯৯৩) 'রাঙা ধ্ববা' গীতি–গ্রন্থ সম্পর্কে 'গ্রন্থ-পরিচয়'–এ বলা হয়েছে 'রাঙা ধ্ববা' প্রথম সংস্করণ ১৩৭৩ (১৯৬৭) সালের

টাকা। [ঘট্টব্য : 'নজকল-রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ১১জোঙ্গ ১৪০০/২৫শে মে ১৯৯৩ ] উপরোক্ত উথ্যাদি থেকেই স্পষ্ট যে, 'রাঙ্ডা জবা' গীতি-গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে, নজকলের অসুস্থতা ও বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ার বছ বছর পরে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজকল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড) অস্তর্ভুক্ত 'রাঙ্ডা জবা' গীতি-গ্রন্থ ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত এবং কলকাতার 'হ্রফ প্রকাশনী' পরিবেশিত গ্রস্থ। 'গ্রস্থ-পরিচয়'–এ 'রাঙা জ্বারে অন্তগতি গানগুলো সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকুলেও কবি আবদুল দাদির কোথাও উল্লেখ করেননি যে গানগুলো গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পীকণ্ঠে গীত হয়েছে, এবং কোনো রেকর্ড নশ্বরও উল্লেখিত হয়নি।

ধ্ববা' গীতি–গ্রন্থের অন্তর্গত প্রায় সব গানই গ্রামোফোন রেকর্ডে শিক্শীকণ্ঠে গীত হয়েছে। ব্ররনিপি গ্রহসমূহে রেকর্ড নম্বর এবং শিক্শীর নামও উল্লেখিত কিন্তু এটা সুবিদিত যে, 'রাঙা ধ্ববা' গীতি–গ্রন্থের অন্তর্গত প্রায় সব গানই গ্রামোফোন রেকর্ডে শিক্শীকণ্ঠ গীত হয়েছে এবং নজরুলের সুস্থাবস্থায়ই রকর্ড করা হয়েছে অধিকাশে গান। নজকল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত (মে, ১৯৯৩) এবং বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী, নজকল–সঙ্গীত গবেষক ও সংগ্রাইক জ্বনাব অবিদুস সাজার প্রণীত 'নজকল্–সঙ্গীত অভিধান', নজকল ফুপটিটিউট থেকে প্রকাশিত (জুলাই, ১৯৯৫) এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও নজকল–সঙ্গীত গবেষক চক্টর কঞ্লাময় গোস্বামী সংগ্হীত ও সম্পাদিত 'নজকুল-সঙ্গীতের তালিকা', নজ্কুল-সঙ্গীতের আদি গ্রমোফোন রেকর্ডের বাণী ও সুরের ভিত্তিতে প্রণীত এবং নধ্বকল ইন্দটিটিউট ও নঞ্চকল একাডেমী প্রকাশিত নব্ধকল–সঙ্গীত স্ববলিপি গ্রহসমূহ পর্যালোচনা করলেই লক্ষ্য করা যাবে যে, নজকলের 'রাঙা

গীত হওয়ার আগেও নজকল আনেকক্ষেত্রে গানের বাণী পরিবর্তন করেছেন। 'নজকল–রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণে (নজকল–জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) 'রাঙা জবা' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত গানের বাণী যথাসম্ভব সঠিকভাবে পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। গানের বাণীর পার্থকাও পাঠান্তর প্রণয়নে সহায়ক–গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' প্রকাশিত 'নজকেশ-গীতি' (অনুষণ্ড) গ্রন্থের ২০০৪ সালের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত যুণীর পার্থক্য রয়েছে। নঞ্ককলের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপির সঙ্গেড অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। গান রচনার পর এবং গ্রামোকোন রেকর্ডে শিক্ষীকষ্টে তৃতীয় সংশ্করণ। এই পরিমার্জিত সংশ্করণের সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, নম্বরুল-সঙ্গীত সংগ্রাহক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞ পরনোকগত ডঃ ইতিপূৰ্বে 'নঞ্চকল–মচনাবলীতে (৩য় খণ্ড, ১৯১৩) অন্তৰ্ভুক্ত 'রাঙা ব্ধবা' পীতি–গ্রষ্থের বহু গানের বাণীর সঙ্গেই গ্রামোকেন রেকর্ডে ধারণকৃত গানের

ধুৰামোহন ঠাকুর এম.এ.পিএইচ.ডি.। মূল সম্পাদক : বিশিষ্ট নঞ্জকল–গবেষক মরহুম আবদুল আজীজ আল আমান এম.এ.। ২০০৪ সালে প্রকাশিত 'নজকল–গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে গানের বাণীর দীচে গ্রামোকোন রেকর্ডের নম্বর উল্লেখিত না থাকলেও এসব গানের বাদী যে আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকেই নেয়া হয়েছে তা অনুধাবন করা যায় এই কারণে যে, ডঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের সংগ্রহে বিপুল সংখ্যক নঞ্জকল–সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড রয়েছে, এ–তথ্য আমাদের জানা। উল্লেখ্য, শ্রন্ধেয় ব্রদ্মমোহন ঠাকুর তাঁর সংগৃহীত নজকল–সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে বহসংখ্যক গান ক্যাসেট করে ঢাকার নজকল ইন্সটিটিউটকে প্রদান করেছেন। 'নজকল–গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের কৃতীয় সংশকরণের 'মুখবন্ধা–এ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, গানের বাণী আদি গ্রামোশেন রেকর্ড, রেকর্ড কোম্পানীর পুস্তিকা, নজরুলের হাতের লেখা মূল পাণ্ডুলিপি এবং बन्गाना मूख (बर्क मश्नृष्टीक।

## 'রাঙা জবা'র অন্তর্গত গানের বাদীর পাঠান্তর

4

| 'রাঙা জবা' গীতিগুছ                                   | 'নজকুল-কুচনাবলী'                                               | 'নজকল-গীড়িং (অমণ্ড)                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                |                                                            |
| গানের প্রথম পর্যক্ত                                  | গানের প্রথম পথক্তি                                             | গানের প্রথম পথক্তি                                         |
| ^                                                    | N                                                              | <b>9</b>                                                   |
| ्र वन (द क्ववा वन                                    | 'বল বে জবা বল'                                                 | 'यन (त ज्या दम्म                                           |
| 'ते<br>''                                            | িগানের শুবক সংখ্যা চার                                         | 'নজকল-গীতি' (অখণ্ড) গ্ৰন্থে (২০০৪) পংজিটি নিমুরূপ :        |
|                                                      | নজকল-বচনাবলী (ওয় মঞ্জ ১৯৯৩) – এব                              | 'হরে করে প্রসাদী ফুল'                                      |
|                                                      | ক্রম্ভেগতি 'রাঙা জবা' গঙ্গে ছিল' করে উঠবে                      | এ-ছাড়াও আরেকটি পংক্তি:                                    |
|                                                      | क्ष्यमि खन                                                     |                                                            |
| <ol> <li>आमितिनी त्यांत्र कार्ला त्यारात्</li> </ol> | 'आमितिनी त्यात कारना त्यासात्र'                                | 'আদরিণী মোর কালো শেয়েরে'                                  |
|                                                      | িগানের স্তবক সংখ্যা চার                                        | 'মঞ্জকল-প্রীতি' (অখণ্ড) গ্রম্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত স্তর্বকটি |
|                                                      | 'শজকল-রচনাবলী' (ওয় খণ্ড, ১৯৯৩) –এক                            |                                                            |
|                                                      | অন্তর্গত 'রাঙা জবা' গুম্বের একটি স্তবক ছিল। শিরে তারে রাখি যদি | াশরে তারে রাখি যদি                                         |
|                                                      | . स्थार्यस्य                                                   | ্মন কাদে নিরবাধ,                                           |
|                                                      | িতির তারে সাখি যদি                                             | (স) চলতে পায়ে দল্যে বলে                                   |
| <u>.</u>                                             | মন কাঁদে নির্বাধ                                               | गत्य सम्भा (भाव याकि ।                                     |
| •                                                    | (সে) চলতে পায়ে দলবে বল                                        |                                                            |
|                                                      | পথে হাদয় পোতে থাকি।                                           |                                                            |
|                                                      |                                                                |                                                            |

| ^            | n v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| বল মা শ্যামা | 'বল মা শামা'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 'বল যা শামা'                                        |
|              | িগানের শুবক সংখ্যা চার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'নজ্জন-গীতি' (অথণ্ড) গ্ৰয়ে (২০০৪) নিমেজ            |
|              | 'नककका-वम्नावनी' (अप अस्त १४४०) पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | শংক্তিশুলো নেই :                                    |
|              | Comment of the second of the s | '(मिष) खार्किए यथ प्रथएक जिएम प्रति तज्ञाहर नगर     |
|              | जिल्ला किया । जिल्ला ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | THE THE PASSE CALL AND THE PASSE WILL.              |
|              | '(দেখি) আশিতে মুখ দেখতে গিয়ে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मुख्य क्षांत्र प्रग्रंथ (ठीत क्षांत्र कुट्कित महिन, |
|              | मुर्जि (जावर्ष) वाह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ক্রার কওকাল ছাব ।দুর্                               |
|              | NIGOR WHILE TAKEN CREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | রাখবে মোরে মা জুলমে,                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ত্যের কোলে মা যাব করে শান্ধি করে পাব প্রাণ।।        |
|              | দৌখ বুকের মাঝে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|              | আর কতকাল ছবি দিয়ে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|              | রাখরি মোরে মা জুলিয়ে,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|              | তোর কোলে মা যাব ভবে,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|              | শান্তি কবে পাব প্রাণে !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                   |

একাধিক পাঠান্তর রয়েছে সেহেতু আদি রেকর্ডের বাণীই আমরা গ্রহণ করেছি। আদি রেকর্ডান্ডিন্তিক বাণী ও শ্বরনিপি বাংলাদেশে নজরুল বি. দ্ৰ. : কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত 'নব্ধরুল–গীতি (অখণ্ড) গ্রন্থের পরিমার্জিত ডৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক পরলোকগত ডঃ ব্ৰশমোহন ঠাকুর তাঁর লেখা 'মুখবন্ধ'–এ (২৪/৮/২০০২ তারিখে লিখিত) উল্লেখ করেছেন যে, "যেহেতু নব্ধকলের বহুসংখ্যক গানের এক বা ইপটিটিউ কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে চলেছে।'

উল্লেখ্য, স্থান সংকোচনের কারণে বাণীর পার্থকা ও পাঠান্ডরে স্তবক–বিন্যাস যথাযথরূপে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। শত সতর্কতা সত্ত্বেও, হয়তো কিছু কিছু মূদ্দ–বিভাটও রয়ে গেছে। এব্ধন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

# জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ডের গানের বাণীর পাঠান্তর

নচ্চকলের গীতি-গ্রস্থ 'জুলফিকার'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত কিছু গানের বাপীর সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত বাণীরও পাথক্য ও পাঠান্তর রয়েছে। এখানে যথাসম্ভব তা তুলে ধরা হলো।

|     | জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড | 'নঞ্জরুল–র্চনাবলী'                             | অন্যান্য গ্ৰন্থ                                         |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     | भारनत श्रंथम् भारित्र    | গানের প্রথম পথক্তি                             | গানের প্রথম পথক্তি                                      |
|     |                          | ~                                              | 9                                                       |
| ゾ   | দূর আরবের স্বপু দেখি     | 'দূর আরবের স্বপন দেখি                          | 'দুর আরবের স্বপন দেখি                                   |
|     | বাংলাদেশের কুটির হতে     | বাংলাদেশের কৃটির হতে                           | বাংলাদেশের কুটির হতে                                    |
|     |                          | 'নজকুল–ব্চনাবলী' ওয় স্বগু                     | 'নজফল–গীতি' (অখত) ও                                     |
|     |                          | (নতুন সংশ্ৰন্থ ১৯৯৩)                           | 'নজক্ৰল-সঙ্গীত সমগ্ৰ' শীৰ্ষক সংকলনে পংক্তিটি নিমুন্নপ : |
|     |                          | গিনের স্তবক সংখ্যা দুই।                        | 'ৰূপে শুন নিতুই বাতে                                    |
|     |                          | 'গমকাবে অপকাশিক কৰিলা ও গান' অগ্যন             | যেন কাবার মিনার থেকে                                    |
|     |                          | THE CAME SOUTH                                 | গ্রামোকোন রেকর্ডেও অভিন্ন।                              |
|     |                          |                                                | রেকর্ড নং H.M.V. KDB 150 ও 5                            |
|     |                          | りまでありては、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで | শিল্পী: কে. মান্ত্ৰক                                    |
| - { |                          | যেন মিশরে থেকে                                 |                                                         |
| 'n  | ५. नार्थे श्ला मा        | 'নাই হলো মা বসন-ভূষণ'                          | 'নজরুল-গীতি' (অথগু) 'নাই হলো মা বসন-ভম্বণ' এ            |
|     | বসন-ভূষণ এই ঈদে আমার     | এই সদে আমার                                    | 'নজকুল সঙ্গীত সমগ্ৰু' শীৰ্ষক সংকলনে এবং আদি             |
|     | ſ                        | ি গানের স্তবক সংখ্যা তিন ]                     | গ্রামোকোন রেকর্ডে পংক্রিটি নিমুরূপ :                    |
|     |                          | 'নজবুল–বুচনাবলী'ব ওয় খ্যুন্ধ (মতুম            |                                                         |
|     |                          | )<br>:                                         | রেকর্ড নং TWIN FT 13824                                 |
|     |                          | প্রথম পংক্রিটি নিমুক্তন :                      | শিশ্পী : অবিধাস্টদীন আহ্মদ                              |
|     |                          | 'নাই হলো মা জেওনে–লেবাস                        |                                                         |
|     |                          | এই সদৈ আমার'                                   | ¢.                                                      |

| ত 'আমার হাদয় শামাদানে জ্বালি মোমের বাতি' নজকল–গীতি' (অখতি ও 'নজকল–সঙ্গীত স্থা- সংকলনে দিয়োক পংক্তিগুলো আছে: 'তোমায় দিলা পাব খোদায় তাই শায়ণ যাচি তোমারই পায় দাম্যায় আগে জেগে গাকি। (প্রন্তির): 'নজকল–গীতি। (২০০৪), হুরাফ প্রকাশনী, কলকাতা এবং 'নজকল সঙ্গীত, সমগ্রী প্রকাশ প্রকাশনী, কলকলতা এবং 'নজকল সঙ্গীত, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ্ব্ৰ্যায় হ্যাগ্য শামাদানে দ্ব্ৰামার হ্যাগ্য শামাদানে দ্বাদার হ্যাগ শামাদানে দ্বাদার বাতিশ্ব দ্বাদার হাত্য হাত্য হাত্য ক্রেক্তরণ, ১৯৯৩) দিয়োক্ত ভিনটি পংস্থি নেই: 'ডোৰায় পোল পাব খোদায় ভাই শ্বরণ যাচি ভোষারই পায় পাওয়ার আগে দ্বেগে থাকি                                                                       |
| জামার হাদয় শামাদারে<br>জালি বোমের বা ,                                                                                                                                                                                                                                                                            |

বি. য় : স্থান–সংকোচনের কারণে গানের গুবক–বিন্যাস সঠিকভাবে ব্ৰহ্মা করা সম্ভব হয়নি। মূদ্রুদ–বিভ্রাটও ঘটে থাকতে পারে।

**%** 

বনগীভি : দ্বিতীয় খণ্ডের গানের বাদীর পাঠান্তর

| বনগীতি: দিতীয় শণ্ড                                     | 'नखक्ष-प्रमा-प्रध्नावनी'                 |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| গানের প্রথম পর্যক্তি                                    | গানের প্রথম পার্যন্ত                     | গানের প্রথম পর্যক্ত                                        |
| ^                                                       | N                                        | 9                                                          |
| ১. (ह मिनांत्र नाष्ट्रग्रा                              | 'एर भिनात्र नाष्ट्रग्रा'                 | 'হে মদিনার নাইয়া'                                         |
|                                                         | 'নজক্ৰা-রচনাবলী'র ওয় শত্তের (নতুন       | 'নজকল-গীতি (অখণ্ড) ও 'নজকল সঙ্গীত সমগ্ৰ' শীৰ্ষক            |
|                                                         | अहम्प्यक्रमा १४४४)                       | গ্ৰছে পণকেটি নিমুক্তাপ :                                   |
|                                                         | 'গ্ৰন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' অংশে | 'গুছাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' অংলে   'পার কর য়াা রস্ল' |
|                                                         | একটি পংক্তি নিমুন্নপ :                   |                                                            |
|                                                         | 'য্যা রস্ল আমায় পার করো                 |                                                            |
| <ol> <li>माग्रिन (जायात्र क्रान्यां कित्रिया</li> </ol> | Ē                                        | 'লায়াল তোমার এসেছে ফিরিয়া'                               |
|                                                         | ि शास्त्र स्वयक अश्याः हास्              | 'मबक्रम-शिक्टि (खब्रक) क                                   |
|                                                         | 'म्बाक्सन-ब्राजनावनी' ठझ बर्दाक्र (मजन   | 'नखक्रम प्रमेश प्रयश्च' मीर्थक त्ररक्लन शुर्  ब्रबर खामि   |
|                                                         | खबरकत्र (जात                             | গ্রামোটেন রেকুর্ডে প্রতি ন্তবকের লেবে 'মন্তর্নু গো আমি     |
|                                                         |                                          | त्यात्मा' गरास्मित खारह।                                   |
|                                                         | भावाने (आ विमित्र (सावा)                 | (角壁 F H.M.V. N 17254                                       |
|                                                         |                                          | चिल्ला : प्राक्वात्रक्षम जाहमम                             |



### বর্ণানুক্রমিক সূচি

| অ                                                    |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| (অ) ঝুমরো ! তীরধনুক নিয়ে                            | ۶۶:          |
| অচেনা চেনায় বৃথা আসা–যাওয়া                         | <b>ን</b> ৮৮  |
| অনাদরে স্বামী পড়ে আছি আমি                           | 299          |
| অস্তরে তুমি আছ চিরদিন                                | 76-4         |
| অন্তরে প্রেমের দীপ জ্বলে যার                         | \$84         |
| অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারি                         | ১২৩          |
| আ                                                    |              |
| আঁধার–ভীত এ চিত যাচে মা গো                           | ₹80          |
| আকাশে ভোরের তারা                                     | 249          |
| আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়                      | ৩৫১          |
| আকাশের ঘোমটা ধরে টানে                                | ৩২৩          |
| আকুল হলি কেন বকুল বনের পাখি                          | <i>566</i>   |
| আগুন জ্বালাতে আসিনি গো আমি                           | ১২৩          |
| আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ                              | ২৩৩          |
| আজি ঈদ ঈদ ঈদ খুশির ঈদ                                | 99           |
| আদরিণী মোর কালো মেয়েরে                              | ২৩৬          |
| (আমায়) আর কতদিন মহামায়া                            | 479          |
| আমায় যারা দেয় মা ব্যথা                             | ২৩২          |
| হ্মামরা কেমন সুখী                                    | <i>\$</i> 50 |
| (আমার) আনন্দিনী উমা আজে                              | 48%          |
| আমার উমা কই, গিরিরা <del>জ</del>                     | <b>২</b> ৫0  |
| আমার) কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়                     | ₹80          |
| আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে                            | २৫२          |
| মামার বিফল পূজাঞ্জলি                                 | 747          |
| মামার ভবের অভাব লয় হয়েছে                           | ২৬১          |
| গ্রামার মা আছে রে সকল নামে                           | <b>२</b> ৫8  |
| विश्वाद हातान ज्याता कराँग्वर द मातात नामात होता है। | 30%          |

| বৰ্ণানুক্ৰমিক সূচি                    | 804                 |
|---------------------------------------|---------------------|
| (আমার) মুক্তি নিয়ে কি হবে মা         | ২৩৯                 |
| আমার যাবার সময় হলো                   | 766                 |
| আমার শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে           | <b>২</b> ৫8         |
| আমার হৃদয় অধিক রাঙা মা গো            | <b>२</b> २१         |
| আমার হৃদয়–শামাদানে জ্বালি মোমের বাতি | <b>6</b> 0€         |
| আমার হৃদয় হবে রাঙাজবা                | २৫१                 |
| আমি আল্লা নামের বীব্দ বুনেছি          | ७८८                 |
| আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি               | ১৬৩                 |
| আমি দ্বার খুলে আর রাখব না             | <b>5</b> 00         |
| আমি নামের নেশায় শিশুর মতো            | ২৩৭                 |
| আমি পথ–মঞ্জরী ফুটেছি                  | 500                 |
| আমি মহাভারতী শক্তি-নারী               | 780                 |
| আমি মুক্তা নিতে আসিনি মা              | ২৬০                 |
| আমি মুসলিম যুবা                       | 229                 |
| আমি যাবই যাব বনে                      | े २५७               |
| আমি সাধ করে মোর গৌরী মেয়ের           | ২৬০                 |
| আমিনার কোলে নাচে হেলেদুলে             | ଜ୍ୟ                 |
| আয় অশুচি আয় রে পত্তিত <sup>°</sup>  | <b>২</b> 8 <b>৩</b> |
| আয় নেচে নেচে আয় এ বুকে              | ২৩৩                 |
| আয় বিজ্ঞয়া আয় রে জয়া              | <b>২৫১</b>          |
| আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী               | <b>২</b> 8২         |
| আয় মা ডাকাত কালী                     | ২৫৯                 |
| আর্শিতে তোর নিজের রূপই দেখিস          | <b>५</b> ७१         |
| আলাপের যে ফুরসত নেই                   | २०৮                 |
| আল্লা নামের বীজ বুনেছি                | 700                 |
| আল্লা রসুল জপের গুণে                  | %                   |
| আসে রে ঐ আসে ভারত–আকাশে               | 709                 |
| অসীম বেদনায় কাঁদে মদিনাবাসী          | े ५०३               |
| ই                                     |                     |
| ইরানের বুলবুলি কি এলে                 | ১৩৫                 |
| ইরানের রূপ–মহলে শাহজাদী               | 500                 |
| <del>प्र</del>                        |                     |
| ঈদুভ্জোহার তকবীর শোন ঈদগাহে           | <b>५०</b> ६         |

| ₲                                       |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| উঠাও ডেরা এবার দূরে যেতে হবে            | তহৰ               |
| উদার অস্বর দরবারে তোরই                  | <b>&gt;</b> 06    |
| લ                                       |                   |
| এই ভারতে নাই যাহা তা ভূ–ভারতে নাই       | <b>২</b> 0২       |
| এই সুদর ফুল সুদর ফল                     | 779               |
| একলা গানের পায়রা উড়াই                 | 787               |
| এ কি অপরূপ রূপের কুমার                  | <b>ን</b> ৮৭       |
| এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী              | ২৬৬               |
| এলো এলো রে ঐ সুদূর বন্ধু এলো            | <b>ን</b> ዖ8       |
| এলে তুমি কে রে ওগো                      | 200               |
| এসো আনন্দিতা ত্রিলোক–বন্দিতা            | 243               |
| এসো ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে কুদাবন       | 796               |
| এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্লি                    | <i>\$\$8, 266</i> |
| এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া               | 200               |
| •                                       |                   |
| ও কে বিকালবেলা বসে নিরালা               | <b>५</b> ७८       |
| ও কে মুঠি মুঠি আবীর কাননে ছড়ায়        | 768               |
| ও কে সোনার চাঁদ কাঁদে রে                | 95                |
| (ওগো) আমার খোকার মাসী শ্রীঅমুকবালা দাসী | ২০৭               |
| ওগো আমিনা ! তোমার দুলালে আনিয়া         | 36                |
| ওগো ও কনে বাড়ির ঝি                     | ২০৯               |
| ওগো প্রিয়তম ! এত প্রেম দিয়ো না গো     | 744               |
| ওগো ভুলে ভুলে যেন ভুলে ভুলে             | <b>78</b> P       |
| ও মা খড়গ নিয়ে মাতিস রণে               | ২৫৭               |
| ও মা তুই আমারে ছেড়ে আছিস               | २००               |
| ও মা ! তোর চরণে কি ফুল দিলে             | ২৬৩               |
| ও মা তোর ভূবনে দ্বলে এত আলো             | <b>২</b> ৫৫       |
| ও মা ত্রিনয়নী ! সেই চোখ দে             | ২৫৩               |
| (ও মা) দুঃখ অভাব ঋণ যতো মোর             | 479               |
| ও মা নির্গুণেরে প্রসাদ দিতে             | ২৩১               |
| (ও মা) বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ            | ২৩৮               |
| ধ্বের আচ্চ ভারতের মর যারো               | കര                |

| বর্ণানুক্রমিক সৃচি                          | 809                 |
|---------------------------------------------|---------------------|
| প্তরে আলয়ে আব্দ্ব মহালয়া                  | ***                 |
| (ওরে) ও চাঁদ ! উদয় হলি কোন জ্বোছনা দিতে    | . 82                |
| ওরে ও বিদেশি বন্ধু                          | 795                 |
| প্তরে গো–রাখা রাখাল                         | 79'6                |
| ওরে <del>শু</del> দ্রবসনা র <b>জনীগন্ধা</b> | >8€                 |
| ক                                           | <b>x</b> '          |
| (কথা) কইবে না কথা কইবে না বৌ                | ৩৫৩                 |
| কপোত–কপোতী উড়িয়া বেড়াই                   | 784                 |
| কয়লা খাদে যাব না                           | \$75                |
| করুণা তোর জানি মা গো                        | ২৩২                 |
| কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো                 | ৩৫২                 |
| কাবার জ্বিয়ারতে তুমি কে যাও                | <b>५</b> ०९         |
| কালী কালী মন্ত্ৰ জপি                        | ২৩৬                 |
| কালের শঙ্খে বাজিছে আজও                      | 405                 |
| কারো ভরসা করিসনে তুই                        | Soc                 |
| কি নাম ধরে ডাকব তোরে                        | ২৬২                 |
| কিশোরী বাসস্তী ডাকিছে                       | 7.67                |
| कूनूत नमीत थारत यूनूत यूनूत वारक            | 7,48                |
| क्नूत-निगत था(त)                            | <i>₹</i> 5 <i>₹</i> |
| কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জরী কর্ণে               | <i>502, 56</i> 0    |
| কে এলে হংস–রথে                              | 707                 |
| কেঁদো না কেঁদো না মাগো                      | <i>44</i>           |
| কে গো তুমি গন্ধ–কুসুম                       | · 78 <i>e</i>       |
| কে বলে মোর মাকে কালো                        | ***                 |
| কে সাজ্বালো মাকে আমার                       | <b>√8</b> ₽-        |
| কেন আমায় আনুলি মা গো                       | ₹8€                 |
| কেন ফুটালে না তীরু এ মনের কলি               | 704                 |
| কোষায় গেলি মা গো আমার                      | <i>₹</i> 08         |
| কোন ফুলের মালা দিই                          |                     |
| কোন রস–যমুনার কূলে কেণু–কুঞ্জে              | 242                 |
| 4                                           | >                   |
| খোদা এই গরিবের শোনো শোনো মোনান্ধাত          | 779                 |

### প্ৰ গিরিমাটির দেশে গো *\$*78 গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ 199 গোধুলির শুভ লগন এনে সে 702 ঘ ঘন ঘোর বরিষণ মেঘ–ডমরু বাজে 788 খর-ছড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয় রে 204 দ্বিমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে · \$50 ঘুমে–জাগরণে বিজ্ঞড়িত প্রাতে 149 Ъ চপল আঁখির ভাষায় 765 786 চমকে চপলা মেঘে মগন গগন চলে কুসমী শাড়ি পরি **ነ**ሮ৮ \* 59o চাও চাও চাও নববধূ চাঁদিনী রাতে মল্লিকা–লতা POC চীন ও ভারতে মিলেছি আবার ২০৯ চৈতী চাঁদের আলো আজ ভালো 789 চৈতী হাওয়ার মাতন লাগে · 769 চোখ মুছিলে জল মোছে না বল সখি 794 চৌরক্সি চৌরঙ্গি চৌরঙ্গি চৌরঙ্গি 790 5 ছন্ন ছন্ন-ছাড়া বেদের দল 949 **ন্ধগ**ৎ জুড়ে জ্বাল ফেলেছিস 20¢ জয় বিবেকানদ বীর সন্যাসী 758 জল দাও.—দাও জল 406 জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি 790 জ্ঞাগো অরুণ–ভৈরব . ২৬৭ জাগো জাগো জাগো, হে দেশপ্রিয় २०8 জোছনা–স্নাহসিত মাধবী নিশি 496 **জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে २**8७

| र                                | র্ণানুক্রমিক সৃচি | 80 <b>8</b>    |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| ঝ                                |                   |                |
| ঝরঝর অঝোর ধারায় ঝরিছে           |                   | <b>390</b>     |
| ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে |                   | <b>ን</b> ৮৫    |
| <b>ড</b> ∵                       |                   | ů.             |
| তুই পাষাণ গিরির মেয়ে হলি        |                   | २२৯            |
| (তুই) বলহীনের বোঝা বহিস যেথায়   |                   | ₹8€            |
| (তুই) মা হবি না মেয়ে হবি        |                   | <i>২২</i> 8    |
| তুমি আনন্দঘন শ্যাম               |                   | 794            |
| তুমি বৌ শুধু নও, ঘরের আলো        |                   | <i>₹</i> 00    |
| र्जूभि সারাজীবন দুঃখ দিলে        |                   | · 78%          |
| তুমি সুদর হতে সুদরতম মম          |                   | 264            |
| তূমি হও মা, চির-আয়ুষ্মতী        |                   | ২০০            |
| তুমি হাতখানি যবে রাখো            |                   | 784            |
| তৃষিত আকাশ কাঁপে রে              |                   | ১৬৭            |
| তোমাদের দান তোমাদের বাণী         |                   | <b>&gt;99</b>  |
| তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে    |                   | <i>&gt;%</i> @ |
| তোমায় যেমন করে ডেকেছিল          |                   | 200            |
| তোমার নূরের রওশনি মাখা           |                   | ેઢઢ            |
| তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হব     |                   | 794            |
| তোর কালো রূপ দেখতে মা গো         |                   | <b>ર</b> 8૧    |
| তোর কালো রূপ লুকাতে মা           |                   | 574            |
| তোর নাম গানেরই দীপক রাগে         |                   | ং ২৬৪          |
| তোর নামেরই কবচ দোলে              |                   | २৫৮            |
| তোর মেয়ে যদি থাকত, উমা          |                   | ২৬৫            |
| তোরা যা রে এখনই হালিমার কাছে     |                   | ৯৭             |
| তৌহিদেরই বান ডেকেছে              |                   | 26             |
| তৌহিদেরই মুরশিদ আমার             |                   | <b>&gt;</b> b  |
| ত্রাণ করো মওলা মদিনার            |                   | 90             |
| থ                                |                   | -              |
| থির হয়ে তুই বোস দেখি মা         | ÷                 | ***            |
| म                                | ·                 |                |
| দক্ষিণ সমীরণ সাথে                |                   | 754            |

| দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল                                     | 240                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| দীন দরিদ্র কাণ্ডালের তরে                                   | <b>&gt;&gt;</b> ¢          |
| দীনের হতে দীনদুঃশী অধম                                     | ২৪৩                        |
| দুর্গতিনাশিনী আমার                                         | <i>&gt;&gt;</i> 0          |
| দূর আজ্ঞানের মধুর ধ্বনি বাজ্ঞে                             | 707                        |
| দূর আরবের স্বপন দেখি                                       | <b>ን</b> ዕዶ                |
| দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মতো<br>দেখি লো তোর হাত দেখি | <b>०</b> ६ <i>५</i><br>५०७ |
|                                                            |                            |
| দেৰযানীর মনে—প্রথম প্রীতির কলি                             | 767                        |
| দোলন–চাঁপা বনে দোলে                                        | 760                        |
| দোলা লাগিল দখিনার                                          | 740                        |
| <b>4</b>                                                   |                            |
| ধরো হাত, নামিয়া এসো                                       | 200                        |
| ন                                                          |                            |
| ননদী ! হার মেনেছি তোর সনে                                  | <b>ን</b> ሖዌ                |
| নবনীত সুকোমল লাবণি তব শ্যাম                                | ১৭২                        |
| নমো নমৌ নমো হিমগিরি–সূতা                                   | २७५                        |
| নয়ন মুদিল কুমুদিনী হায়                                   | 704                        |
| নাইয়া কর পার                                              | 78¢                        |
| নাই হলো মা বসন–ভূষন                                        | 704                        |
| নাচে গৌরীদিব্য হিমনিরি–দুহিতা                              | 72-0                       |
| নাচে নটরাজ মহাকাল                                          | ১৬৬                        |
| নাম মোহাস্মদ বোল রে মন                                     | 707                        |
| নামাজ পড়ো রোজা রাখো                                       | <b>306</b>                 |
| नाताग्रन ! नाताग्रन                                        | 740                        |
| নিউমোনিয়ায় ভূগে ভূগে কোনোক্রমে সেরে উঠে                  | <b>২</b> 0৬                |
| নিশি–কাজল শ্যামা আয় মা                                    | ২৬৩                        |
| নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান                             | 209                        |
| নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে                                    | ১৬২                        |
| নিশি ভোর বেলা কাহার পাহাড়ী–বাঁশি বাজে                     | ৩২৬                        |
| ণীল সরসীর জ্বলে চতুর্দশীর চাঁদ                             | 780                        |
| নরের দরিয়ায় সিনান করিয়া                                 | <i>)</i> /0                |

729

বিষ্ণু সহ ভৈরব অপরূপ মধুর মিলন

| বেণুকা ও কে বাজায় মহুয়াবনে            | 2000              |
|-----------------------------------------|-------------------|
| বেদনার সিন্ধুমন্থন শেষ                  | ১৬৯               |
| বেলোয়ারি চুড়ি কে নিবি আয়             | <b>ን</b> ৫৮       |
|                                         |                   |
| <u> </u>                                |                   |
| ভগবান শিব জ্বাগো জ্বাগো                 | ২৬৯               |
| অই নাতজামাই                             | 799               |
| ভাগীরখীর ধারার মতো সুধার সাগর           | <b>\$8¢</b>       |
| ভিখারির সাজে কে এলে                     | <i>7⊙</i> 8       |
| ভুল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু বলি দিয়ে | <i>\$</i> 26      |
| ভোরে স্বপনে কে তুমি দিয়ে দেখা          | ንባሁ               |
| ম                                       |                   |
| মদনমোহন শিশু নটবর                       | · 366             |
| মূদিনায় যাবি কে আয় আয়                | \$0\$             |
| মদিনার শাহানশাহ্ কোহ–ই–তূর–বিহারি       | <b>৯</b> ৮        |
| মন জ্বপ নাম শ্রীরঘুপতি রাম              | <b>ን</b> ৮৬       |
| মম প্রাণ–শতদল হোক প্রণামী–কমল           | 24.7              |
| মম মধুর মিনতি শোনো ঘনশ্যাম              | 262               |
| মরুর ধূলি উঠল রেঙে রঙিন গোলাপ–রাগে      | 24                |
| মহাকালের কোলে এসে                       | 429               |
| মা ! আমি তোর অন্ধ ছেলে                  | - ২৫৩             |
| (মা) একলা ঘরে ডাকব না আর                | ₹88               |
| মা কবে তোরে পারব দিতে                   | २००               |
| মাকে ভাসায়ে জ্বলে কেমনে রহিব           | <del>१</del> 8৮   |
| মা গো, আজে৷ বেঁচে আছি তোরই প্রসাদ পেয়ে | <i>&gt;&gt;</i> @ |
| মা গো, আমি আর কি ভুলি                   | ২৩১               |
| মা গো, আমি তান্ত্ৰিক নই                 | ২২৩               |
| মা গো, আমি ফদমতি                        | 242               |
| মা গো, চিময়ী রূপ ধরে আয়               | <b>ર</b> 90       |
| মা গো, তোমার অসীম মাধুরী                | ২২৩               |
| মা গো, তোরি পায়ের নূপুর বাজে           | <b>২8</b> %       |
| মাতৃনামের হোমের শিখা                    | 54.9              |
| মা তোর চরণ–কমল ঘিবে                     | <b>38</b> 5       |

| বৰ্ণানুক্ৰমিক সূচি                                                   | 87<            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| (মায়ের) অসীম রূপ–সিদ্ধুতে রে                                        | ২৩১            |
| মায়ের চেয়েও শাস্তিময়ী                                             | 220            |
| মিনতি রাখো রাখো পথিক                                                 | ১৭৬            |
| মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ                                                 | 798            |
| মৃত্রের দেশে নেমে এল                                                 | <b>&gt;</b> 28 |
| মোর দেহ মন বিভব রতন প্রিয়া                                          | 787            |
| মোর ধ্যানের সুন্দর এলে কি ফিরে                                       | <b>&gt;</b> 8å |
| মোরা ছিলাম একা                                                       | 664            |
| মোরে আঘাত যত হানবি শ্যামা                                            | <b>২</b> ২১    |
| মোরে রাখিসনে আর ধরে                                                  | <b>১</b> ৭৬    |
| মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি                                         | ٩८८            |
| মোহাম্মদ নাম যতই জ্বপি                                               | 226            |
| মোহাস্মদ মোর নয়ন-মণি                                                | <b>33</b> 6    |
| মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন                                             | 292            |
| য                                                                    |                |
| যাও মেঘদৃত, দিও প্রিয়ার হাতে                                        | ১৬২            |
| যুগ যুগ ধরি লোকে লোকে মোর                                            | \$98           |
| যে অবহেলা দিয়ে মোরে করিল পাষাণ                                      | >80            |
| যে কালীর চরণ পায় রে                                                 | ২৫৮            |
| যে নামে মা ডেকেছিল সুরথ                                              | 226            |
| যেখায় দূরে গাঙের জলে ফুল ফুটেছে                                     | 795            |
| याः याः वा याः याः याः वा याः वा | 86             |
| যোগী শিব–শঙ্কর ভোলা দিগস্বর                                          | ንባ৮            |
| <b>त</b>                                                             |                |
| রক্ষা-কালীর রক্ষা-কবচ আছে                                            | ২৩৮            |
| রস্থনশ্যাম কল্যাণ–সুদর                                               | 290            |
| রাঙ্গা জ্ববায় কাজ কি মা তোর                                         | <i>২৬</i> 8    |
| ক্রম্ ঝুম ক্রম ঝুম কে বাজায়                                         | \$0\$          |
| রোজ হাশরে আল্লাহ আমার করো না বিচার                                   | 200            |
| न                                                                    |                |
| লায়ূলি তোমার এসেছে ফিরিয়া                                          | 240            |
| <b>नाग्रनि ! नाग्रनि ! ভাঙিয়ো ना ध्यान</b>                          | >50            |

| <b>*</b>                               |                |
|----------------------------------------|----------------|
| শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা                 | ২৩০            |
| শত্তেখ মঙ্গল গাও জননী                  | ২৬৬            |
| শাস্ত হও শিব বিরহ্-বিহ্বল              | 264            |
| শাল–পিয়ালের বনে গো                    | 477            |
| শিব–অনুরাগিণী গৌরী জাগে                | 788            |
| শুক বলে, মোর গোঁফের রূপে ভোলে গোপ–নারী | २०৫            |
| শোন ঝুমরো, শোন                         | 250            |
| শোন রে নৃপুর, পাহাড়তলির মেয়ে         | <i>. 4</i> 22  |
| শোনো ও সন্ধ্যামালতী                    | 768            |
| শুশানে জাগিছে শ্যামা                   | <b>২</b> 8২    |
| শ্যামা তোর নাম যার জপমালা              | ২৩৭            |
| শ্যামা তোরে শ্যাম সাজ্বায়ে দেখি       | <i>২৬</i> 8    |
| শ্যামা নামের লাগল আগুন                 | ২৫৬            |
| শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে                | <b>২৫২</b>     |
| স                                      |                |
| সংসারেরই দোলনাতে মা                    | ২৫০            |
| সকাল হলো, শোন রে আজ্ঞান                | 200            |
| সঞ্জল কাজল শ্যামল এসো                  | >৫9            |
| সতী–হারা উদাসী ভৈরব কাঁদ <del>ে</del>  | 790            |
| সন্ধ্যা–গোধূলি লগনে                    | ১৩২            |
| সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে           | <b>&gt;</b> 29 |
| দর্বনাশী ! মেখে এলি এ কোন চুলোর ছাই    | <b>২৫</b> ১    |
| সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়             | 249            |
| দাঁঝের প্রদীপ কেন নিভে যায়            | 784            |
| সুদূর মক্কা মদিনার পথে                 | 36             |
| দুদর অতিথি এসো                         | 7/98           |
| সুজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ           | 290            |
| সই রবিয়ল আউওলেরই চাঁদ এসেছে           | 220            |
| সদিনও বলেছিলে এই সে ফুলবনে             | 784            |
| Į.                                     |                |
| হয়তো আমার বৃথা আশা                    | >89            |
| লেদ গাঁদার ফল, রাঙা পলাশ ফল            | 257.067        |

| বৰ্ণানুক্ৰমিক সৃচি                              | 876            |
|-------------------------------------------------|----------------|
| হলুদ–বরণ ঝিঙে ফুলের কাছে                        | <i>\$</i> 5.\$ |
| হায় আঙিনায় সুখি                               | 292            |
| হায় পলালি                                      | 450            |
| হাসে <mark>আকাশে <del>ও</del>কতারা হা</mark> সে | ১৫২            |
| হে নামান্দ্রি ! আমার ঘরে নামান্দ্র পড়          | 208            |
| হে পাষাণ দেবতা                                  | <b>&gt;</b> €0 |
| হে ভ্যাবাকান্ত                                  | <b>২</b> 0¢    |
| হে মদিনার নাইয়া                                | 779            |
| হে মদিনার বুলবুলি গো                            | 778            |
| হেরা হতে হেলে দুলে                              | 26             |
| হেরো গোধূলি–বেলা সই                             | 298            |

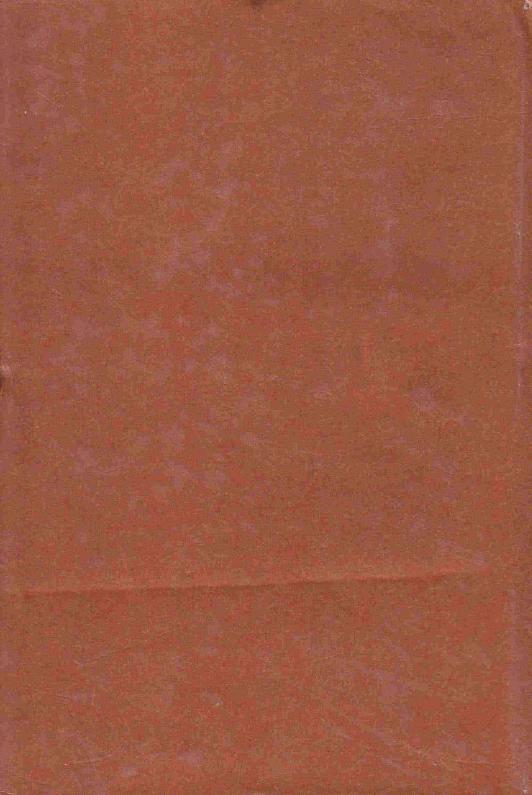